# ডिर्जिणे वक गान

চার্লস ডারউইন

প্রথম খণ্ড

DECENT OF MAN
by
CHARLES R. DARWIN
VOL-1
1871

প্রকাশক । রেণ্কা সাহা । ২০ কেশবচন্দ্র সেন দ্বীট । কলিকাতা ৭০০ ০০৯ প্রচ্ছদপট । সন্দীপন ভট্টাচার্য । জেলিয়াপাড়া লেন । কলিকাতা ৭০০ ০০১২ মুদ্রাকর । দি তমদা প্রিন্টার্স । ১৯ই গোয়াবাগান স্ট্রীট । কলিকাতা ৭০০ ০০৬

## পিতাবহ ইরাসমাস্ ভারউই*ষ*

```
দীপায়ন প্রকাশিত অন্যান্য বই
```

এনসিয়েনট সোসাইটি ( ১ম পর্ব )

ণুইস হেনরী মর্গান

পিজ্যাণ্টি অব বেঙ্গল

द्रस्थान्य प्रव

সম্পত্তির বিবর্তন

পল লাফার্গ

**শিষ্পতেত**না

নিশাল্য নাগ

স্তানিশ্লাভ্স্কীর নাট্য পরিচালনা (রোমাণ্টিক নাটক)

এন, এম, গোরচাকভ,

ভলানটিয়াস

न्धे ७. (नलमन

চালি চ্যাপলিন জীবন ও সিনেমা

অমিল রায়চৌধুরী

ব্রাত প্রভাতের গান

গেব্রিয়েল পেরী

ান্স উপন্যাস স্মৃতিকথা

আনা ফ্রাঙ্ক

লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে (বন্ধিম পুরস্কার প্রাপ্ত)

একসঙ্গে

স্রের আগ্ন

**উ**জানীয়া

গোলাম কুদ্দুস

বোজ এগেনসট দি ব্যারণস

ঞ্জিওফে ট্রীঙ্গ

प्रायम देन ख्रमारे

এরস্থিন কল্ডওয়েল

দাদর প**্লের** বাচ্চারা

তোমার মুখ

कृष्ण हम्मन

## চার্ল স ভারউইন ॥ জীবন এবং কাজ ॥

অণ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে ভান্তার ইরাসমাস ভারউইন এক পরিচিত নাম।
চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক, লেখক, অনুবাদক—সবেষ্ট্র সমন্বরে ইরাসমাস
এক বিশিষ্ট ব্যক্তির। 'জুনোমিয়া' নামে একটি বই লিখেছিলেন তিনি। বইটির
এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন, 'যে সব প্রাণীর রক্ত গরম, তারা সবাই একই
সত্তে থেকে এসেছে—একথা ভাবলে কি খুব সাহসের পরিচয় দেওয়া হবে।'
ইরাসমাসের পত্ত রবার্ট ভারউইনও বেছে নিয়েছিলেন চিকিৎসকের জীবিকা।
প্রপশোয়ারের শ্রিউস্বেরী অঞ্জলের বাসিন্দা রবার্ট জীবনসঙ্গিনী হিসেবে
বেছে নেন স্থসানা ওয়েজ্উডকে। রবার্ট স্থসানার ছয় সম্তানের মধ্যে পঞ্চম
সম্তানটি প্রিবীর আলো দেখে ১৮০১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি, আমরা যাকে
চিনি চার্লস্ ভারউইন নামে।

শিশ্ব চার্লস সম্বন্ধে আশাবাদী ছিলেন না রবার্ট। কেননা, পড়াশোনায় তার মন নেই তেমন। ন'বছর বয়সে ওকে ভার্তি করা হয় প্রিউস্বেরী স্কলে। না সেখানেও মন বসাতে পারে নি চার্ল'স। বাঁধাধরা গতের পড়াশোনা কিছুতেই **जान नागर**जा ना जात । मार्यक कारनत किছ, जरगान जात रेजिराम हाजा অন্য किছ, পড়ানোর পাট ছিল না ঐ স্কুলে। তাঁর ভাল লাগতো খোলামেলা প্রকৃতির মধ্যে ঘারে বেড়াতে। পড়াশোনা করার চেয়ে তাঁর ঝোঁক ছিল মাদ্রা, নামান্কিত মোহর, নানাধরণের ন,ড়ি পাথর সংগ্রহ করার দিকে। এছাড়াও ভালবাসতেন রসায়নশাস্য পড়তে এবং গাছপালা, লতাপাতা, পোকামাকড ও পাখির ডিম সংগ্রহ ও চিহ্নিত করতে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দিকে বেনিকটা তিনি পেরেছিলেন তার বাবার বংশ থেকে এবং হাতে-কলমে কাজ করার প্রেরণা পেয়েছিলেন भाभात वां छि एथरक। এই সব काइकर्भ जीत वावा चुव अशहल्म ना कत्रलाख, অপছন্দ করতেন পরীক্ষায় পাওয়া খারাপ নন্দরগালে! বাবা ডাঙ্কার রবার্ট ওয়ারিং ডারউইন চাইতেন না মাতৃহারা ছেলেটি পড়াশোনা ফেলে সারাদিন খেলা ও মাঠ. পাহাড় বনজঙ্গল আর শিকার নিয়ে মেতে থাকুক। বেজায় রেগে একদিন বলেই ফেললেন,—'তুমি দেখছি শিকার, কুকুরের পাল আর ই'দরে ধরা নিয়েই সারাদিন বাস্ত থাক, পড়াশোনার দিকে ফিরেও তাকাও না। নিজের আর বংশের নাম ডোবাবে তুমি।' ভবিষাতের মহান প্রকৃতিবিজ্ঞানী **হেলেবেলা**র বে বেশ কিছুটো আলাদাই ছিলেন, এটা পরিস্কার বোঝা বায়। বোল বছর বরসে, বাবাকে কিছুটা সম্পূর্ণ করার তাগিদেই, ১৮২৫ সালে এডিনবার্গ কিব্বিক্যালরে

চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়তে যান তিনি। দাদা ইরাসমাস আগেই ওথানে পড়তে গেছে। কিন্তু পাঠক্রম শেষ করার উৎসাহ ধরে রাখতে পারেন নি চার্লা । পরবর্তী কালের চার্লাস ডারউইনের লেখায় দেখছিঃ 'দীতকালের সকাল আটটার সময় মেটিরিয়া মেডিকা সন্বন্ধে ডাঃ ডানকানের ভাষণ—ওহা, সে এক ভয়তকর অভিজ্ঞতা! তবে দ্বেছর ওখানে থাকার সময় শিলনিয়ান সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ হয় তাঁর, প্রাণিতত্বে আগ্রহী হয়ে ওঠেন চার্লাস। পোর্কামাকড় সংগ্রহ ও চিহ্নিত করার কাজও চলতে থাকে। এই সময় তিনি সাম্টির জাবদের লাল সন্বন্ধে দ্টো কোতূহলজনক আবিন্কার করেন। এরপর ডাক্তারী পড়ায় ইতি ঘটে তাঁর। বাবা তাঁকে যাজক হতে বলেন। প্রথমে আপত্তি জানালেও পরে রাজী হন চার্লাস। অতঃপর তিনি কেন্দ্রিজ ইউনিভারসিটির ক্লাইন্ট কলেজে ১৮২৮ সালে জানায়ারীতে ভার্তা হন, কিছ্বদিন তাঁকে বসতে হয় যাজক হওয়ার ক্লাসেও।

অন্য বইপত্তের অবসরে চার্ল'স ততদিনে পড়ে ফেলেছেন শেকসপিয়ার, ওয়ার্ড'সওয়ার্থ', কোল্রিজ, বায়রণ, স্কট, মিল্টনের লেখা। কবিতা তাঁকে টানে,
পরবর্তীকালে জাহাজে দীর্ঘ ভ্রমণের সময় সঙ্গী হয় মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট'।
কিন্তু এ পড়াশোনাও ভাল লাগে না তাঁর। এখানেও বেরোতেন দল বেঁধে
শিকার করতে, সঙ্গে সঙ্গে পোকামাকড় সংগ্রহ ও চিহ্নিত করার কাজও চলতো।
এখানেই পরিচয় হয় উভিদবিদ্যার অধ্যাপক জন সিভেন্স হেন্দেলা-র সঙ্গে।
হেন্দেলা হয়ে ওঠেন তার প্রেরণাদাতা। তাঁর প্রভাবে ভ্রত্ত্বের ওপর পড়াশোনা
শর্ব করে চার্লাস। দাদ্র লেখা 'জ্বনোমিয়া' বইটি আবার ভাল করে পড়ে ফেলেন।
পড়লেন লামার্কের লেখা। চার্লাসের হাতে আসে হাম্বোল্ড-এর 'পার্সেন্যাল
ন্যারেটিভ'। অনুপ্রাণিত হন চার্লাস। তারপর পড়েন হারসেলের লেখা

জান্যারী মাসে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন চার্লস। অধ্যাপক হেনস্লো তাকৈ ভ্তেম্বিদ্যা পড়তে উৎসাহ যোগান। এবার গরমের ছ্র্টিতে অধ্যাপক সেজউইকের সঙ্গে ভারউইন ভ্তেম্বিদ্যার উপর শিক্ষাম্লক স্লমণে ওয়েলস-এ বান।

উদ্দীপনার তভেগ তলে দিয়েছিল।

'ইনট্নোডাকস্ন ট্ৰ্ দি ণ্টাডি অফ ন্যাচারাল ফিলজফি'। তিনি পরে লিখেছেন, 'প্রকৃতিবিজ্ঞান পঠনে এই দুটি লেখার বিনীত অবদান আমাকে তখন উৎসাহ

১৮৩১ সাল। বাইশ বছরের সদ্য-যুবক চার্লসের জীবন মোড় নিতে শ্রের করল ভবিষ্যতের ভারউইন ইওরার দিকে। শিক্ষান্দেক ভ্রমণ সেরে আসার পর হেন্দেলার স্থপারিশে, 'এইচ এম এস বিগ্লে' জাহাজের দীর্ঘ অভিযানে শরিক হন চার্লস—প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসেবে। 'এইচ এম এস বিগল' জাহাজের ক্যাণ্টেন ফিজররের সঙ্গে পরিচয়ের পর ঠিক হয়—প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসাবে তিনি এই ভ্রমণে ব্যারেন, কিন্দু কোন মাসোহারা পাবেন না। সপো সপো তিনি এই স্থযোগ

গ্রহণ করেন। বিগ্লে জাহাজের অভিযানের মূল উপেশা ছিল দ্টো।
এক, দক্ষিণ আমেরিকার উপক্লভাগের মানচিত তৈরির কাজে সাহাষ্য করা, আর
দ্ই, যথাযথভাবে প্রাথিমারেখা নির্ধারণ করা। ছেলেকে ঐ দীর্ঘ ষাত্রার ছেড়ে দিতে
প্রথমে রাজি হতে পারেন নি রবার্ট ভারউইন। অনেক টালবাহানার পর, অবশেষে
রাজি হন তিনি। শ্লিমাউথ বন্দর থেকে ১৮৩১ সালের ২৭ ভিসেশ্বর তারিখে
যাত্রা শ্রের্করে বিগ্লেন্। ভবিষ্যতের পথে যাত্রা শ্রের্হর চার্লস ভারউইনের।
ভারউইনের নিজের কথায়—বিগলে জাহাজে সম্ব্রহাত্রা আমার জীবনে স্বচেয়ে
উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যা আমার জীবনদর্শনিকে নির্মিত্রত করেছে।

এম এস বিগ্ল্-এর দীর্ঘ যাত্রা—১৮৩১-এর ২৭ ডিসেন্বর থেকে ১৮৩৬-এর ২ অক্টোবর। ঠিক পাঁচ বছর পরে ফল্মাউথ বন্দরে নোঙর করেছিল বিগ্ল্। এই পাঁচ বছর সে ছর্মে এসেছে রাজিল, আর্জেন্টিনা, টিয়েরা দেল ফুয়েগো, উর্গ্নের, পাটাগোনিয়া, চিলি, আন্দিজ পর্বভাজন, গ্যালাপাগোস ঘীপপ্রা, তাহিতি, অতিক্রম করেছে প্রশান্ত মহাসাগর, স্পর্ণ করেছে নিউজিল্যান্ডক, অন্টোলিয়াকে, তারপর ভারত মহাসাগরের ব্রক চিরে মুখ ফিরিয়েছে দেশের দিকে, কেপটাউন, সেন্ট হেলেনা হয়ে ফলমাউথের ঠিকানায়।

এই স্কৃতির পথে ডারউইন দেখে এসেছেন প্রথিবীর কিছ্ব গহনতম অঞ্চল, সংগ্রহ করেছেন প্রচুর উদ্ভিদ, কটিপত গ, মথ ও প্রজাপতি, শাম্ক, পাথর, জীবাশ্ম, আর সঞ্জ করেছেন বিপ্রল অভিজ্ঞতা। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলের চতু পদীদের প্রচুর জীবাশ্ম আর গ্যালাপাগোস দ্বীপপ্রেপ্তর বহুবিচিত্র প্রজাতিগ্রলো গভীরভাবে প্রভাবিত করে তাকে। বলা যার, এই গ্যালাপাগোস দ্বীপপ্রেপ্তর প্রজাতিগ্রলোই ছিল ডারউইনের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনার মলে উৎস।

শরের হয় ভারউইনের লেখালিখি। প্রকাশিত হয় জার্নাল অফ্ রিসার্চেস, জ্বুওলজি অফ দ্য ভয়েজ অফ দ্য বিগ্লু, দি স্টাক্ষার আশে ভিসট্রিবিউদন অফ কোরাল রিফ্স এবং জিওলজিকাল অবজারভেদন অন ভলকানিক আইল্যান্ড আশেড অন সাউথ আমেরিকা। ফিরে আসার কয়েকবছরের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল এগ্লো। সমুরুষাতার শ্রুতেই, কেপ ডি ভারডে আর্কিলপোগোতে অবস্থিত সেনট জ্যাগো ঘীপে ভয়ণের সময় তিনি দক্ষিণ আমেরিকা সহ যে-সব দেশ ভ্রমণ করেছেন তাদের ভ্তাত্ত্বিক গঠনপ্রণালী, বিস্তর পরিমাণে সংগ্রীত চতুম্পদীদের হাড়গোড় এবং ফাসলের উপর একখানা বই লেখার সিম্পান্ত গ্রহণ করেন। ভ্রমণের আগে তিনি লিল্ এর 'প্রিম্পিলস্ অব জিওলজি' বইটির প্রথম খন্ডটি পড়েন এবং ভ্তেত্ববিজ্ঞানে ম্লেস্ত ও কার্মপ্রণালী সম্বন্ধে একটা সম্যুক ধারণা লাভ করেন। ভ্রমণ শেষে ফিরে আসবার পর তিনি ভ্তেত্ববিজ্ঞানের একজন হাতে-কলমে শিক্ষা পাওয়া তাত্ত্বিক ও প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসাবে পরিচিত হন। অচিরেই এসব বিষরের অগ্রণী বিজ্ঞানীদের ছারা সাদেরে অভ্যাথিত হন এবং জিওগ্রাফিকাল সোসাইটির সম্পাদকের পদে তাঁকে মনোনীত করা

হয়। তিন বছর এই পদে ছিলেন তিনি। এই সময়ে তিনি কিছু গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন, চিলির সমন্ত্রেতট পরিভ্রমণের সময় সংগ্রহীত তথ্যাবলীর সাহাব্যে। তাছাড়াও প্রবাল বীপ গঠনের কার্যকারণ ও নিয়ম-নীতি সংক্রান্ত প্রথম বিজ্ঞানসম্মত কাজ এই সময়ই লিপিবন্ধ করেন। ১৮৩৯ সালে তাঁর জার্নাল প্রকাশিত হয় ফিজুরেয়ের 'ভয়েজেস অফ অ্যাডভেন্চার অ্যান্ড বিগল' এর সঙ্গে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সব জায়গা থেকে উচ্চ প্রশংসাবাণী আসতে থাকে। এরপর পূর্ণিবীতে প্রজাতিগ্রলো যে সূর্ণির সময় থেকে অনড, অপরিবর্ত নীয় হয়ে থাকে নি, নানান রপোশ্তরের পথ বেয়ে এগিয়েছে তারা—এ বিশ্বাস দানা বাবে তার চিল্তায়। প্রথম দিকে এ চিল্তার কথা শুখ্র নিজের নোটব কেই লিখছিলেন তিনি। তখনই হাতে আসে ম্যাল থাসের 'এসে অন দ্য প্রিন্'সিপ্'ল্'স অফ পপ্'লেশন'। অবিনাস্ত চিম্তা-ভাবনাকে সাজিয়ে ফেলার স.ত হাতে পান ডারউইন। জন্ম নেয় সেই স্থবিখ্যাত তম্ব—প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফং বিবর্তানের তম্ব। সময়টা ১৮৩৬ সালের অক্টোবর। একদা বাইবেলের স, ণ্টিত**ত্তে গভা**র-বিশ্বাসী ডার**উ**ইন পে<sup>4</sup>াছে যান এক নতুন বিশ্বাসে। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, ম্যালথাসের রচনা পড়ার পরই তাঁর মনে হয়েছিল অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে 'স্থবিধাজনক জৈবিক রপেগ্রলো টিকে থাকবে আর অস্থবিধাজনক রূপগ্রলো যাবে লুপ্ত হয়ে। আর এ ঘটনার ফলস্বরূপ সুভিট হবে নতুন নতুন প্ৰজাতি।'

১৮৩৯ সালে, তিরিশ বছরের যুবক ডারউইন বিয়ে করলেন তাঁর মামাতো বোন এমা ওয়েজ্জেডেকে। ঐ বছরই প্রথম সম্তানের জন্ম দেন এমা, নাম ধার উইলিয়াম ইরাসমাস ডারউইন। পরবর্তী জীবনে আরও নয়টি সম্তানের পিতা হয়েছিলেন চার্লাস ডারউইন। লন্ডন শহরের ১২ নং আপার গাওয়ার স্ট্রীটের ষে বাড়িতে প্রথম সংসার পেতেছিলেন চার্লাস আর এমা, সে বাড়ি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল ছিতীয় বিশ্বযুম্পের ঝোড়ো প্রহরে।

সেই লিল্-এর ভ্তেদ্বিজ্ঞান পড়বার পর থেকেই ডারউইন গাছপালা, লতা, শাকসজ্জী এবং জীবজন্তুদের পরিবর্তন নিরে তথ্য জোগাড় করতে শ্রুর করেছিলেন—মানুষের হাতে স্ভ পরিবর্তন অথবা প্রকৃতিগত ভাবে স্ভ পরিবর্তন, দুটো বিষয়েই। তিনি লক্ষ্য করেন মানুষ কৃতিদের সঙ্গে পশ্ব-পাখী এবং গাছপালার সবচেয়ে ট্রুরত প্রজাতিগ্রলাকে স্ভি করেছে। সবচেয়ে কার্য করী গোও মেঘজাতীর পশ্বগ্রেলার প্রজাতিকে স্ভি করেছে বিভিন্নগুল সন্পম ঐ-সব পশ্বদের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে এবং একই ভাবে ফল, শস্য ও অন্যান্য মানবোপযোগী গাছপালাগ্রলাের বিষয়েও। এরজন্য বিভিন্ন গ্রেসন্পম জীবদের পিতামাতাকে আলাদা ভাবে প্রভিপ্রধান খাদার সাহায্যে শারীরিকভাবে শার্শালী ও উন্নত করে। প্রাকৃতিক নিয়নে স্ভ প্রজাতিগ্রলাের থেকে এরা চেহারায়, রঙে এবং উপ্রযোগিতায় একেবারে অন্যরক্ষ।

নতুন তব ভারউইনের সামনে, কিল্তু তা প্রকাশ করতে তখনও বিধাণিবত তিনি। আরও ভারছেন, বাচাই করছেন, হিসেব মেলাচ্ছেন ! প্রায় বিশটা বছর বিধার দরিয়ায় ভেসেছেন ভারউইন। অবশেষে, ১৮৫৮ সালের এক বিশেষ ঘটনায়, বিধা কাটিয়ে বেরিয়ে আসতে হল তাঁকে। সে ঘটনার কেন্দ্রবিন্দর্ এক প্রকৃতিবিজ্ঞানী —আলম্ভেড রাসেল ওয়ালেস।

হামবােচেন্তর 'পাসোন্যাল ন্যারেটিন্ড' আর ডারউইনের 'জার্নাল অফ রিসার্চেস' পড়ে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন তর্ন্থ ওয়ালেস। অজানা প্রকৃতির খোঁজ নিতে পাড়ি দিয়েছিলেন ব্রাজিলে, তারপর একে একে আরও অনেক জায়গায়। সঙ্গী ছিলেন তাঁর বন্ধ্ব প্রকৃতিবিজ্ঞানী এইচে ডারউ বেট্সে,। ডারউইনের প্রজাতি বিদ্যাক চিন্তার কথা জানা ছিল না ওয়ালেসের। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ আর গভীর চিন্তা-ভাবনার পথ বেয়ে তিনি স্বাধীনভাবেই পেশছতে পেরেছিলেন প্রায় একই তদ্বের দ্বয়ারে—প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফং বিবর্তনের তত্ত্বে। মনে রাখা দরকার, ডারউইন আর ওয়ালেসের তত্ত্বের মধ্যে প্রচুর মিল থাকলেও, ফারাকও কম ছিল না। ম্যালথাসের তত্ত্ব চিন্তার সত্ত্বে যুন্বিয়েছিল ওয়ালেসকেও।

সালটা ১৮৫৮, ভারউইন তখন প্রকৃতিবিজ্ঞানের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। নিজের আবিষ্কার সম্বশ্বে একটা প্রবস্থ লিখে ভারউইনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন ওয়ালেস (On the Tendency of varietis to depart indefinitly from the original type)।

নাড়া খেলেন ডারউইন। তাঁর বহু শ্রমাজিত তদ্বের জগতে আর একজন পেশছে গৈছে স্বাধীনভাবেই! নিজের তন্ত্ব প্রকাশের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন তিনু। লণ্ডনের লিনিয়ান সোসাইটির সামনে পড়া হল ওয়লেসের প্রবন্ধ আর ডারউইনের অপ্রকাশিত রচনার কিছু বাছাই করা অংশ, যা পরে 'অরিজিন অফ স্পিসীজ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। সোসাইটির মুখপতে ছাপা হল তাদের দ্বজনের রচনা, 'অন দ্য টেনডেন্সি অফ স্পিসীজ ট্ব ফর্ম ভ্যারাইটিস' এবং 'জন দ্য পার্পে চুয়েশন অফ ভ্যারাইটিস অ্যাণ্ড স্পিসীজ বাই ন্যাচারাল মিন্স্ অফ সিলেকশন' নামে।

তারপরের বছর, ১৮৫৯ সালে, প্রথিবীর জ্ঞান-ভাশ্ডারে সংযোজিত হল এক আশ্চর্য, ইতিহাস-কাপানো সম্পদ: অরিজিন অফ স্পিসীজ! মানবজাতির ভাবনা-জগৎ ওলোট-পালোট হয়ে গেল, গিয়ে পে ছিলো এক নতুন স্তরে, নতুন মান্রায়। প্রজাতির বিবর্তন, তার ইতিহাস, রুপাশ্তর—সব কিছুর প্রধান উৎস হিসেবে চিহ্নিত হল প্রাকৃতিক নির্বাচন।

সৃণিট হল ভয়ানক আঁলোড়ন বিতর্ক উঠল প্রচুর। কোন এক আদি জীব থেকেই পরবর্তাকালের সমস্ত প্রাণী সৃণিট হয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশন উঠল (সব বিতর্কের সমাধান আজও হয়নি)। সারা দেশের ধর্মগ্রেরা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। এই তম্ব খ্রীচিয়ান ধর্ম বিরুষ্ধ, সৃণিট তম্বকে বে অস্বীকার করছে— এইসব বলে ভারউইনের তত্ত্বকে আক্রমণ করা হলো। অক্সফোর্ডের ইউনিভার্সিটি মিউজিয়ামে রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশন বসল ১৮৬০ সালে। সেখানে মুখে মুখী দাঁড়াল দুই যুষ্ধান পক্ষ। ভারউইনের মতের পক্ষে থমাস হেনরি হাল্পলে আর জোসেফ হুকার, বিপক্ষে অল্পেফোর্ডের বিশপ ডঃ স্যামনুয়েল উইলবারফোর্স ( যাঁকে পিছন থেকে মদত যুগিয়েছিলেন রিচার্ড ওয়েন )। টানা চার ঘণ্টা বিতর্কের শেষে, মাথা নিচু করে সরে যেতে হয়েছিল উইলবারফোর্সকে।

তেরো বছরের মধ্যে ছ'টা সংস্করণ বেরোল অরিজিন অফ স্পিসীজের। এরই মধ্যে প্রকাশিত হল নৃতত্ব এবং প্রকৃতিবিজ্ঞানের উপর আরো অনেক গবেষণামলেক গ্রন্থ। ১৮৬২ সালে প্রকাশিত হল, 'দি ভ্যারিয়াস কনট্রিভানসেস বাই হৃইচ অর্কিজ আর ফার্টিলাইজইড বাই ইনসেক্টস, আ্যান্ড দি গ্রন্ড এফেক্টস অফ ইনটারক্রাসং'; ১৯৬৮ সালে 'ভ্যারিয়েশন অফ আ্যানিম্যালস আ্যান্ড ল্যান্ট্স আন্ডার ডোমেস্টিকেশন', এবং ১৮৭১ এ এই বহুল-আলোচিত 'ডিসেন্ট অফ ম্যান।' তারপর একে একে—'দি এক্সেসন অফ ইমোসন ইন ম্যান আ্যান্ড আ্যানিম্যাল' ১৮৭২, 'ইনসেক্টিভোরাস ক্যান্ট্স' ১৮৭৫, 'দি এফেক্টস এফ ক্রস অ্যান্ড স্যোনিম্যাল' অফ ফ্যান্ডারারস ইন দি ভেজিটেবল কিংডম', ১৮৭৬, দি ডিফারেনট ফরমস অফ ফ্যান্ড্যারস ইন ক্যান্টস অফ দি সেম স্পিসীজ্', ১৮৭৭; 'দি পাওয়ার অফ মৃভ্যেন্ট ইন ক্যান্টস,' ১৮৮০; ফরমেশন অফ ভেজিটেবল মোল্ড থানি একসন অব ওয়ারম্স', ১৮৮১।

জীবনের শেষ বছরগ্বলোতে ডারউইন নিজেকে বেশি করে ব্যক্ত রেখেছিলেন বিভিন্ন উভিদ আর ছোটখাট পোকা-মাকড় সংক্রান্ত অন্সম্থানের কাজে। ১৮৭৬ সালে লিখেছিলেন সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী।

শরীর ভেঙেছিল অনেক আগেই। পঙ্গুত্ব তার শরীরকে গ্রাস করেছিল অনেকটাই। ইনভ্যালিড্'স্ চেরারে বসে চলাচল করতে হয়েছে বহু বছঃ। অবশেষে, ১৮৮২ সালের ১৯ এপ্রিল তারিখে, সব প্রচেটা-সাফলা-যন্ত্রণার অবসান। মারা গেলেন চার্ল'স ডারউইন। ওয়েগটমিন্ শ্টার অ্যাবি-তে নিউটনের সমাখির খ্ব কাছাকাছি, সমাহিত হলেন ডারউইন। অণ্ডিমবালায় মাথা নিচ্ করে হে'টে গেলেন প্রিয় অনুরাগীয়া—হাঙ্কলে, হুকার আর আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস।

ভারউইনোত্তর একশ বছরে পৃথিবী অনেক পরিবর্তন, অনেক নতুন-কিছ্-জানার সাক্ষী। তার সমরের জীববিদ্যা আজ প্রায় শতশাখায় বিভক্ত হয়েছে, বিশেষ বিশেষ অন্সম্পান ও গবেষনার প্রচন্নর নত্ন তথ্য হয়েছে আবিষ্কৃত এবং নত্ন নত্ন তত্ত্বের আলোয় এগিয়ে চলেছে পৃথিবী। জীববিদ্যা, জীব-রসায়নবিদ্যা, কৃষ্ণিম জীবন সৃষ্টি, সৃষ্ট জীবনকে ইচ্ছামতো পরিবর্তনের অধিকারী আজ মান্য। আজ প্রকৃতির উপরে কিছ্নটা আধিপত্য বিশ্তার করতে পারছে মান্য ক্লোনিং, মিউটেশন তম্ব এবং নিউক্লিয়ার বায়োলজি করায়ম্ব করার দৌলতে।

১৮৫৯ সালে 'অরিজ্বিন অফ শিপসীজ' প্রকাশিত হওয়া মাত্রই তা গভীরভাবে অধায়ন করেন ফ্রিডরিশ একেলস। পরের বছর এ বইয়ের পাতায় মণন হন কার্ল मार्कम । ১৮৬০ সালের ১৯ ডিসেম্বর একেলসের কাছে লেখা এক চিঠিতে মার্কস লিখেছেন: 'আমাদের ধারণার প্রাকৃতিক-ঐতিহাসিক বনিয়াদ সূচিট করে দিয়েছে এই গ্রন্থটি। একেলস তার 'ভায়ালেকটিক্স্ অফ নেচার' লিখতে গিয়ে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের জগতে তিনটি ঘটনাকে চডোম্ত গরেতে দিয়েছেন— জীবকোষ আবিষ্কার, শক্তির সংরক্ষণ ও তার রপোশ্তরের নিয়ম আবিষ্কার, আর ডারউইনের আবিষ্কার। অর্থাৎ, মার্ক'স-এ**ঙ্গেলনের চোখে চার্ল'স ভারউ**ইনের আবিষ্কার ছিল এক প্রচন্ড গ্রেকুত্বপূর্ণ ঘটনা। আবার তার পাশাপাশি, ভারালেক্ টিক্স্ অফ নেচার-এর প্রতায় ভারউইনের কিছু সমালোচনাও করেছেন এক্সেলস। অস্তিতরক্ষা বা উদ্বর্তনের জন্য সংগ্রামের ওপর একপেশেভাবে অতিরিক্ত জ্যোর দিয়েছেন ডারউইন, যা একেলসের দৃণ্টিভঙ্গীতে সঠিক বলে মনে হয় নি । প্রাকৃতিক নির্বাচন সম্বন্ধেও কিছুটো ভিন্ন মত ছিল একেলসের । সদসাসংখ্যা বেডে যাওয়ার ফলে যে প্রতিযোগিতা দেখা দেয়, তাতে সবথেকে শক্তিশালীরাই প্রধানত টিকে থাকলেও, অন্য অনেক দিকের বিচারে দূর্বলতমরাও পারে টিকে থাকতে—বলেছেন তিনি। আরও বলেছেন, অজৈব প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তর মধ্যে শুখ্য সংঘাতই থাকে না, সামঞ্জস্যও থাকে : জৈব প্রকৃতির বস্ত-গুলোর মধ্যে সচেতন ও অসচেতন সংগ্রামের পাশাপাশিই অবস্থান করে সচেতন ও অসচেতন সহযোগিতাও। আর তাই, এমনকি প্রকৃতির ক্ষেত্রেও, চিম্ভার নিশানে শুষ্ত "সংগ্রাম" লিখে রাখাটা তাঁর মতে নেহাতই একপেশে ধারণা। বিভিন্ন প্রজাতির পরিবর্তনশীলতার কারণ, পরিবেশের ভ্রমিকা, বিপাক-ক্লিার ভ্যিকা—এ-সব বিষয়েও কিছা প্রণন তুলেছেন এঙ্গেলস। প্রণন তুলেছেন मालवात्मत्र ज्या श्रद्धाञ्चनीयाजा मन्द्रत्थल । ज्वः, ममालाजनात भागाभागिरः, भारतीत्रन्दानिवना, जुलनाम्बलक भारतीत्रन्दानिवना, खुनछन्, প্রাণিবিদ্যা, জীবাশ্যতম্ব, উভিদবিদ্যা-সব কিছুর ভিত্তি হিসেবে একেলস চিহ্নিত করেছেন প্রজাতিতত্বকেই, অকৃত্রিম স্বাগত জানিয়েছেন ডাইউইনের আবিক্ষারকে। বলে রাখা ভালো, ভায়ালেক্টিক্স্ তফ নেচার লেখার সময় 'অবিজ্ঞিন অফ স্পিসীজ' ছাড়াও একেলস সাহায্য নিয়েছিলেন এই 'ডিসেণ্ট অফ ম্যান' গ্রম্থেরও।

ডারউইনের ভাবনা-চিম্তার অনেক জায়গা আজ আধ্বনিক বিজ্ঞানের আলোর পরিত্যক্ত, সংশোধিত হয়েছে, আবার কিছ্ব কিছ্ব প্রশ্ন নিয়ে আজও চলছে বিতর্ক, গবেষণা। ডারউইন নিজেই লিখে গেছেন—'আমি জানি, ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরও অনেক বেশি গ্রেব্তবপ্রশ্ গবেষণা হবে—মান্ববের উদ্ভব আর মানবজাতির ইতিহাসের ওপর এসে পড়বে আরও উজলে আলোকরণিম।' এ কথা লিখতে পেরেছিলেন ডারউইন, কারণ সামনে এগিয়ে চলাই সমস্ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চিরম্ভন সত্য। নতুন নতুন আবিক্কার্, নতুন নতুন চিম্ভাই এগিয়ে নিয়ে যায় প্রথিবীকে, ইতিহাসকে, মানবজাতিকে।

তব্ব, সমস্ত সমালোচনা সম্বেও, এটা অনুস্বীকার্য যে আধ্বনিক জ্বীববিদ্যার বনিয়াদ যিনি গড়ে দিয়ে গেছেন তাঁর নাম চার্লাস ডারউইন। প্রথিবীর ইতিহাসে ডারউইন এবং তাঁর বিবর্তান তত্ত্বের মৃত্যু নেই।।

### বিষয় সূচি

পরিচিতিঃ চার্ল'স ডার**উ**ইন

মুখবন্ধ

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিদ্নশ্রেণীর কোন জৈবিক গঠন থেকে মান্ত্ররূপে ক্রমবিবর্তনের প্রমাণাবলী ১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিন্নতর কোন জৈবিক গঠন থেকে বিবর্ডিত হয়ে মান্বযে উত্তরণের ধরণ ২৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মান্ব্রের সঙ্গে নিশ্নগ্রেণীর প্রাণীদের মানসিক ক্ষমতার তুলনা ৭১

চতুর্থ পরি**চ্ছে**দ

মানুষ ও নিশ্নশ্রেণীর প্রাণীদের মানসিক ক্ষমতার তুলনা, পরের্ণর আলোচনার পরবর্ত্তী অংশ ১১২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আদিম ও সভ্য যুগে মননগত ও নৈতিক ক্ষমতার বিকাশ প্রসঙ্গে ১৫৩

यष्ठे পরিচ্ছেদ

मान्द्रस्त्र मान् मा ववश वश्मव् छोम्छ श्रमः ১৭৭

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মানুষের বিভিন্ন জাতি প্রসঙ্গে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রকৃতি ও গ্রের্ম ২০৪

#### প্রকাশনা প্রসঞ্জে

চালস ভারউইনের 'ভিসেণ্ট অফ ম্যান' এবং অরিজিন অফ স্পিসিস্' বইদ্বিটি বাংলায় প্রকাশ করার প্রচেণ্টা আমরা বেশ করেক বছর আগে থেকে শ্রুর্ করেছি। এতদিন পর প্রথম বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশ করা সম্ভবপর হলো। বেশ কিছ্র্ দিন আগে বিজ্ঞাপিত হওয়া সম্বেও অন্বাদ, ছাপাণ্ড অন্যান্য বিলাটের দর্শ বইটি প্রকাশিত হতে বেশ দেরী হয়ে গেল; এরজন্য অন্রাগী পাঠকব্দের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেক শ্রুভান্ধ্যায়ী বন্ধ্বজন ও সহ্মমাঁ সাথীরা নানাভাবে সাহাধ্য সহযোগিতা করে ও উৎসাহ দিয়ে আমাদের চিত্রণতন কৃতজ্ঞতাপাশে, আবন্ধ করেছেন। এর মধ্যে সন্দীপন ভট্টাচার্ধ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক নির্মালেশ্ব ভৌমিক, পরমান্থীয়া অধ্যাপিকা দেবিকা চান্ত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিওলজি বিভাগের অধ্যাপক সন্ভোধকুমার বস্ত্রর নাম উল্লেখ না করলে মানসিক পীড়া অন্বভ্ব করবো।

বইটির এই খণ্ডটি আলোচ্য বিষয়ের দিক দিয়ে ম্বয়ংসম্প্রণ, বোঝার স্বাবিধের কারণে তৃতীয় খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদটি এই খণ্ডে সংযোজিত করা হয়েছে। ঐ পরিচ্ছেদে ভারউইন আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ করেছেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা বইটির প্রথম সংস্করণকে অনুসরণ করেছি। বইটির পরের দ্বটি খণ্ডে বিবর্তনের ক্ষেত্রে বথাক্রমে জীবজন্ত্র, কীটপতঙ্গ এবং মান্ব্রের 'যৌনগত নির্বাচন' (Sexual Selection) বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ঐ খণ্ড দ্বটি আগামীতে প্রকাশ করার কাজ চছছে।

কীভাবে বইটা লেখা হলো, এ সম্বন্ধে দু'চার কথা বলে নিলে এই কাজটির প্রকৃতি সম্পর্কে একটা স্পন্ট ধারণা পাওয়া যাবে। বেশ কিছু বছর যাবৎ আমি মানুষের উত্তব বা বিবর্তন সম্পর্কিত তথ্যসমূহে সংগ্রহ করছিলাম, এখনই সেগলোকে প্রস্তকাকারে প্রকাশ করব -এমন কোন সদিচ্ছা থেকে নয়, বরং প্রকাশ করার অনিচ্ছাই প্রবল ছিল তখন। কারণ আমি জানতাম এর ফলে আমার মতবাদের বিরুদেধ ব্যাপক সোরগোল তোলা ছাড়া আর কিছুই হবে না। আমার মনে হয় 'অরিজিন অফু দিপসিস্' বইটির প্রথম সংস্করণে এটা উল্লেখ করাই যথেণ্ট ছিল যে এই কাজের দারা 'মানুষের উত্তব ও তার বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে এবং তার অর্থ হলো প্রথিবীতে আবির্ভাবের র্গীতিপশ্বতি সম্পর্কে যে কোন সাধারণ সিম্পান্ত গ্রহণের সময় মান্যুবকও অন্যান্য প্রা**ণীদের সাথে একই তালিকাভুক্ত করতে হবে। কিম্তু সম্প্রতি** এ ব্যাপারে দুণিউভঙ্গীর পার্থক্য দেখা দিয়েছে। যখন কাল ফখ্ং এর ( Carl Vogt ) মতো একজন প্রকৃতিতত্ত্ববিদ ১৮৬৯ খৃন্টাব্দে জেনেভার ন্যাশনাল ইন্ স্টিটিউশনের সভাপতি হিসেবে খানিকটা ঝাঁকি নিয়েই বলেন যে, ইউরোপে অণ্ডত কেউ আর এখন বিশ্বাস করে না যে সমস্ত প্রজাতির প্রতিটি জীব প্রথকভাবে স্টিট হয়েছে.' তখন এটা বেশ স্পন্ট হলে ওঠে, অন্ততপক্ষে প্রক্রতিতত্ত্ববিদ্দের একটি বড অংশ এখন মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন যে একটি প্রজাতি হলো অন্য একটি প্রজাতির রপোশ্তরিত উত্তরসূরে : বিশেষত নবীন এবং উপীয়মান প্রকৃততত্ত্ববিদদের ক্ষেত্রে একথা আরো বেশি সত্য। অনেকের কাছে প্রাকৃতিক নির্বাচনের (natural selection ) মতবাদটি সমাদত হলেও কেউ কেউ জোর দিয়ে বলছেন, আমি নাকি এটার ওপর বড় বেশী গ্রেরুত্ব দিয়ে ফেলেছি; অবশ্য ভবিষ্যতই বিচারকর্তা হিসাবে শেষ সিম্পান্ত টানবে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অভিজ্ঞ এবং সম্মানীয় ব্যক্তিরা এখনো পর্য'ত সর্ব'রক্মভাবে বিবর্ত'নবাদের (evolution) বির খার্চারণ করে চলেছেন।

অধিকাংশ প্রকৃতিতন্থবিদ্ কর্তৃক এই মতবাদটি গৃহণিত হওয়ার ফলে, সব ব্যাপারেই শেষপর্যাশত যা হয়ে থাকে, এক্ষেত্রেও তাই হবে, একথা বাদবাকীরা মেনে নেবেন, কিন্তু মজার কথা যে তারা বিজ্ঞানী নন্। তাই আমি এখানে একসঙ্গে আমার ব্যাখ্যাগ্র্লিকে সাজিয়ে নিলাম, যাতে দেখতে পারি যে প্রের্ আমার দ্বারা উভত্তে সাধারণ সিন্ধান্তগর্লি মান্যের বেলায় কতথানি প্রযোজ্য। এটা করার আরো একটা উদ্দেশ্য হলো যে, আমি কখনো কোন একটি প্রজাতির উপর আলাদাভাবে এই মতবাদটি প্রভাবন্ধ্র হয়েগ করে দেখিনি। যখন কোন একটি প্রজাতির উপর আমাদের মনোযোগ নিবন্ধ করি, তখন প্রকৃতির সংধ্রিভ্র-প্রবৃত্ত থেকে উভত্তে জোরালো যার্ভি এসে আমাদের চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটায়।

এই সংযুদ্ধিপ্রবণতা জীবজগতের সমস্ত বিভাগগালির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে,—যেমন অতীত ও বর্তমান সময়ে তানের ভৌগোলিক বিভাজন এবং তাদের ভ্তান্থিক অধিকার। আমাদের দৃৃণ্টির সান্নিধ্যে এসে পড়া কোন প্রজ্ঞাতি -তা মানুষ বা অন্য প্রাণী ষাই হোক না কেন, তাদের গঠনের সাদ,শ্য, স্তুণের বিকাশ ও প্রাথমিক পর্যায়ের অঙ্গপ্রতাঙ্গ, স্বাকিছুই বিচার করে দেখা উচিত। এই সমস্ত তথ্যসারণী অমাদের কাছে এখন এত বেশী আর সমৃশ্ধ যে ক্রমে সেটা বিবর্তনবাদের (evolution) পক্ষে যেরে দাঁড়ায়। একই সঙ্গে বিবর্তনের সপক্ষে অন্যান্য তথ্য থেকে পাওয়া জোরালো যুক্তিও মনে রাখতে হবে। এই কাজটির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো বিচার করে দেখা যে প্রথমত মানুষ অন্যান্য সকল প্রজাতির মতন প্রবোভ্তে কোন জীব থেকে স্ফট কিনা ; দিতীঃত কীভাবে তার ক্রমোন্নতি ঘটেছে ; এবং তৃতীয়ত মানুষের তথাকথিত জাতিগুলির মধ্যে পার্থক্যের তাৎপর্য কী। যেহেতু এই বিষয়গ লৈর মধ্যে আমার বর্তমান আলোচনা সীমাবন্ধ রাখব, তাই অহৈতুক বিভিন্ন জাতিগালের মধ্যে পার্থকা নিয়ে কোন গভার বিশেলঘণে যাব না , কারণ এ এক বিশাল কাজ এবং অনেক মল্যেবান গবেষণায় ব্যাপকভাবে আলোচিত। মানুষের অস্তিত যে বহু প্রচীন, সম্প্রতি সেটা ম°িসয়ে ব্সার দ্য পাথে'র (M. Boucher de Perthes) নেতৃত্বে একদল বিখ্যাত ব্যক্তির বহুলে পরিশ্রমের ফলে উত্থাতিত হয়েছে, এবং মান-বের উত্তবকে বোঝার পক্ষে এসবই অপরিহার্য উপাদান । সেইজন্য আমি এই সিম্পাশ্তকে ধরে নিথ্রে পাঠকদের স্যার চার্লস লিল্ ( Sir Charles Lyell ), স্যার জন লুবোক (Sir John Lubbock) এবং অন্যদের প্রশংসনীয় প্রবংধগ্রিল পড়ে নিতে অনুরোধ করব। মানুষের সঙ্গে বনমানুষের তফাৎ সম্বন্ধে সামান্য কিছ্, উচ্চেল্থ করা ছাড়া আমি আর কিছ্, বলছি না, কারণ অধ্যাপক হ। स्रोन বহু বিজ্ঞ গবেষক ও সমালোচকদের মতামতসহ শেষপর্য ত প্রমাণ করেছেন, প্রতিটি দ্শামান বিষয়ে মানুষের সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর বাদরদের যে তফাৎ, তার থেকে উচ্চ শ্রেণীর বাদরদের সঙ্গে নিদ্নশ্রেণীর বাদরদের তফাৎ অনেক বেশী । এখানে মানুষ সম্পর্কে নতুন কোন তথ্য খুব কমই আছে। কিন্তু মোটাম্বটি

এখানে মানুষ সম্পর্কে নতুন কোন তথা খুব কমই আছে। কিন্তু মোটামুটি একটা খসড়া করার পর আমি যে সিম্পান্তে পে ছিছিলাম, আমার কাছে তা বেশ মনমতো হয়েছিল এবং ভেবেছিলাম অন্যদেরও তা কোতূহলী করে তুলবে। অনেক সময় প্রায় জোর নিয়ে বলা হয়, মানুষের উত্তব সম্বম্পে কখনো কিছু জানা যাবে না, কিন্তু অজ্ঞতা সবসমরই প্রকৃত জ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশী অন্ধ বিম্বানের জন্ম দেয়। সেইজন্য, ধারা জানে তারা নয়, ধারা কিছু জানে না বা বোঝে না তারাই খুব জোর নিয়ে বলে, যে এই সমস্যাটা বা ঐ সমস্যাটা কিছুতেই বিজ্ঞানের সাহায়ে সমাধান করা সম্ভবপর নয়।

প্রাচীনকালের কোন নিশ্নতর এবং বর্তমানে বিলুপ্ত কোন জৈবিক গঠনের থেকেই যে অন্যান্য কিছু প্রজাতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষও উভত্ত হয়েছিল—এই সিম্বাশ্তিটি আদৌ কোন নতুন সিম্বাশ্ত নয়। লামাক বহুদিন আগেই এই সিম্বাশ্ত উপনীত হয়েছিলেন। সাংপ্রতিককালে বেশ কিছু বিশিষ্ট প্রকৃতি বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক এই মত সমর্থন করেছেন। বেমন—ওরালেস, হাস্কলে, লিলা, ফথাং, ল্বক্, ব্ধনার, রলা প্রভাতিরা, এবং বিশেষ করে হ্যাকেল। হ্যাকেল তাঁর গ্রের্থন্র্পূর্ণ গ্রুহ "জেনারেল মরফোলজি" (১৮৬৮) ছাড়াও সম্প্রতি (১৮৬৮, ছিত্রীর সংস্করণ ১৮৭০-এ) প্রকাশ করেছেন "NnturlicheSchopfungsgeschichte" রচনাটি। এতে তিনি মানুষের বংশবৃদ্ধান্ত নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আমার প্রবাধটি লেখা হওয়ার আগে এই গ্রুহটি প্রকাশিত হলে আমি হয়ত কোনদিনই আমার প্রবাধটি শেষ করে উঠতে পারতাম না। আমি বে-সব সিম্পান্তে উপনীত হয়েছি, তার প্রায় প্রত্যেকটিই সমর্থিত হয়েছে এই প্রকৃতিবিজ্ঞানীর রচনায়। জনে বিষয়ে তাঁর জ্ঞান আমার থেকে জনেক বেশি, অনেক প্রণাঙ্গ। অধ্যাপক হ্যাকেল-এর রচনা থেকে কোন তথ্য বা দৃণ্ডিভঙ্গীর কথা উল্লেখ করার সময় আমি সর্বদাই সরাসার তাঁর উন্ধৃতি ব্যবহার করেছি। অন্যান্য বিবৃত্তিগৃদ্ধীল আমার পাম্ভূলিপিতে যেমন ছিল তেমনই রেখেছি, শৃধ্ব তানিশ্বিত বা কোত্রলোম্পীপক বিষয়গৃদ্ধীর কেন্তে কোথাও কোথাও পাদটীকার তার রচনার কথা উল্লেখ করেছি।

বহু বছরের পর্যবেক্ষণের ফলে আমার মনে হয়েছে যে মান্ধের বিভিন্ন জাতিতে ভাগ হয়ে যাওয়ার পিছনে যৌন নির্বাচন একটা অতাত্ত গরে মুপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিম্তু "হারিজিন অফ দিপসিস্''-এ এই বিশ্বাসের কথাটুকু **উল্লেখ** করেই আমি ক্ষান্ত থেকেছি। মানবজাতিকে এই দ্রণ্টিভঙ্গী ানুষায়ী বিচার করতে বসে আমি ব্রুঝতে পারি যে সমগ্র বিষয়**িকে প**ুৰখানুপুৰখভাবে বি**ল্লেখ**ণ করা দরকার। ই ফলম্বরূপ এই প্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডটি, যেখানে যৌন নির্বাচন ( Selection in relation to Sex ) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তা প্রথম খন্ডের তুলনায় অত্যধিক দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। এছাডা অন্য কোন উপায় ছিল না। মান্তব্য এবং নিশ্নতর জীবজশতদের বিভিন্ন আবেগের অভিব্যক্তি সম্বংশ একটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থের অর্ন্ড করার ইচ্ছে ছিল। বহুবছর আগে স্যার চার্লস বেল্ এর গ্রেম্বপূর্ণে রচনাটি পড়ার পরই এই বিষয়টির প্রতি আমার মনোষোগ আকৃণ্ট হয়। এই বিশিণ্ট শারীরভত্তবিদের মতে. মানুষ্টের শরীরে এমন কিছ্ত পেশী আছে যেগালি শাধ্মাত আবেগ প্রকাশ করার জন্যই বাবস্থাত হয়। এই ধারণাটি স্পণ্টতই অন্য কোন নিম্নতর জৈবিক গঠন থেকে মানুষের উল্ভব সংক্রান্ত ধারণার বিরোধী। তাই এ বিষয়টি নিয়ে আ**লোচ**না করা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। মানুষের ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোকেদের আবেগ প্রকাশের মধ্যে কতটা সাদ, শ্য আছে, তা-ও দেখানোর ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু বর্তমান গ্র**েহর** আয়তনের কথা ভেবে ঐ প্রবন্ধটিকে আলাদাভাবে প্রকাশ করার জন্য রেখে দিতে হল।

১। এই রচনাটি বথন প্রথম প্রকাশিত হর, তথন পর্যত অধ্যাপক হাকেলই ছিলেম একমাত্র ব্যক্তি, বিনি "অরিজিন অর্থ-শিসিন্" প্রকাশিত হওরার ঘৌন নির্বাচন প্রদক্ষে আলোচনা করেছিলেম এবং বিবয়টির শুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বিবয়টি নিয়ে তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনার চমৎকারভাবে আলোচনা করেছেন।

#### আগামী প্রকাশনা

সন হাফ দি **উল**ফ নিপীরিত জনগন

(পিপ্লে <mark>অফ দি এ্যাবি</mark>স্) জ্যা**ক লগুন** 

এ**দ**ুষ্ট ও অন্যান্য

মিখাইল শলোকফ

বাসে ও পরবাসে (গল্প সংগ্রহ)

বেটোণ্ট ব্ৰেষ.ট্

গাধার জবানবন্দী

কৃষণ চ**ন্দর** 

হিদ্যুস্থানী সঙ্গতি পশ্বতি (সং খণেড)

পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতথণ্ডে

অরিজিন অব দিপসিস্

চাৰ্লস ডারউইন

রহস্য গল্প ও উপন্যাস

এডগার এালান পো

ভারতীয় শিক্সে শ্রমের অভিব্যক্তি ও জন্যান্য প্রবদ্ধ

সন্থোষ **কুমা**র **বহু** 

নোটব্ৰকস—দৰ্ই খণ্ডে

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

হোয়াট হ্যঃপেণ্ড ইন দি হিস্টি

গৰ্ডৰ চাইল্ড

ছবির **রাজনীতি ঃ দেড়শো বছরে**র রাজনৈতিক

ছবির দলিল ও নথিপত্র

সম্পাদনা—সন্দীপন ভট্টাচাৰ্য

ইরাণের প্রতিবাদী গম্প

#### প্রথম পরিচেছদ

নিমুশ্রেণীর কোন জৈবিক গঠন থেকে মান্যরূপে ক্রমবিবর্তনের প্রমাণাবলী ঃ

নামুবের উৎপত্তি বিষয়ক প্রমাণাবলীর প্রকৃতি—মামুব ও নিরপ্রেণীর প্রাণীদের সংখ্য অনুরূপ প্রক্রমংছান—পারস্পরিক সাদৃত্যের বিবিধ বিষয়—ক্রমোরতি—আদিম বা প্রপ্রায় অন্থের সংখান —মাংসপেশী, জ্ঞানেন্দ্রির, চূল, অন্থি, জননেন্দ্রিয়, ইত্যাদি—মানুবের উৎপত্তি বিষয়ক তিনটি বিরাট প্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে তথ্যের বিস্তাস।

মান্ত্র পরবোদ্ধতে নিশ্নশ্রেণীর কোন প্রজাতির বিবর্তিত উন্নততর রূপ—একথা িযিনি বিশ্বাস করেন, সম্ভবত তিনি প্রথমেই জানতে চাইবেন, যে শারীরিক গঠন ও মানসিক গাণের বিচারে, তা সে যতই সামান্য হোক না কেন, মানুষে তাদের থেকে কোনরপে ভিন্নতা পোষণ করে কিনা। যদি তাই হয়, তবে নিশ্নশ্রেণীর জীবদের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম অনুষায়ী মানুষের বেলাতেও সেটা বংশগতভাবে বর্তায় কিনা। আবার এই ভিন্নতা কি আমাদের জ্ঞান অনুযায়ী অন্য প্রাণীদের মতো একই সাধারণ কারণজনিত কোনো ফল, এবং তারা কি একই নিয়মের বশবর্তী, ষেমন শরীরের পারস্পরিক সম্পর্কযান্ত কোন অঙ্গের ব্যবহার বা অব্যবহারের ফল স্বর্পে বংশগত ভাবে তার প্রভাব, ইত্যাদি ? মানুষ ও কি একইভাবে অঙ্গের অসংগতিতে, ক্রমবিকাশের সীমাবম্বতায় তার পর্বেতন বা আদিম অবস্থার দৈহিক গঠনের কোন ব্যতিক্রম নিয়মে প্রনরায় ফিরে যেতে পারে ? খ্রব স্বাভাবিকভাবেই এটাও নিশচ্য জিজ্ঞাস্য হতে পারে যে মানুষ কি অন্যান্য বহু প্রাণীর মতো বিভিন্ন প্রকার ও উপজাতির মানবগোষ্ঠী সূর্ণিট করেছে, যাদের মধ্যে তফাৎ অতি সামান্য আবার কখনো কখনো এত বেশি যে তাদের সন্দেহজনক প্রজাতি হিসেবে শ্রেণীবন্ধ করতে ংবে ? কীভাবে এই জাতিগ**়িল প**়থিবীময় ছড়িয়ে আছে ; এবং যৌন মিলনের পরে কীভাবে তারা প্রথম এবং পরবর্তী বংশধারায় পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া স্কৃতি করে থাকে ? এই ভাবে বিভিন্ন প্রশ্ন আমাদের সম্মূথে ক্রমণ উপস্থিত হয়। প্রানকর্তা এরপর আর একটি গরেম্বপূর্ণে প্রশো চলে আসবেন, মানুষের মধ্যে কি দ্রতেহারে বংশব শ্বির প্রবণতা আছে, কারণ টি'কে থাকবার জন্য তাকে যে কঠিন জীবনসংগ্রাম করতে হয় এবং তার ফলস্বরূপ শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে तका भारक সবলের দল আর ধ্বংস হয়ে যাচেছ যারা দূর্বল ? তবে কি মানুষের সব জাতি অথবা প্রজাতি, বে পদ-ই ব্যবহার করা হোক না কেন, জোর করে একে

অন্যকে সরিয়ে দিচ্ছে, যার ফলে, কেউ কেউ শেষ পর্য ত নিশ্চিত্ হয়ে বাচ্ছে : আমরা দেখব এই সমস্ত প্রশোর, বা বাস্তবিকপক্ষে তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, একটিই উত্তর হবে, হ্যাঁ, ঠিক নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের নিয়মপন্থতির মতোই। এখানে উল্লিখিত কিছু প্রশেনর আলোচনা আপাতত স্থাগত রাখব এবং প্রথমে আমরা দেখব যে মান্বের শারীরিক গঠনে কম-বেশি এমন কোন চিত্ত আছে কিনা, যার সাহায্যে প্রমাণ করা যায় মান্বের উত্তব কোন নিশ্নশ্রেণীর জিবিক রুপ থেকে। পরবর্তী অধ্যায়গর্লিতে মান্বের মানসিক শান্তর সাথে নিশ্মশ্রেণীর প্রাণীদের তুলনাম্লেক আলোচনা করা হবে।

মান্তবের শারীরিক গঠন: এটা শ্নতে বেশ খারাপ লাগারই কথা বে मान स्वत भारतीतिक गठेन ठिक जनगाना म्हानाभारतीकम्हात जाकात वा शहरनतः মতোনই। তার কাঠামোর সমস্ত হাড়কেই বাদর, বাদ,ড় বা সীল মাছের হাড়ের সঙ্গে তলনা করা চলে। তলনা করা যায় তার পেশীতম্তু, স্নায়ত্ত্, রক্তবাহী নালি বা শরীরের অশ্তবতাঁ অন্যানা অংশের সঙ্গেও। শরীরের সবচাইতে গ্রেম্বপূর্ণ অংশ মন্তিক্তও যে এই একই নিয়ম মেনে চলে সেটাও প্রফেসার হান্ধলি ও অন্যান্য শারীরতন্তবিদ্যােণ দেখিয়েছেন। বিশোফ (Bischoff) **এর মতো একজন বিরোধী সমালোচকও স্বীকার করেছেন যে মানুষের** মান্তকের প্রতিটি প্রধান অংশ ও ভাঁজের সাথে ওরাংওটাং-এর মন্তিকের সাদৃশ্যে রয়েছে। কিম্তু তিনি মনে করেন উভয়ের মস্তিম্কের বিকাশের ধারা একই বা উভরের মন্তিন্কের মধ্যে সম্পূর্ণ মিল রয়েছে এমনটি আশা করা অন্যায় হবে, কারণ, তাহলে তো তাদের বোধ বৃদ্ধি, বিবেচনাও একই রক্ষের হতো। ভালপিয়ান (Vulpian) মন্তব্য করেছেন, 'মানুষের সঙ্গে বনমানুষের মাদ্তিকের সাত্যকারের তফাৎ খুব কম। এই ব্যাপারে যেন কে**উ** ভূল না করেন যে মস্তিন্কের চারিত, করোটির গঠন ও আকারে মানুষের অবস্থান একেবারে বনমানুষের কাছাকাছি। তাছাড়া বেবনুন ও সাধারণ জাতের বাদরের সঙ্গেও করোটির গঠনে মানুষের যথেণ্ট মিল রয়েয়ছ।' কিন্তু মাস্তন্কের গঠন বা শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিষয়ে মানুষ ও উচ্চপ্রেণীর স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বর্ণনা এখানে অর্থহান মনে হতে পারে।

যাইছেকে, শারীরিক গঠনের সাথে স্রাসরি বা স্কেপণ্ট কোন সন্দেশ না থাকলেও দ্ব'একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন, যাতে এই যোগাযোগ বা সন্পর্ক বেশ ভালো ভাবে দেখানো যেতে পারে।

িনন্দ্রশোর প্রাণীদের থেকে কিছু রোগ বেমন মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়, তেমনিই মান্ত্রপত নিশ্নশ্রেণীর প্রাণীদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু রোগের কারণ, বেমন জলাত•ক. বসন্ত. সিফিলিস. কলেরা ও চর্মরোগ ইত্যাদি। এই তথা **উভ**য়ের मर्पाकात न्नास्कला ও तरङ्व मृथा गर्रन ও উপাদানের ঘনিষ্ঠ সাদ্দোর প্রমাণ न्यत्भ, এবং এটা যাচাই করে দেখবার জনা সবচেয়ে সংবেদনশীল অনুবীক্ষণ বা সবচেয়ে ভালো রাসায়নিক বি**ল্যেখণে**র দরকার হয় না। আমাদের বাদরদেরও কিছু রোগ হয় যেগালি আদৌ সংক্রামক নয়। অধ্যাপক রেগ্যার (Rengger) সেব্যুস এজারে (Cebus Azarae) নামে একশ্রেণীর বাদরকে তাদের আবাসস্থলে রেখে দীর্ঘদিন পরীক্ষা করে দেখেছেন যে তারা সর্দিতে ভোগে এবং তার সাধারণ লক্ষণ্যলৈ মানুষের ক্ষেত্রেও একই। ঘন ঘন সদি হবার ফলে তারা ক্ষররোগে আক্রান্ত হয়। তাছাড়া এই ধরণের বাদররা সম্মাস রোগ, পেট ফুলে যাওয়া এবং চোখে ছানি প্রভৃতিতে আক্রান্ত হয়। শৈশবে দুখের দাঁত পড়ার সময় প্রায়ই জন্বে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় তারা। এদের উপর ওব্বধের ক্রিয়াও ঠিক আমাদেরই মতো। কোন কোন জাতের বাদরদের আবার চা, কফি এবং উৎকৃণ্ট মদের উপর দার্লন লোভ। আমার নিজের চোখে দেখা যে তারা খোশমেজাজে ধ্রপান করে। বহুম (Brehm) একে সমর্থন করে বলেন যে উত্তর পর্বে আফ্রিকার স্থানীয় অধিবাসীরা বুনো বেবনেদের ধরবার জন্য কড়া দেশজ মদ ভার্তি পাত্র টোপ হিসেবে ব্যবহার করে, কারণ তারা তা খেয়ে সহজেই মাতাল হয়ে পড়ে। তিনি এই ধরনের মাতাল বাদরকে আর্টক রেখে পরীক্ষা করে তাদের ব্যবহার ও আশ্চর্য মুখভঙ্গী সম্পর্কে নানা মজাদার তথ্য পেশ করেছেন। পরের দিন সকালে তারা অত্যন্ত হতাশ ও খিটখিটে হয়ে পড়ে। দ্র'হাতে মাথা চেপে ধরে করুণভাবে তাকিয়ে থাকে। তখন বিয়ার বা মদ দিলে তারা বিরন্ধি প্রকাশ করে কিম্তু লেবরে জল পেলে তারিয়ে পান করে। এটেল্স ( Ateles ) জাতীয় একটা আমেরিকান বাদর একবার ব্রাণ্ডি থেরে মাতাল হবার পর আর কখনো তা দপর্শ পর্যাত করেনি ! দেখা যাচ্চে তারা কখনো কখনো মানুবের চেয়েও সূবিবেচক। এই সমস্ত সামান্য ঘটনা প্রমাণ করে মানুষ ও

১। জীৰ লগতের থ্ব নীচু স্তরেব কিছু কিছু প্রাণীর ঐ সকল বস্তর প্রতি একইরকম আসজিল লক্ষ্য করা যার। মি: এ নিকেলদ আমাকে জানিরেছেন, তিনি অট্রেলিয়ার কুইসল্যাতে ক্যাসিওলারক্টাস সিনেরাস (Phaseolarctus cinereus) নামে তিনটি নিমশ্রেণীর বীদর লাতীয় প্রাণীতে গবেবণা চালিরে দেখেছেন যে তারা কোনবক্ষ অসুশীলন ছাড়াই মদ ও ধুমপানের থাতি তীর আসক্তি প্রকাশ করেছে।

বাদরের স্বাদের অন্তেত্তি কত কাছাকাছি এবং উভয়ে স্নায়্তার কিরকমা একইভাবে কাজ করে।

भानद्भवत एएट अভाष्टतस्य भत्रकीयी कौयानुत आक्रमण कथरना कथरना जात মৃত্যুর কারণ পর্য'ন্ত হতে পারে। এছাড়া, বিহঃস্থ পরজীবীরাও নানা ভাবে আক্রমণ করে। একই জাতি বা বংশের অর্ন্তভিত্ত পরজীবীরা অন্যান্য-স্তন্যপায়ী প্রাণীদেরও আক্রমণ করে, একই শ্রেণীর অন্তর্গত মানুষ বা অন্য জীবদের খোসপাঁচড়াও এদের আক্রমণের ফলস্বরূপ। অন্যান্য স্তন্যপায়ী জবি, পাখি, এমনকি প্রোকামাকড়দের বেলাতেও বেমন দেখা যায়, মান্যবও ঠিক তাদেরই মতো গর্ভধারণ, রোগের আক্রমণ ও স্থায়িত্ব ইত্যাদি প্রায় সব বিষয়েই একই রহসাময় নিরমের অনুবতী এবং চন্দ্রকলার হ্রাসব ৃত্যির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। যে-কোন ক্ষত আরোগ্যলান্ডের পথে প্রায় একই উপায়ে সেরে ওঠে এবং অঙ্গছেদনের পর কোন ক্ষত সৃষ্টি হলে, বিশেষ করে অংশের প্রাথমিক অবস্হায়, ক্ষতস্হান কিছুটা প্রনর্গঠিত হয়, ঠিক যেমনটি নিন্দ্রশ্রেণীর প্রাণীদের বেলাতেও ঘটে থাকে। জীবের জন্ম সংক্রান্ত গ্রের্ড্বপূর্ণ বিষয়টি, প্রের্যের প্রণয় নিবেদন থেকে শ্রে করে জন্মক্ষণ ও লালন-পালন, আশ্চর্যজনকভাবে সকল স্তন্যপায়ী প্রাণী দের ক্ষেত্রে একইরকম। বাদরও মানুষের বাচ্চার মতো প্রায় একইরকম অসহায় অবস্থার মধ্যে জমায়। কোন কোন জাতের বাঁদর আবার মান্যের মতোই শৈশবে তাদের প্রাপ্তবয়দ্ক বাপ-মায়ের মত দেখতে হয় না। কেউ কেউ বেশ জোর দিয়ে একটি উচ্চেলখযোগ্য প্রভেদ দেখান এই বলে যে অন্যান্য জীবের তুলনায় মানবশিশরে বড হতে কিছু বেশি সময় লাগে। কিল্তু যদি আমরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষদের লক্ষ করি তবে দেখব এই প্রভেদ এমন কিছু বেশী নয়। কারণ একটি ওরাং শিশ্য দশ থেকে পনেরো বছরের পরের্ব যৌবন লাভ করে না। তুলনামলেক ভাবে, অধিকাংশ স্তন্যপায়ী জীবের প্রেরুমেরা দেহের ওজন, আকার, চলের পরিমাণ ইত্যাদিতে তাদের জাতের মেয়েদের থেকে আলাদা, উভয়ের মানসিক গঠন ও প্রভেদ প্রচুর। সত্তরাং দেখা যাচ্ছে উচ্চপ্রেণীর জীব বিশেষ: করে বনমান্বে-স্না, দৈহিক গঠন, ছোট ছোট পেশীতম্তুর গঠন, জীব রাসায়নিক গঠন, মানসিক গঠন প্রভাতি বিষয়ে মানুষের খুব কাছাকাছি জায়গায় রয়েছে। ক্রেণের ক্রেমবিকাশ : মানুষের হুণ যেটা প্রায় এক <u>ইণ্</u>রির একশ প<sup>\*</sup>চিশ ভাগ ব্যাসবিশিষ্ট ডিম্বাণ, থেকে ধীরে ধীরে বড় হয় ; কোন অর্থে ই সেটা অন্য প্রাণীদেরঃ ডিন্বাণ, থেকে আলাদা নয়। মান,ষের জ্বণকে প্রাথমিক অবস্থায় মের,দণ্ডী প্রাণীরঃ অন্য সদস্যদের থেকে আলাদা করে চেনা প্রায় অসম্ভব । এই সমর শরীরের রন্তবাহী

ধমনীগ্রলো ধন্কের মতন বাঁকানো অবস্থায় থাকে, কারণ ব্রন্দ্রিরা-তে (branchiae) রক্ত পাঠাবার জন্য এমন ব্যবস্থাপনা। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর মের্দ্রুণ্ডী প্রাণীরের ক্ষেত্রে এরকম কোন ব্যবস্থা না থাকলেও দেখা যায় তাদের গলার কাছে (১নং ছবি, f & g) প্রেবিস্থার নিদর্শন হিসেবে চেরা দাগ রয়ে গেছে। পরবর্তী পর্যারে হাত-পায়ের ক্রমোন্নতি ঘটে। বিখ্যাত ভন্বেরার (Von Baer) উল্লেখ করেছিন, 'সরীস্প ও স্তন্যপায়ীদের পা, পাখীর জানা ও পা ঠিক মান্বের হাত-পায়ের মতো একই প্রার্থামক গঠন থেকে স্টে।' অধ্যাপক হাল্লি বলেন, 'অ্বাবিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে মান্বের সঙ্গে বাঁদরের কিছু কিছু প্রভেদ চোখে পড়ে। অন্যাদিকে বাঁদরের সঙ্গে কুকুরের অ্বের ভ্রেরের বিকাশে যতটাই তফাৎ ততটাই প্রায় চোখে পড়ে কুকুরের সাথে মান্বের বেলাতেও। বিতীয় সিম্বান্তিট আশ্বর্ষ মনে হলেও এটি পরীক্ষিত সত্য গৈ

ষেহেতু এই বইএর অনেক পাঠকের দ্র্ণের গঠন সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই, তাই মান্য ও কুকুরের দ্র্ণের দ্র'টি ছবি এখানে দেওরা হলো। দ্রটিই বিকাশ লাভের প্রাথমিক পর্যায়ের চিন্ত, খবুব সাবধানে আর যতদরে সম্ভব নিভর্বল ভাবে অন্তক্ত। উচ্চ পর্যায়ের বহর্ বিশেষজ্ঞদের মতামত রাখার পর, একগাদা ধার করা তথ্যের সাহাযো এটা আমার পক্ষে দেখানো অর্থাহীন যে মান্যের দ্র্ণে অবিকল অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদেরই মতো। তবে এট্কু বলা যায় যে মান্যের ও নিশ্নশ্রেণীর প্রাণীদের দ্র্ণবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে গঠনগত সাদ্যা রয়েছে। উদাহরণন্বর্পে, দ্র্ণের প্রথম অবস্হায় স্থংপিশ্ড বলতে শ্বধ্মান একটি ধ্কুব্রে করা যাত্রক বোঝায়; দেহের যাবতীয় বর্জপদার্থ একটি সর্পথ দিয়ে বেরিয়ে আসে; এবং অপ্রান্তনাস্থি (os coccyx) সত্যিকারের লেজের মতো বেরিয়ে থাকে, প্রাথমিক অবস্হার পায়ের পেছন থেকে লন্বা হয়ে। শ্বাস্বন্ত সম্ভব্নের প্রার্থন করপোরা উলফিয়ানা (Corpora Wolffiana) নামে

২। মাসুষের ক্রণের ছবিটির জস্তু অধ্যাপক একারের "আইকন ফিজিল্ল" ১৮৫'-১৮৫৯, সারণী ৩•, ছবি ২ দ্রপ্টর। ক্রণটি প্রকৃত মাপের চেরে দশগুণ বড় করে দেখানো হয়েছে। কুকুরের ক্রণটির জস্তু অধ্যাপক বিশোকের "Entwicklungsgeschichte des Hunde-Eies" ১৮৪৫, সারণী ১১, ছবি ৪২ বি দ্রপ্টর। ছবিটি পঁচিশ দিন বয়সের একটি ক্রণের প্রকৃত মাপের চেরে পাঁচগুণ বড়। ছটি চিত্রেই অন্তর্বতী নাড়ী-ভূড়ি ও পর্তাশরের উপাদনসমূহকে বাদ শেওরা হয়েছে। অধ্যাপক হাল্পলির 'Man's place in nature' নামক বই থেকে প্রাপ্ত ধারণা অনুবারী ছবি ছটি ব্যবহার করা হয়েছে। অধ্যাপক হাকেলও তার 'Schopfungsgeschichte' নামক গ্রন্থে একইরক্স ছবি ব্যবহার করেছেন।

৩। অব্যাপক উইম্যান--'প্রোক্লেম অব আমেরিকান অ্যাকাডেমী অব সাইকোন': হর্ব বঙ

একটি গ্রন্থি থাকে যা দেখতে ও কাজে পরিণত মাছের বৃক্তের মতো ।° এমনকি व्यापत्र विकारगत्र रमष्ट्रश्यारत् मान्य ७ निन्नत्यागीत्र शागीरात्र मत्या किंद्र वान्ध्य সাদৃশ্যে লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক বিশোফের মতে মানুদের ভ্রণের সাত মাস বয়সের

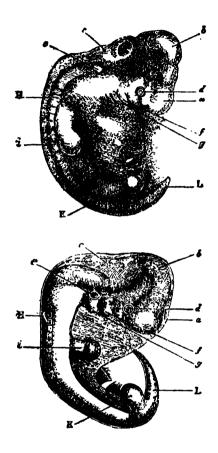

১নং ছবি—উপরে মামুঘের ক্রণের ছবিটি একারের (Ecker) কাছ থেকে দেওরা। নীচে কুকুরের ক্রণের ছবিটি বিশোকের ( Bischoff ) কাছ থেকে পাওরা।

- a. সন্মুখ—মন্তিক, সেরিত্রাল হেমিকেয়ারল f. প্রথম ভিসেরাল আর্চ
- b. মধ্য—মন্তিক, কর্ণোরা কোরাডিজেমিনা ৪. বিতীর ভিনেরোল আর্চ
- c. পশ্চাৎ—মন্তিক, সেরিবেলাম, মেডুলা অবলংগাটা
- **d.** চোথ
- c. কান

- h. মেরণতী তত ও ক্রমোরতির তরে মাংসংপণী
- I. লেজ বা অসুত্ৰিকা হি
- 🛚 । অধ্যাপক ওয়েন "অ্যান্টিমি অব ভার্টিব্রেটন" প্রথম থও, পৃষ্ঠা 🕬 ।

সময় মন্তিকের ভাঁজ একটি প্রেব্য়ন্ক বেবনুনের মতো উমতির একই পর্যায়ে প্রেটাছার। অধ্যাপক ওয়েন (owen) বলেন, 'পারের ব্রুড়ো আঙ্রুল যা পাঁড়াতে বা হাঁটতে আলম্ব হিসেবে কাজ করে, সম্ভবত মান্ধের হুলের গঠনের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।' কিন্তু প্রফেসর উইম্যান প্রায় এক ইণ্ডিলম্বা একটি হুণেকে পরীক্ষা করে দেখেছেন, 'পায়ের ব্রুড়ো আঙ্রুল অন্যান্য আঙ্রুলের চাইতে ছোট এবং তাদের সাথে সমান্তরালে না থেকে একপাশে বাঁকানো অবস্হায় থাকে, যা এ বিষয়ে অন্যান্য চতুম্পদ প্রাণীদের স্বাভাবিক অবস্হায় মতোই।' আমি অধ্যাপক হাল্কালি থেকে আর একটি উম্বৃতি দিয়ে হুলের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনার ছেদ টানব। তাকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল মান্ধ কি ক্রুর, ব্যাঙ, পাখি বা মাছ থেকে স্বতন্থ কোন উপায়ে স্টেট হয়েছে? তিনি বলেন, 'এ প্রন্মের বারা তার চেয়ে নিটুমানের প্রাণীদের সঙ্গে বিকট সাদৃশ্যযুক্ত। এ বিষয়ে তুলনাম্লকভাবে ক্রুর ও বাঁদর অপেক্ষা বাঁদর ও মান্ধের মধ্যে সাদৃশ্য অনেক বেশা।'

মৌলিক বা প্রাথমিক অভঃ এ বিষয়টি যদিও আগের দুটি বিষয়ের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিম্তু অন্য কারণে এখানে আলোচনা করা প্রয়োজন। উচ্চপ্রেণীর এমন কোন একটি প্রাণীরও নাম করা যাবে না, যারা আদিম অবস্হার কোন অঙ্গ এখনও শরীরে বহন করে না, এমনকি মান্বত এর ব্যতিক্রম নয়। প্রাথমিক বা মালিক অঙ্গালিকে পরবর্তী কালে সুটে অঙ্গালি থেকে আলাদা করতে হবে, যদিও সব সময় কাজটি খাব সোজা নয়। হয় প্রার্থামক অঙ্গগালি সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়েছে [ যেমন, পরেষ চতুণপদীদের দর্শগ্রান্থ বা জাবর-কাটা জন্তুদের কুদত (incisor), যা মাড়ি কেটে বেরোতে পারেনি ], নতুবা তারা নিকট অতীত ও বর্তমান প্রজম্মে এত সামান্য ব্যবহাত হয়েছে যে বর্তমান অবস্হায় তারা আর বিকশিত হয়ে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না । দ্বিতীয় ক্ষেত্রের অঙ্গগুলিকে অবশ্য সরাসরি প্রাথমিক বা মৌলিক অঙ্গ বলা যায় না, কিন্তু তারা ক্রমে সেদিকেই এগোছে। অন্যদিকে পরবর্তাকালে স্টুট বা বাধন্ধ অঙ্গগালি ( Nascent ), সম্পূর্ণ বিকশিত না হলেও পরবতী প্রজম্মের কাছে প্রয়োজনের কারণে দার্ণ সম্ভবনাপূর্ণে এবং প্রয়োজনে আরো বিকশিত হতে পারে । প্রাথমিক বা মৌলিক অঙ্গ বস্তুত পরিবর্তনশীল; ষেহেতু তারা অকেজো বা প্রায়-অকেজো, ফলে তারা আর প্রাকৃতিক নির্বাচনের (natural selection) অধীন নয়। একথা প্রায় সৃত্যি ্যে তারা লপ্তে হওয়ার মুখে, তব্তু কখনো কখনো তারা উচ্চেটা পথে তাদের প্রোবস্থায় আবার ফিরে ষেতে পারে, যে কারণে বিষয়টি অনুধাবনযোগ্য।

य य कात्रल **এই অক্স**্লি প্রাথমিক অবস্হায় থেকে গেছে তার মুখ্য কারণ हिमार्ट वना यात्र वराःशाश्चित कारन अन्नगृतिन **ववावहात, व्य-म**मस्त अस्तर ব্যবহাত হওয়ার কথা সবচেয়ে বেশি। এছাড়া, বংশগতির প্রভাব-জনিত কারণও আছে। অব্যবহার (disuse), মানে শুধু পেশীসমংহের কর্ম ক্রিয়ার হাস নয়, শরীরের কোন অংশে বা অঙ্গে রক্তচাপের অদলবদলে রক্তপ্রবাহের স্বৰূপতা বা কোন অঙ্গের অভ্যাসজনিত নিন্দ্রিয়তার কথাও মনে রাখতে হবে। প্রাথমিক অঙ্গগর্বাল অনেক সময়ে কোন প্রজাতির স্ত্রী বা প্রেমে অকেজো অবস্হায় দেখা যেতে পারে, যা কিনা ঐ একই প্রজাতির বিপরীত *লিঙ্গে* স্বাভাবিকভাবেই উপস্থিত থাকতে পারে। ঐ আদিম বা লুপ্তপ্রায় অঙ্গগুলি (rudiments), আমরা পরে দেখব, প্রায়ণ সূ দি হয়েছে এখানে উল্লিখিত অঙ্গালে থেকে প্ৰতম্ম উপায়ে ! কোন কোন ক্ষেত্ৰে অঙ্গালে প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচনের জন্যও অবলম্বে হয়েছে, কারণ প্রজাতির জীবনে পরিবর্তিত অভ্যাসের পক্ষে হয়তো সেটা ক্ষতিকর। হ্রাস বা অবল<sub>ি</sub>গুর এই প্রক্রিয়া সম্ভবত ক্ষতিপরেণ ও<sup>্</sup> বাশের মিতাচার (economy of growth),—এই দাটি মৌলিক নীতির উপর নির্ভারশীল। অঙ্গের ক্রমহাসমানতার শেষ পর্যায়ে যখন অব্যবহারজনিত কারণে অক্সাস সম্পূর্ণ হয়েছে, এবং ব্রুম্থির মিতাচারজনিত কারণও আর সক্রিয় নয়, সেই পর্যায়িটিকে বুঝে ওঠা অবশ্যই দুরুহ। কোন অঙ্গ যা ইতিমধ্যেই অকেজো ও ক্ষ্মোকার হয়ে পড়েছে, তার চড়োল্ত ও সম্পূর্ণ নিবারণ, বেক্ষেত্রে উপরিউক্ত নীতিবয়ের কোন ভূমিকা নেই, সম্ভবত (hypothesis of pangenesis) প্যানজেনেসিস এর অনুমান দিয়ে বোঝা যায়। কিন্তু যেহেতু প্রাথমিক বা মৌলিক অঙ্গের সম্পূর্ণ বিষয়টি আমার পূর্বেকার লেখায় ব্যাখ্যা সহকারে আলোচিত এবং তাই এ ব্যাপারে আমি এখানে আর কিছু বলার প্রয়োজনবোধ করছি না।

মানব শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রাথমিক অবস্হার কিছ্র পেশীকে (rudiments) লক্ষ্য করা বায়, এবং তার সংখ্যাও খুব কম নয়। বেগ্রালিকে নিশ্নশ্রেণীর প্রাণীদের

<sup>ে।</sup> উদাহরণবর্মণ, মি: রিচার্ড [ (Annales des sciences Nat.) তৃতীর শ্রেণী, প্রাণীর; ১৮৫২, গ্রন্থবন্ধ ১৮, পৃষ্ঠা ১৩] সেই সমন্ত প্রাথমিক বা আদিম শারীর অংশের বর্ণনা ও ছবি দিয়েছেন, বাদের তিনি বলেছেন 'হাতের বংশাসুক্রমিক (pedieux delamain) পেশী: বারা কথনো কথনো পুবই ছোট আকারের। অপর একটি পশ্চাংবর্তী টিবিরাল (be tibial) পেশী, সাধারণতঃ বর্তমানে হাতে অনুপন্থিত থাকে, কিন্তু মাঝে মাঝে পেশীটিকে কম-বেশী আদিম বাং প্রাথমিক অবছার পুনরাবিভূত হতে দেখা বার।

শরীরে স্বাভাবিক পেশী হিসাবে দেখতে পাওয়া বায় এবং প্রায়শ খুবই হাসপ্রাপ্ত অবস্হায় মান,ষের শরীরে দেখা যায়। প্রত্যেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন বে বহ প্রাণী বিশেষত ঘোড়া, তার শরীরের চিকন চামড়া সর্বান্ত আশ্চর্যভাবে নাডাতে বা কাপাতে পারে, এবং বা সম্ভব হয় প্যানিকিউলাস কার্নোসাস্ (Panniculus Carnosus) নামক পেশীর জন্য। আমাদের শরীরের বিভিন্ন: অংশে পেশীটির কার্যকারিতা দেখা বায় : বেমন কপালে—বার ফলে আমরা ভ্র ক্-চকে তাকাতে পারি। স্বাটিসমা মাইওডিস (platysma myoides) এইরকম গলার পেশী। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টার্নার জানিয়েছেন যে. শরীরের পাঁচটি ভিন্ন জায়গায় অবহিত পেশীতলত, ষেমন বগল, স্কন্ধান্তির নিকটে, ইত্যাদি জায়গার সমস্ত পেশীগুলিই প্যানিকিউলাস পেশীব্যবস্থার অশ্তর্গত। প্রায় ছশো মানবশরীর পরীক্ষা করে শতকরা তিনভাগ শরীরে তিনি নেখিয়েছেন যে ব্রকের খাঁচার উপরের পেশীত তুগালি, যেমন মাস্কলাস ন্টারনালিস (musculus sternalis) অথবা ন্টারনালিস ব্রটোরাম (sternalis brutorum), যা পেটের পেশী রেক্টাস অ্যাবডোমিনালিসের (Rectus abdominalis) বৃধিত অংশ নয়, কিল্ড প্যানিকিউলাস পেশীর সাথে নিকট সাদশ্যেষ্ট্রর । তিনি বলেন, "আদিম অঙ্গসংস্হান যে বিশেষ অবস্হানগত পরিবর্তানের উপর নির্ভারশীল, এই বস্তুব্যের পক্ষে একটি চমংকার উদাহরণ স্বর্প হতে পারে এই পেশীট ( panniculus )।"

কোন কোন ব্যক্তির করোটির পেশী-সংকোচনের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা থাকে এবং এই পেশীগুলো এখনও পরিবর্তনশীল হলেও অংশত প্রাথমিক বা আদিম অবস্থার রয়ে গেছে। অধ্যাপক এম এ দ্য ক্যাদল আমাকে একটি আশ্চর্য ঘটনার কথা জানিয়েছেন যা দীর্ঘ কালের অধ্যবসায় বা বংশপরস্পরগত ক্ষমতা যা এই পোনীটির এক অস্বাভাবিক বিকাশের চমকপ্রদ দৃণ্টাশ্ত। তিনি এমন একটি পরিবারকে জানেন, যে পরিবারের বর্তমান কর্তা যৌবনে করোটির চামড়া নাচিয়ে (পেশী সম্প্রসারণের সাহাযো ) করেকটি ভারী বই মাথার উপর থেকে দরে নিক্ষেপ করতে পারতেন এবং এভাবে তিনি বহু বাজী জিতেছেন। তার বাবা, কাকা, ঠাকুর্দা এবং তিন ছেলে সকলেই এই অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী। প্রায় আটপ্রের্ব আগে এই পরিবারটির কর্তা অপর শাখাটির পারিবারিক কর্তার সাত্ত-প্রবৃধের সম্পর্কিত জ্ঞাতিভাই। ঘিতীয় শাখাটির বর্তমান কর্তা ক্রান্তস্ব অন্য একটি অঞ্জেন বসবাস করেন; তাকে এ প্রসঙ্গে জিজেন করা হলে, তিনি তৎক্ষণাং

তার ঐ বিশোধ ক্ষমতার পরিচয় দেন। বর্ত্তমানকালে একটি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় পেশীর এই বিশোধ ক্ষমতা ধরে রাখার প্রের্মান্ক্রমিক অধ্যবসায়ের একটা চমৎকার দৃষ্টাম্ত, যা সম্ভবত স্দেরে অতীতের মানবাক্রতির প্রেপ্রের্মদের কাছ থেকে আমরা প্রাপ্ত। কারণ দেখা যায় যে বাদরদের এই ক্ষমতা বর্ত্তমান এবং তারা অনবরত এই ক্ষমতাকে ব্যবহার করে মাথার উপরকার চামড়াকে উঁচুনীচ্ব করতে পারে ।

বহির্ভাগের পেশী যা কানের বাইরের দিককে এবং অর্ণ্ডভাগের পেশী যা কানের ভেতরের দিকের বিভিন্ন অংশকে নাডাতে সাহায্য করে, এখনো মানুষের ক্ষেত্রে প্রাথমিক বা আদিম অবস্হায় রয়ে গেছে এবং এ সমস্তই প্যানিকিউলাস পেশী-ব্যবস্থার অশ্তর্গত। আমি এমন একজন মানুষকে দেখেছি যে তার সম্পূর্ণ বহিঃকর্ণ সামনের দিকে নিয়ে আসতে পারে : দেখা যায় কেউ কেউ উপরের দিকে এবং পিছনের দিকে নিয়ে যেতে পারে। একজন আমাকে বলেছিল যে বদি আমরা মাঝে মাঝে হাত দিয়ে কান ধরে সেদিকে একটা খেয়াল রাখি. তবে আমাদের অধিকাংশের পক্ষেই পানঃ পানঃ প্রচেণ্টার দ্বারা কান নাড়ানোর বিশেষ ক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব। কান খাড়া করা এবং বিভিন্ন দিকে ফেরানোর ক্ষমতা নিসন্দেহে পশ্রদের একটি বড় গুল যার ছারা তারা ব্রুঝতে পারে কোন্টি দিক থেকে বিপদ আসছে। কিন্তু আমি কখনো এমন কোন মানুষের কথা শুনিনি ষার মধ্যে এই ক্ষমতা বর্ত্তমান এবং যা কিনা তার কাজে লাগে। সমুস্ত বহির্কাণকৈ বিভিন্ন ভাঁজ ও মুম্পণ্ট চিহ্ন (হেলিক্স ও আ্যাণ্টিহেলিক্স, ট্রাগাস ও আণিট্রাগাস, ইত্যাদি ) সমেত একটি প্রাথমিক বা মোলিক অঙ্গ বলা ষেতে পারে, যা নিন্দ্রশ্রেণীর প্রাণীদের ক্ষেত্রে কান খাডা করার সময় কোনরকম বোঝা না হয়ে कानरक तका এবং শক्তिभामी करत । उथानि, कान कान विश्वसंख्य धातना स्य এই অংশের (shell) কোমলান্হি (cartilage) কম্পন স্থাতি করে প্রবণ-স্নায়কে উদাীপ্ত করে। কিম্ত মিঃ ট্রনাবি <sup>৬</sup> এ বিষয়ে পরীক্ষিত তথ্যাদি পেশ করে এই সিম্পান্তে আসেন যে বহিক'র্গের স্বতন্ত্র কোন কাজ নেই। শিদ্পাঞ্জি ও ও ওরাং-ওটাংয়ের কান দেখতে অনেকটা মানুষের কানের মতো এবং প্রধান পেশীগ্রালও একইরকম, যদিও সম্পূর্ণ ভাবে বিকশিত নয়। চিড়িয়াখানার

৬। "দি ডিজিজেস্ অব দি ইয়ার'' বইয়ের ক্রেথক জে, টরনবি, এফ আর. এস, ১৮৬০, পৃষ্ঠা ১২। প্রথাত শারীরতন্তবিদ্ অধ্যাপক প্রেয়ার আমাকে জানিয়েছেন বে তিনি পরবর্তীকালে কানের কাঠামোর কাজ সম্পাকে অমুস্কান চালিয়েছেন এবং এই পুরকে উল্লিখিত প্রার একই সিকান্তে উপনীত হয়েছেন।

ভারপ্রাপ্ত কর্ম চারীরা আমাকে জানিয়েছেন যে শিম্পাঞ্জি বা ওরাং-ওটাং কখনো তাদের কান নাড়াতে বা খাড়া করতে পারে না। এর থেকে বোঝা ষার মানুষের মতোই অত্তত কানের ক্ষেত্রে, এদের বহিকর্ণও একই প্রাথমিক বা আদিম পর্যায়ের অঙ্গের অস্তভর্ন্তে। এই সমস্ত প্রাণীদের, মানুষের অন্যান্য পরে পুরুষের মতো, কান খাডা করার ক্ষমতা কেন লোপ পেল, আমরা জানি না। যদিও আমি এবিষয়ে নিশ্চিত নই তবঃ এটা হতে পারে যে তারা ব্রহ্মবাসী ও দার প শिक्तभानी २७शात जना थान कम সময়েই निभएत मध्य भएउ ; घटन এको। मीर्च সময় তাদের কান নাড়ানোর খুব একটা প্রয়োজন হয়নি এবং সম্ভবত এইভাবে ধীরে ধীরে তাদের এ ক্ষমতাটি লোপ পেয়েছে। আকারে বড আর শক্তিশালী পাখিদের ক্ষেত্রেও এই একই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে, স্থদরে সামাদ্রিক ঘীপের অধিবাসী হওয়ার ফলে তারা শিকারী জম্তুর আক্রমণের হাত থেকে বে°চে গেছে এবং क्रा जाना মেলে ওডবার ক্ষাতা হারিয়ে ফেলেছে। অবশ্য মানুষ ও কিছু কিছু জাতের বাদরের কান নাড়ানোর অক্ষমতা অংশত পরেণ হয় কোন দিকের শব্দ শোনার জন্য তাদের মাথা ঘোরাতে পারার ক্ষমতার মধ্য দিয়ে। এটা বেশ জোর দিয়ে বলা হয় যে একমাত্র মানুষের কানেই লভি (lobule) আছে: কিম্ত "এর প্রাথমিক অবস্হা গরিলার মধ্যে দেখা ষায়; এবং অধ্যাপক প্রেয়ার-এর কাছে আমি শ্বনেছি যে, নিগ্রো প্রজাতির মান্ষদের মধ্যে কিম্ত্ব এটার অনুপঙ্হিতি লক্ষ্য করা যায় নি <sup>1</sup>

প্রসিম্ব ভাস্কর মিঃ উলনার বহিংকণের একটি ছোট্ট বৈশিষ্টার কথা আমাকে

জানান, যা তিনি স্ত্রী ও প্রেষ্ উভয়ের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন এবং তার সম্পৃহেণ তাৎপর্য অনুধাবন করেছেন। বিষয়টির তার প্রথম নজরে আসে পাকের (পরী বিশেষ) মুর্তি গড়ার সময়, যেখানে তিনি সরু ছুর্টলো কান (Pointed ears) তৈরী করেছিলেন। এই ঘটনা তাঁকে বিভিন্ন বাদরের এবং বিশেষ মনোযোগ দিয়ে মানুষের কান নিয়ে পরীক্ষা করতে উৎসাহিত করে। বৈশিশ্টাটি হলো ভিতরের দিকের ভাঁজ করা সীমা বা হেলিকস থেকে বার করা একটি ছোট ভোঁতা অংশের অদ্বৃত উপক্রিত। এটা বাদের থাকে, জন্মের সময় থেকেই



ংনং ছবি—মাসুবের কান ছ<sup>\*</sup>াচ এবং অঙ্কণ নিঃ উলনারের ! a.—**প্রক্ষিপ্ত** বা উদ্পত্ত বিন্দু

থাকে এবং অধ্যাপক লড়েভিগ মেয়ার ( Ludwig Meyer )-এর মতে মেরেদের .

**्क्रांत भूत्राचलत मर्था एथा यात्र राणी । भिः छन्। नात शूनश्च अत्रकम अर्कार्ध मर्छन्** তৈরি করেছেন এবং আমাকে তার একটা ছবি পাঠিয়েছেন (২ নং ছবি)। ভৌতা অংশটি যে শুধু ভিতরের দিকে কানের কেন্দ্রাভিমুখে বেরিয়ে থাকে, তাই নয়, প্রায়ই বাইরের দিকে ঈষং উর্চু হয়ে থাকে, ফলে সামনাসামনি বা পেছন থেকে লক্ষ করলে সহজেই চোখে পডে। এর কোন স্থানির্দিণ্ট আকার নেই, অবস্থানও খাব নিদিশ্টি নয়, এবং এমন্কি এক কানে এর দেখা মিললেও অন্য কানে তা নাও থাকতে পারে। শৃংধু মানুষের ক্ষেত্রেই নয় আমি এক স্পাইডার মাংকির ( Ateles bcelzebuth ) কানেও এই একই ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। ডঃ ই- রে ল্যাংকেন্টার হামবূর্গের চিড়িয়াখানায় এক শিম্পাঞ্জির কানেও এই একই জিনিস দেখেছেন। হেলিক্স স্পণ্টতই কানের ভিতরের দিকের ভাঁজ করা অংশের চডোল্ড সীমা এবং ভাঁজ করা অংশটি কোন না কোন ভাবে সম্পর্ণে বহিঃকর্ণের সঙ্গে সম্পর্ক যার ফলে বহিঃকর্ন পিছন দিকে বরাবরের জন্য একই অবস্থানে থাকে। বেশ কিছু বাদর, যারা উন্নতির উচ্চতর পর্যায়ে পে"ছিয়নি ্ষেমন বেবনে ও ম্যাকাকাসক-এর কয়েকটি প্রজাতির কানের উপরিভাগ সামান্য ্ছ"ক্রানো এবং কানের প্রাশ্তসীমা মোটেই ভিতরের দিকে ভাঁজ করা নয়। কিল্ড বহিঃকর্ণের প্রাত্তসীমা যদি এভাবে ভাঁজ করা থাকত, তাহলে কেন্দ্রাভিম্খী এই অংশটি ভিতরের দিকে এবং সম্ভবত বাইরের দিকেও কিছুটা উচু হয়ে থাকত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অংশের উৎপত্তির কারণও এই বলে আমি বিশ্বাস করি। অন্যদিকে অধ্যাপক এল- মেয়ার সম্প্রতি প্রকাশিত তার একটি গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেছেন যে সম্পূর্ণে বিষয়টিই পরিবর্তনশীল এবং এই বেরিয়ে থাকা অংশগ্রনি তাদের দ্বপাশে অবস্থিত অস্তবর্তী কোমলাস্থির প্ররোপ্রার গড়ে না ওঠার কারণে সূত্র। আমি স্বীকার করতে সম্পূর্ণ রাজী আছি যে কোন কোন ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যা সঠিক হতে পারে, বেমন অখ্যাপক মেয়ারের উল্লেখ্য উনাহরণ--গ্রালর মধ্যে প্রচর ছোট ছোট ছাটালো অংশ আছে অথবা সমস্ত প্রান্তসীমাই বার र्जार्भ न । ७: ७न. ७। छत्त्व महायुज्य यामि निष्क्र माहेत्कारमणानाम (microcephalous) জাতীয় একটি জডবান্ধির কান পর্যবেক্ষণ করেছি যার প্রক্রিপ্ত অংশটি হেলিক্সের বাইরে দিকে, অত্তবর্তী ভাঁজ করা প্রাণ্ডসীমায় নয়, ফলে অংশটি কানের পূর্ববর্তী চড়োর সঙ্গে কোন সম্পর্ক তৈরী করতে পারে না। তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে আমার মতানুষায়ী বহিঃকর্ণে এই ধরনের ছোট ভোঁতা বিন্দ্র মানবাকৃতি উত্তরস্ক্রীদের ছক্তলো খাড়া কানের অবশেষমার। এ ঘটনার ·পোন: প**্র**নিক্তা ও **ছ**্রিচলো কানের ক্ষেত্রে ঐ অংশের অক্সানগত সাদ্যা আমাকে

এই সিম্পাশ্তে উপানীত হতে বাধ্য করেছে। আমাকে পাঠানো একটি ফটোতে কানের এই অংশটি এত বড় বে অনুমান করে নিতে হয়, অধ্যাপক মেয়ারের দৃশ্তিজনী অনুষারী, পরিসীমা বরাবর কোমলান্দির সমবিকাশের ফলেই বহিংকর্পের আকার স্থমম হয়ে থাকে এবং এখানে প্রক্রিপ্ত অংশটি সমদত কানের এক-তৃত্তীরাংশ জায়গা জবড়ে রয়েছে। উত্তর আমেরিকা ও ইংল্যাশ্ডের অধিবাসী দবজন লোকের কানের উর্বতম প্রাশতসীমা মোটেই ভিতরের দিকে ভাঁজ করা নয়, বরং ছাঁচালো, এবং সাধারণ চতুত্পদ জাতুর কানের সঙ্গে তাদের নিকট সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এরকম আর একটি ক্ষেত্রে সাইনোপিথেকাস নিগার জাতীয় একটি বাদরের কানের সঙ্গে একটি মানবাশশ্র কান তুলনা করে দেখা গেছে, যে আকৃতিগত ভাবে উভরে নিকট সম্বেশ্যকুর, যদি এই দব্টি ক্ষেত্রে বহিংকাসীমা স্বাভাবিক নিয়মে ভাঁজ করা থাকত, তবে একটি অাতথভাঁ প্রক্ষিপ্ত অংশ অবশ্যই গঠিত হত। আরো অাতত দব্টি ক্ষেত্রে দেখা যাছে বাইরের আকৃতি এথনো খানিকটা ছাঁচালো হয়ে আছে,

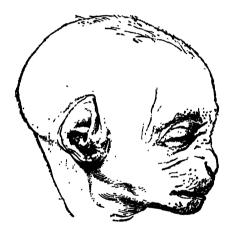

্সনং ছবি—ওরাংওটাং-এর একটি পরিণত জ্ঞা। হুবহু একটি ফটোর নকল, জীবনের প্রারম্ভিক সময়ে কানের গঠন দেখানোর জস্তু।

ষাদিও উধরাংশের প্রাশ্তসীমা ন্বাভাবিকভাবেই ভিতরের দিকে ভাঁজ করা একটি বেশ সংকীর্ণ অবস্থাতে। উপরের উডকাটটি (৩ নং ছবি) অনুণাবস্থায় একটি ওরাংওটাং-এর ফটোর বিশ্বস্ত নকল) ডে: নীট্শের পাঠানো)। লক্ষণীয় যে এই সমরে অনুনের কানের ছাঁচলো বহিংরেখা প্রাপ্তবয়স্ক একটি ওরাওটাং এর কানের থেকে, যার সঙ্গে একজন পর্ণবয়স্ক মান্ধের কানের মিল রয়েছে, কৃত্ত আলাদা। এটা স্পণ্ট যে এই এরকম একটি কানের প্রাশতবর্তী ক্ষরে অংশের ভাঁজ, যদি বিকাশের পরবর্তী পর্যারে ব্যাপক ভাবে পরিবর্তিত না হয়, ভিতরের দিকে প্রক্ষিপ্ত অংশ স্থিটি করবে। মোটের উপরে, এটা এখনো পর্যশত আমার কাছে সম্ভবপর বলে মনে হয় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে, ভিতরাস্য অংশেছ্বিল, মান্ক

ও বাদর উভয়ের ব্যাপারেই পর্বেবতী অবস্হার নিদেশন স্বরূপ।

নিক্রটিটেটিং মেমরেন বা তাতীয় চক্ষাপদলব অতিরিক্ত পেশীতাত ও স্থবিধাজনক গঠনকাঠামো সহ বিকশিত হয়েছে, বিশেষ করে পাখীদের ক্ষেত্রে এবং তাদের কাছে এর বিশেষ কার্যকরী গারেছে রয়েছে, যেমন এর সাহায্যে খাব দ্রাত সমস্ত চক্ষা গোলককে ঢেকে নেওয়া যায়। কিছু সরীস প ও উভচর প্রাণী এবং কোন কোন মাছের মধ্যে যেমন হাঙর, এই একই জিনিস লক্ষ্য করা যায়। স্তন্যপ্নায়ী গোতের অত্যতি কিছু নিশ্নশ্রেণীর প্রাণী, বেমন হংসচণ্ট বা ক্যাঙ্গারা, এবং সিম্প্র-ঘোটকের মতো কিছু উচ্চ-স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে এটি আশানুরূপ বিকাশ লাভ করেছে। কিন্তু মানুষ, চতুম্পদী জ্বন্তু এবং অবশিষ্ট অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে এর অবস্থান, প্রায় সকল শারীরতত্ত্বিদ, কত্র প্রাক্ত,প্রাথমিক বা আদিম অংশ হিসেবে, যাকে উপপন্তব ( Semilunar fold ) বলা হয়। বেশির ভাগ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের কাছে ঘ্রাণশক্তি একটি অতাশ্ত গারেশ্বপর্শে বিষয়; কথনো ষেমন তৃণভোজী প্রাণীদের (ruminants) ক্ষেত্রে ঘ্রাণশক্তি বিপদসংকেত হিসাবে কাজ করে: মাংশাসী প্রাণীদের শিকার ধরতে তেমনি সাহায্য করে: আবার বুনো শুয়োরের মতো জম্তুদের দুটি উদ্দেশ্যই সাধিত হয়। কিন্তু মান বের ক্ষেত্রে ঘ্রাণশক্তি খবে সামানাই প্রয়োজনে আসে, এমনকি কালো মান মনেরও, যদিও তাদের মধ্যে এর বিকাশ সভা ও সাদা মান ষের তলনাই অনেক বেশি। তথাপি, এটি তাদের বিপদ-বার্তা জানায় না, খাবার খাঁজতে সাহাষ্যও করে না, তীর দুর্গাধ্যম পরিবেশ এক্সিমোদের ঘুমে কোন ব্যাঘাত ঘটায় না বা বর্ণরদের ক্ষেত্রে অর্ধর্গালত মাংস আহার থেকে নিবৃত্ত করে না। ইউরোপীয়ানদের নধ্যে ঘাণের অনুভূতি একেক জনের ক্ষেত্রে একেক রকম এবং আমি এই ব্যাপারে আরো নিশ্চিত হয়েছি একজন বিখ্যাত প্রকৃতিতন্ত্ববিদ্কে পরীক্ষা করে, ৰার মধ্যে

৭। অধ্যাপক ম্লারের এলিমেন্টস অব ফিজিওলজি, ইংরেজী ভাষান্তর, ১৮৪২, ২র থও, পৃঠা নং ১১৭। অধ্যাপক ওরেন, অ্যানাটমি অব ভার্টিরেটস, ৩র থও, পৃঠা নং ২৬০; ঐ একই বইতে সিন্ধুঘোটকের উপর, গ্রোক্রিয়েশন ইন জ্ওলজিকাল সোসাইট, ৮ই নভেম্বর, ১৮৫৪। আরো দেপুন আর নঙ্গের, এট আর্টিন্টস্ এয়াও আনাটমিষ্ট, পৃঠা নং ১০০। আদিম বা ল্পুথার এই অংশটি দৃশ্যত ইরোরোপের অধিবাসীদের তুলনার নিপ্রো এবং অট্রেলিয়ানদের ক্ষেত্রে কিছু বড়। দেপুন কার্ল ভোগট্, লেক্চারস্ অন্ ম্যান, ইংরেজী ভাষান্তর, পৃঠা ১২০।

৮। দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীদের প্রথম দ্রাণশক্তি সম্পর্কে অধ্যাপক হাসবোভের বজবা বথেষ্ট পরিচিত, অক্সরাও তা সমর্থন করেছেন। মি: হজো "Etudes sur les Fuculte's Mentales" ইত্যাদি, গ্রহুণও ১ম, ১৮৭২, পৃষ্ঠা ৯১ ক্লোর দিয়ে বলেন বে তিনি পরীক্ষা করে নেথেছেন বে নিগ্রো এবং রেড ইঙিয়ানরা তাদের ব্রাণাক্ষভূতি দিয়ে অক্ষকারের মধ্যেও বে-কোন ব্যক্তিকে চিনতে পারে। ড: ডরু, ওগল স্কাণশক্তি ও শরীরের তৈলাক্ত অক্ষকারের মধ্যেও বে-কোন বর্ণগত উপাদান এবং তৎসহ শরীরের চামড়ার মধ্যে সম্পর্ক বিবয়ে কিছু কৌতুহলোদীপক বিবয়ালকা করেন। সেই কল্প, আমি পরবর্তী সমরে বলেছি সাদা বর্ণের ক্লাভিগুলির ভুলনার কালো বর্ণের লাভিগুলির ব্লানাক্ষ্তৃতি প্রথম ও স্ক্ল। দেখুন তার গবেষণাপ্রগুলি "বেডিকো-চিনরেজিক্যাল টানজাক্সনস", লওন থও ও, পৃষ্ঠা ২৭৬।

এই অনুভ্তি অতাত বেশি এবং তিনি তা প্রমাণও করেছেন। ক্রমাববর্তনের নীতিতে যারা বিশ্বাস করেন, তারা একথা সহজে স্বীকার করতে চাইবেন না বে মান্বের ক্রেন্তে প্রাণান্তির এখন যে অবস্থায় আছে, তা মান্বের স্বোপার্জিত। উত্তরাধিকারস্ত্রে এই বিশেষ ক্ষমতা সে খ্বই দ্বলি ও প্রাথমিক অবস্থায় লাভ করেছে সেইসব আদিম প্রেপ্রের্বিরের কাছ থেকে, বানের কাছে প্রাণশক্তি ছিল অত্যত প্রয়োজনীয়, কার্যকরী ক্ষমতাবিশিণ্ঠ এবং নির্মান্ত ব্যবহারবোগ্য। সেইসমন্ত প্রাণী, যানের ক্ষেত্রে এই অনুভ্তি বথেণ্ট বিকশিত, যেমন কুকুর বা বোড়া, তানের ক্ষেত্রে কোন প্রাণী বা স্থানের স্মৃতি গভীরভাবে গলেধর সঙ্গে যুক্ত। সম্ভবত এবার আমরা ব্রুতে পারছি ব্যাপারটা কি এবং এ বিষয়ে ডঃ মড্লেল ঠিকই বলেছেন, মান্বেরের ক্ষেত্রে ঘাণশক্তি শৃধ্নুমান্ত বিস্মৃত দৃশ্য বা স্থানের স্পণ্ট চলচ্ছবি ও অনুভ্তি মনে করার ক্ষেত্রেই কার্যকরী'।

নশন মান্ধ স্পণ্টতই অন্যান্য দ্বিপদী বাঁদর জাতীয় প্রাণীদের থেকে আলাদা। প্রের্ষের দেহে বেশিরভাগ জায়গায় তব্ ইতস্তত ছড়ানো সামান্য রোম বা চুল দেখা যায়, কিন্তু মেরেদের ক্ষেত্রে এটা প্রায় নেই বললেই চলে। রোমশতার দিক দিয়ে বিভিন্ন জাতিগর্বালর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, আবার একই জাতের সকলের রোম শ্ধ্র মাত্র পরিমাণে নয়, অবস্থানেও আলাদা হতে পারে। কোন কোন ইউরোপবাসীর কাঁধ একেবারে রোম শ্ন্যে, আবার একজনের হয়ত ঘন রোমে আচ্ছাদিত। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই বে, আমাদের শরীরে ছড়িয়ে থাকা রোম নিন্দশ্রেণীর প্রাণীদের শরীর জর্ডে স্থম রোমাচ্ছাদনের লর্প্তপ্রায় চিক্ বিশেষ। একথা আরও ভালোভাবে বোঝা বায় বখন হাত-পা বা শরীরের কোন অংশে, প্রেনো প্রদাহিত স্থানে ওম্ব্র্ণস্ত বা মালিশ লাগালে সেখানকার ধ্সের রঙের পাতলা ছোট ছোট রোম কখনো কখনো 'ঘন, কন্বা ও গাঢ়ে কালো রঙের' চলে পরিণত হয়।

স্যার জেম্স প্যাগেট আমাকে জানিয়েছেন যে, প্রায়ই একই পরিবারভুক্ত করেক জনের ল্পেল্লবে দ্ একটি চুল দেখা যায় যা অন্যগৃলির তুলনায় অনেক দীর্ঘ । এই সামান্য বৈশিষ্টাটিও উত্তরাধিকার সত্তে পাওয়া বলে আমার ধারণা । এই দীর্ঘ কেশগৃল্ছ তাদের স্থদ্রে প্রেশ্বর্মদের প্রতিনিধি ব্রপ্তে, কারণ শিশ্পাঞ্জি ও ম্যাকাকাস্ জাতীয় বাদরদের কোন কোন প্রজাতির মধ্যে চোখের উপরের রোমহীন চামড়া থেকে উৎপন্ন বিক্ষিপ্ত কিম্তু রীতি মতো দীর্ঘ চুল দেখা যায়, যা আমাদের ল্রের সঙ্গে সাদৃশ্যয়ন্ত । একই রক্ম লম্বা চুল কোন কোন বেব্নের রোমণ ল্পেনেশ থেকেও বেরিয়ে থাকতে দেখা বায় ।

कोक्टरलाम्नी भक टला, ছ-मान वशरमंत्र मान् रखत वान भाजना भगरमंत्र मराज রোম বা লান গোর (Lanugo) আবৃত থাকে। মাস-পাঁচেকের সময় হু ও মুখমন্ডলে, বিশেষ করে মুখগহররের চারপাশে মাথার চেয়ে অনেকবেশি পরিমাণে এরকম চুল দেখা যায়। এসরিষট (Eschricht) একটি মেয়ে-ভ্রুণে এমন্তি গোঁফদাড়ির আভাস পর্য'ত দেখেছেন। কিন্তু এ ঘটনা অম্বাভাবিক কিছু নয়, কেননা বিকাশের প্রথমাবস্থার বাহ্যচরিত্তলক্ষণে স্কী ও পরেন্ধের মধ্যে সাধারণত আরো অনেক ধরনের মিলই বর্তমান থাকে। হুণের শরীরে রোমের অভিমুখ ও বিন্যাস একজন প্রাপ্তবয়স্কের মতোই, যদিও নানাপ্রকার ভেদের সম্ভাবনা থেকেই যায়। কপাল ও কানদুটি সমেত সমস্ত শরীরজুড়ে বিস্তৃত থাকে ঘন রোমরাজি, কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো হাতের তালা ও পায়ের পাতা দাটি দেখা যায় মসূত্র, রোমহীন, যেমন কিনা ঠিক দেখা যায় নিশ্নশ্রেণীর প্রাণীদেহে, চার হাত-পায়ের নীচে। এটাকে একটা সমাপতন বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে না যে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে যারা রোমশ অবস্হায় জন্মায় সম্ভবত তাদের হুণের শরীরে পশমের আচ্ছাদন লোমের প্রথম স্হায়ী আবরণের সাচনামার । জন্ম থেকেই সারা শরীর ও ম.খ ঘন রোমে আবৃতে, এরকম তিন-চার জনের কথা নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই অভ্তত অবস্হা উত্তরাধিকারসত্রেই প্রাপ্ত ও দাঁতের অস্বাভাবিক অবস্হার সঙ্গে সম্পর্কিত ৷<sup>১</sup> অধ্যাপক অ্যালেক্স ব্রান্ড আমাকে জানান যে, তিনি প'য়তিশ বছর বয়স্ক এক ব্যক্তির মূখের চুল একটি ভাগের রোমের (lanugo) সাথে তুলনা করে দেখেছেন যে তাদের গঠন-রীতি প্রায় এক। তাই তিনি মন্তব্য করেন, উপরিউক্ত বিষয়টিকে চুলের বিকাশের ক্ষেত্রে তার সামাবন্ধতা এবং রুমব্রান্ধর কারণের প্রমাণ হিসাবে দেখানো যেতে পারে। অনেক শিশ্বে পিঠে লম্বা রেশমের মতো রোম দেখা যায় যা আমি শিশ্ব-হাসপাতালের একজন শল্য-চিকিৎসকের কাছ থেকে জেনেছি; তার কারণও সম্ভবত এই একই।

ইদানীং পেছনের পেষক দাঁত (Posterior molar) বা আকেল-দাঁত উন্নত সভ্যজাতের মানত্র্বের ক্ষেত্রে ক্রমণ অবল থিয় দিকে এগোচেছ। আকেল-দাঁত অন্যান্য পেষক দাঁতের তুলনায় আকারে অনেক ছোট, যেমনটি দেখা যায় শিশ্পাঞ্জি ও ওরাংওটাংদের ক্ষেত্রে, এবং এদের মান্ত দ<sub>ব</sub>টি আলাদা করে ছেদক দাঁত থাকে। কমবেশি

৯। অধ্যাপক জ্যালেক ব্রাপ্ত সম্প্রতি এই বৈশিষ্ট্যগুলি সমেত এক রাশিরাদ পিতাপুত্রের থবর দিরেছেন। ছক্সনেরই ছবি আমি প্যারিস থেকে পেরেচি।

সতেরো বছরের আগে আক্ষেল দাঁত মাড়ি কেটে বেরোর না এবং আমি নিশ্চিত বে অন্যান্য দাঁতের চেয়ে অনেক আগেই তা ক্ষর হরে যায় বা পড়ে যায়; কোন কোন দশত-বিশারদ অবশ্য তা স্বীকার করেন না। আবার অন্যান্য দাঁতের তুলনায় এই দাঁতটি গঠন ও বিকাশকালের ক্ষেত্রে অনেক বেশি পরিবর্তনশীল। অন্যদিকে, মোলানিয়ান জাতির মধ্যে আক্ষেল দাঁত তিনটি আলাদা ছেদক দাঁতের সঙ্গে একত্রে থাকে এবং সাধারণত স্কুন্থ অবস্থাতেই থাকে; এরা অন্যান্য দাঁতের তুলনায় গ্রেক আকারের হলেও ককেশিয়ান জাতির ক্ষেত্রে তুলনাম,লকভাবে এই পার্থক্য অনেক কম। অধ্যাপক শাফহাউসেন জাতিগ্রেলির মধ্যে এই পার্থক্যকে স্টেত করেন এই ভাবে: সভ্যজাতিগ্রেলির ক্ষেত্রে চোয়ালের পশ্চাদাংশের আকার সর্বদাই ছোট, তার কারণ হিসাবে আমার মনে হয়, নির্মাহ্যত নরম এবং সিম্ম খাদ্য খাওয়ার যে–অভ্যাস সভ্যজাতিগ্রেলির ক্ষেত্রে দেখা যায় তার ফলে তাদেরকে চোয়ালের ক্ষরতে খ্রেই কম করতে হয়। মিঃরেস আমাকেজানিয়েছেন যে, এখন আমেরিকার বাচ্চাদের কিছ্র মাড়ির দাঁত তুলে ফেলা প্রায় একটা সাধারণ ঘটনায় এসে দাঁড়িয়েছে; কারণ স্বাভাবিক দাঁতের পর্শে বিকাশের জন্য যতটা দরকার ঠিক ততটা চোয়ালের হাড় বাডতে পারে না। । ।

পোন্টিক নালীতে আমি একটি মাত্র লুপ্ত প্রায় অঙ্গের কথা জানি, যাকে সিকাম এর ভারমিফর্ম আ্যাপেন্ডেজ (vermiform appendageg of the caecum) বলা হয়। সিকাম হলো অন্তের শাখা বা বাশ্বিত অংশ বিশেষ, যা কুলে লাসাক-এ যেয়ে শেষ হয়েছে। কোন কোন নিন্দ্রশ্রেণীর ত্পভোজী স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে এটি যথেন্ট দীর্ঘণ। কোয়ালা (koala) জাতীয় ক্যাঙ্গারুর ক্ষেত্রে এটি প্রায় তার প্রেরা শরীরের তিন গ্রেণেরও বেশি লন্বা। কখনো কখনো দেখা যায় যে এটি নীচের দিকে ক্রমশ সর্ব, হয়ে আসছে কিংবা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত অবস্হায় রয়েছে। খাদ্যাভ্যাস বা খাদ্যের পরিবর্তনের ফলে দেখা যায় সিকাম কোন কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে খুব ছোট হয়ে এসেছে এবং ভারমিফর্ম অ্যাপেন্ডেজ সেক্ষেত্রে এই হ্রাস প্রাপ্ত অক্ষের লুপ্তপ্রায় একটি অংশ হিসেবে পড়ে রয়েছে। অধ্যাপক কানেসন্থিনি মানুষের ক্ষেত্রে এর বিভিন্ন আক্রারের নিদর্শন সংগ্রহ করেছেন।

<sup>2°।</sup> অধ্যাপক মতেঁগালা ক্লোরেল থেকে আমাকে নিথেছেন বে তিনি সাম্প্রতিক কানে মানুবের বিভিন্ন লাভিন্ন শাব বা তৃতীয় মোলার গাঁত ( আকারে বড়, পেবক গাঁত) বিবরে পরীকা নিরীকা করেছেন এবং তিনিও এই একই সিদ্ধান্তে গৌছেছেন, অর্থাৎ উচ্চতর বা স্থসতা লাভিত্যনার মধ্যে তৃতীরপেবক গাঁত অপুষ্টজনিত কারণে হয় করে বাচেছ, নতুবা ক্রমাবস্থির পথে।

অ্যাপেন্ডিক্সের ক্ষরে আকার এবং কানেসট্টিনর সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে এ সিম্থান্ত করা যার যে এ হলো এক লাইও প্রায় প্রাথমিক অঙ্গবিশেষ । ঘটনারুমে এটি যেমন আদৌ না থাকতে পারে তেমনি আবার কোন কোন ক্ষেত্র দার্ণ ভাবে বিকশিত অবস্থাতেও দেখতে পাওয়া যেতে পারে । এর অবস্থানের অর্থেক বা তিন ভাগের দার্ভাগ জায়গাই কখনো কখনো এর আয়তনে ভরে যায়, আর শেষংশ ১৬ওড়া শস্ত হয়ে বেড়ে ওঠে । ওরাংওটাং-এর অ্যাপেন্ডেজ বেশ লাবা এবং কুডলাক্টত, মান্বের মধ্যে এটি হ্রাসপ্রাপ্ত সিকামের শেষপ্রান্তে দেখা যায় এবং সাধারণত চার থেকে পাঁচ ইণ্ডি লাবা হয়, যায় ব্যাস মাত্র এক ইণ্ডির এক-তৃতীয়াংশ । এটি শার্ম্ব যে অপ্রয়োজনীয় তাই নয়, কখনো কখনো মাত্রার কারণ কোন শস্ত ক্ষরে বস্তু, যেমন দানা খাদ্য, এর মধ্যে কোনক্রমে প্রবেশ করলে প্রচন্ড দাহ ও কন্থানার সাহিত হয় । ১১

নিশ্নশ্রেণীর কিছু বদির (quadrumana), লেম্র ও মাংসাশী প্রাণী এবং অধিকাংশ ক্যাঙ্গার্র মধ্যে হাতের হাড়ের (humerus) শেষাংশে স্প্রাকণ্ডিলয়েড ফোরামেন (supra-condiloid foramen) নামে একটি ছিদ্র আছে, যার মধ্যে দিয়ে সম্মুখ হাতের প্রধান দনায়় এবং প্রায়শই প্রধান ধমনী অতিক্রম করে। মানুষের বাহুতে সাধারণত এই একই ধরনের ছিদ্রের চিহুমান্ত দেখা যায়, যা কখনো কখনো হাড়ের বিশিণ্ট বিকাশপন্থতির মাধ্যমে বেশ উন্নত হয়ে ওঠে এবং সম্পূর্ণ হয় একপ্রস্থ অভিহরশধনী পেশীর সাহাযেয়ে। ডঃ গ্রেখাস্কি, যিনি এই বিষয়টা নিয়ে বহুদিন ধরে কাজ করছেন, লক্ষ্য করেছেন যে এই অভ্যুত বৈশিণ্ট্য কখনো কখনো উত্তরাধিকারস্ত্রে প্রাপ্ত। একজন লোকের কথা তিনি বলেছেন যার সম্তানদের মধ্যে চারজনের ক্ষেত্রেই তাদের পিতার মতো এই বৈশিণ্ট্য লক্ষ্যণীয়। যদি ছিন্নটি থাকে, তাহলে প্রধান দনায়্ব অবশ্যই এর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে, এবং দপণ্টতই বোঝা যায় যে এক্ষেত্রে তা নিশ্নশ্রেণীর স্প্রাকণ্ডলয়েড

১১। এম, সি, মুরোস (Revue des deux mondes) এবং ছাকেল (Geneneue Morphologie) উত্তরেই উল্লেখ করেছেন বে এই ল্পুপ্রার অঙ্গ কথনো কথনো মৃত্যুর কারণ।
১২। বংশান, ক্রম প্রসঙ্গে দেখুন, ডঃ ট্রু খার্সের "লান্সেট্', ১০ই কেব্রুয়ারি, প্ঃ৮৭০ এবং অপরণ এক গবেবশাপত্র ঐ একই বইতে যার প্রকাশকাল ২৩শে জান, রারি, ১৮৬০, পৃষ্ঠা ৮০। আমার জানা থবর অনুযারী ডঃ নরাই সন্তবত প্রথম শারীরবিদ্ বিনি মান, বের দেহে এই অনুত গঠনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন; দেখুন তার "গ্রেট আটিইস্ এয়াও জ্যানাটমিন্টস্', পৃষ্ঠা ৬০। জারো দেখুন ডঃ প্রবার-এর গুরুত্বপূর্ণ মৃত্তি-কথা, Bulletin de l'Aead. Imp de st.. Petersbourg", খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ৪৪৮।

ফোরামেন-এর দুখেপ্রায় অংশের অনুরপে। অধ্যাপক টানরি হিসেব করে দেখিরেছেন যে বর্তমানে মানুষের অভিহ্কাঠামোর শতকরা একভাগের মধ্যে এটিকে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি মানুষের মধ্যে পুনরায় এর বিকাশ ঘটে, সম্ভবত তা হবে উল্টোপথে, পুনরায় সেই প্রাচীন অবস্থায় ফিরে যাবার জন্যে: কারণ, উচ্চ শ্রেণীর বাদরদের (quadrumana) মধ্যেও বর্তমানে এটি অনুপচ্ছিত।

মানুষের বাহুর হাড়েকখনো সখনো আর একটি ফোরামেন বা ছিদ্র দেখা যায়, বাকে ইণ্টার-কণ্ডিলয়েড বলে। সবসময় না হলেও বিভিন্ন জাতের বনমান ষ. গরিলা, বাঁদর এবং এই জাতীয় অনেক নিশ্নশ্রেণীর প্রাণীতে মাঝে মাঝে এর দেখা মেলে। উল্লেখযোগ্য হলো যে এই ছিন্নটি মানুষের মধ্যে এখনকার তুলনায় অনেক বেশি দেখা যেত প্রচৌনকালে। মিঃ বাস্কে> এই বিষয়ে নিশ্নলিখিত তথাসমহে যোগাড করেছেন : অধ্যাপক ব্রোকা "প্যারিসের দক্ষিণ ভাগের কবরখানা থেকে সংগ্হীত শতকরা সাড়ে চার ভাগ বাহরে হাড়ে ছিদ্রটি লক্ষ্য করেছিলেন ; এবং ওরনিতে (Orrony) ভ্রোঞ্জ য**ু**গের মাটির গহনর থেকে পাওয়া বিচশটি প্রগাডাস্থির ( humeri ) মধ্যে আটটিতে এই ছিদ্র দেখেছিলেন ; কিম্তু তিনি মনে করেন এই অম্বাভাবিক অনুপাত সম্ভবত পারিবারিক কবরথানার (Family vault ) কারণে । ম°সিয়ে দ্বপোঁ আবার রেইনডিয়ার য্বগের লেসী-উপত্যকার গ্রহাতে শতকরা রিশ ভাগ ছিদ্রযুক্ত হাড় দেখেছিলেন ; যেখানে ম'সিয়ে লেগ্যয়ে আর্জাতু'রের ডলমেন (Dolmen)\* এ রক্ষিত শতকরা প'চিশ ভাগ দেহে এই ছিদ্র লক্ষা করেছিলেন এবং ম<sup>®</sup> সিয়ে প্রনার বে একই অবস্হায় ভোরেল (Vaurial) ্থেকে পাওয়া হাডে এর সংখ্যা দেখেছিলেন শতকরা ছাব্দিভাগ। লক্ষণীয় ষে ম'শিয়ে প্রনার বে-র বিবৃত্তি অনুসারে এই অবস্থা গুয়াঁস (guanche) অস্থি-কাঠামোয় খাবই সাধারণ ঘটনা।" কৌতহলোন্দীপক যে, প্রাচীন জাতিগালি এই বিষয়ে ও অন্যান্য আরো অনেক বিষয়ে সাম্প্রতিককালের তুলনায় অনেকবেশি তথ্য

১৩। "অন্দি কেন্তস অব জিবালটার", "ট্রানজাক্শন ইন ইন্টারজ্ঞাশনাল কংগ্রেস আৰি বিহিন্টোরিক্যাল আর্কিওলজি", তৃতীয় অধিবেশন, ১৮৬৯, পৃষ্ঠা ১৫০। অধ্যাপক ওরাইম্যান সম্প্রতি দেখিয়েছেন যে ( ৪র্থ বার্ষিক রিপোর্ট, পিয়াবডি মিউজিয়াম, ১৮৭১, পৃষ্ঠা ২০ ), পশ্চিম আনেরিকা ও ক্লোরিডা অঞ্লের প্রাচীন চিপিগুলির মধ্যে ক্রেরছ মানুবের শতক্রা একজিশ ভাগের হাড়ে এই ছিল্ল আছে। একই জিনিস নিপ্রোদের মধ্যেও খুব বেশি দেখা যার।

ভলমেন—ফুইটি খাড়া প্রস্তর পতের উপর-রাণা প্রস্তরখন্ত বিশেষ।

হাজির করে, যা নিন্দ্রশোর প্রাণীর সাথে গভীর সাদৃশ্যযুক্ত। প্রধান কারণঃ সম্ভবত প্রাচীন জাতিগালি তাদের স্থদরে অমান্য পর্বেপরের্যদের দীর্ঘ বংশ-সারির অপেকাকৃত নিকটবর্তী।

মান্ধের ক্ষেত্রে অণ্ ত্রিকান্থি (os coceyx), অন্যান্য কসের কা বা মের দেওর অংশের (vertebrae) সাথে বা পরে আলোচনা করা হবে, বদিও লেজের কাজ করে না কিন্তু অন্যান্য মের দেওী প্রাণীদের তা বথেণ্ট কর্ম ক্ষম। মান বের অংশরি যে বেশ প্রভাক্ষ ও শেষ প্রাণ্ট থেকে কিছ্টাং বিশ্বিত, তা বে-কোন অংশর ছবিতেই দেখা বেতে পারে (ছবি-১)। এমনকি জন্মের পরেও কোন কোন দর্শভ ক্ষেত্রে অংশরি ছোট, কিন্তু লেজের প্রাথমিক লব্ধে অংশের পরিচয়সহ বাইরে বেরিয়ে থাকে। ১০ সাধারণত মাত্র চারটি কশের কা নিয়ে গঠিত এই অন ত্রিকান্থি আকারে দেশ ছোট এবং দ্রুসম্বন্ধ; এবং এগ্রেলি যে গঠনের প্রাথমিক বা আদিম র পের অবশেষ হিসাবে রয়েছে তা বোঝা যায়, কেননা মের দণ্ডের তলন্থিত কোন অংশ ছাড়াই এগ্রেলি শ্বম্মাত্র মধ্যঅংশকে (centrum) ধারণ করে থাকে। কতকগ্রেল ছোট পেশাতি তুর আবরণে ঢাকা থাকে এরা। যে পেশী গ্রেলির একটিকে অধ্যাপক টার্নার দতের থাকেল (Theile) নামে অভিহিত করা হয়, যা লেজেরই খ্রুব প্রাথমিক প্রেরাব্রিভ—এমন একটি পেশী যা বহু স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে দার ব্রুভবে বিকশিত হয়েছে।

মান্বের স্ব্দ্নাকাত প্তেদেশের শেষ প্রান্ত বা প্রথম 'লান্বার' (lumbar)।
কশের্কা পর্যান্ত গেছে। কিন্তু সর্ স্তেরের মতো একটা তন্তু (filum
terminale) মের্নালীর সেকাল অংশের অক্ষ বরাবর নেমে গেছে, এমনকি
কখনো সেটাকে অনুবিকান্তির পিছন পর্যান্ত দেখা যার। এই তন্তুর উধর্বংশ,
অধ্যাপক টার্নারের মতান্ত্রারে, নিঃসন্দেহে স্ব্র্হ্নাকান্ডের অনুরূপ, কিন্তু
নিন্নাংশ শ্র্যুমান্ত পায়ামেটার (piamater) বা দ্নায়্তন্তের ঝিললী দিয়ে
তৈরি। এক্ষেত্রেও অণ্ত্রিকান্তি মের্দেডের মতো গ্রহ্বপাণ কাঠামোর অবশেষঃ

১৪। অধ্যাপক কীত্র্যান্ত সাক্ষতিক্কালে এই বিবরে কিছু তথা যোগাড় করেছেন,

<sup>28।</sup> অধ্যাপক কীত্র যাজ সাম্প্রতিককালে এই বিবরে কিছু তথ্য যোগাড় করেছেন, "Revue des cours scientifiques", ১৮৬৭-৬৮, পৃষ্ঠা ৬২৫। ১৮৪০ সালে ক্লিখ্মান্ এমন লেজ্যুক্ত একটি মান্বের ক্রণ প্রদর্শন করেছিলেন বা সচরাচর দেখা বার না, এটা মেরুদণ্ডের সাথে যুক্ত ছিল; লেজ্ডিকে বহু শারীরবিদ আরল্যানজেন-এর প্রাণিভন্ববিদদের আলোচনা-সভায়-উপস্থিত থেকে খুঁটিরে শ্রীকা করেন। [জইবা: মার্লালের "Nied erlandi-schen Archive für Zoologie", ডিসেকর ১৮৭১]।

বলে বিবেচিত হলেও তার সাথে মের্নালীর কোন বোগ নেই। অধ্যাপক টার্নারের কাছে আমি কৃতন্ত, কারণ তিনি দেখিয়েছেন অন্তিকাম্থি নিন্দাশেশীর প্রাণীদের লেজের সঙ্গে কতটা সাদ্শাখ্র । অধ্যাপক ল্যুন্কা কিছ্যিদন আগে অন্তিকাম্থির শেষ প্রাণ্ডে খ্রই অম্ভূত কুডলীকৃত একটি অংশ আবিষ্কার করেছেন, যা মধ্য-সেকাল ধমনীর সাথে সংযুক্ত এবং এই আবিষ্কার অধ্যাপক ক্রাউস ও অধ্যাপক মেয়ারকে একটি বাদর (macacus) ও একটি বিভালের লেজ নিয়ে পরীক্ষায় উৎসাহিত করেছিল। উভয়ক্ষেত্রেই তারা একইরকম কুডলাকৃত অংশের সম্ধান পেয়েছেন, যদিও তা ঠিক শেষপ্রাণ্ড নেই।

জননপ্রক্রিয়ায় এমন কিছু কিছু অঙ্গের ব্যবহার আছে বা এখন প্রায় প্রাথমিক বা লুপ্ত অঙ্গের পর্যায়ে এসে পেশীছেছে। যদিও এগালি পার্বের ব্যাপারগালি থেকে একটি গ্রেত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাদা। এখানে আমরাএমন অঙ্গ বা অঙ্গেরঅংশ নিয়ে আলোচনাকরব না ষা প্রজাতিগ;লির মধ্যে আর কার্যকরী অবস্হায় নেই, কিম্তু প্রজাতির দুটি বিপরীত লিঙ্গের মধ্যে একটিতে কার্যকরী এবং অন্যটিতে নিতাশ্ত প্রার্থামক কার্যকরী অবস্হায় রয়েছে। তথাপি, এই প্রার্থামক অঙ্গের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করা কঠিন, পারের মতো প্রত্যেকটি প্রজাতির স্বতন্ত্র উৎপত্তির ব্যাখ্যা এক্ষেত্রে বথেণ্ট না হলেও আমি বলব যে, নিতাণ্ড উত্তরাধিকারপ্রথাই এই ক্ষেত্রে কাজ করে. ষা একটি লিঙ্গ প্রাপ্ত হলে অন্য লিঙ্গে অংশত স্থানাশ্তরিত হয়। এখানে আমি এই ধরনের কয়েকটি লক্ষেপ্রায় অঙ্গের উদাহরণ দেব। আমরা সকলেই জানি যে মান্য সমেত সমদত দতনাপায়ী প্রজাতির পরে, যদেরই প্রাথমিক দর্শ্ব-গ্রান্থ আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট বিকশিত হয়ে ওঠে এবং প্রচুর দুঃধ উৎপাদন করতে পারে। উভর লিঙ্গের মধ্যে এই দুম্পগ্রন্থির সাময়িক সাদুশ্য চোথে পড়ে, যেমন হামে আক্রান্ত হওয়ার সময় উভয়েই স্ফীত হয়ে ওঠে। ভেসিকিউলা প্রোসটাটিকা ( Vesicula prostatica ), যা অনেক পরেষে দতন্যপায়ীর শরীরে থাকে, সংঘৃত্তিনালীসহ জরায়্ত্র অনুর্প—একথা সর্বস্বীকৃত। এই দেহযন্ত সম্বশ্ধে অখ্যাপক লিওকার্ট-এর সিখান্ডের যেন্ত্রিকতা স্বীকার না করে উপায় নেই। বিশেষতঃ সেই সমুহত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে একথা আরো স্পণ্ট যাদের স্ত্রীদের ক্ষেত্রে জরায়: দুটি ভাগে বিভক্ত থাকে<sup>১</sup>° এবং তাদের প্রের্বদের

১৫। লিউকার্ট, টডের "সাইক্লপিডিরা অব জ্যালাটমি", ৪র্থ থণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪১৫। মানুষের এই জন্মটির দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির এক চতুর্থাংশ বা অধে ক, কিন্তু অস্তান্ত অনেক লৃপ্তথার অন্তের মতে। এটি বিকালের ক্ষেত্রে অস্তান্ত বৈশিষ্ট্যসহ পরিবর্জনশীল।

ভেসিকিউলাও অন্ত্রপভাবে বিভক্ত। জননতক্ষের অত্যর্গত আরো কিছ্ব লুগু-প্রায় অঙ্গের কথা এখানে দুন্টাম্তম্বরূপ উচ্খতে করা হলো না।

এখানে যে তিনটি গ্রেছ্পার্ণ তথ্যের উদাহরণ উল্লেখ করা হলো, তা অল্লান্ত । 'অরিজিন অফ স্পিসিজ'-এ ষেভাবে বিশদে বলোছ, এখানে তার প্রেনরাব্ ভি অর্থাহীন । একই শ্রেণীর অন্তর্গত সমস্ত প্রাণীদের শারীরিক কাঠামোর সাদ্শ্যা বেশ বোঝা যায় যদি আমরা তাদের একজন সাধারণ প্রেপ্রের কথা স্বীকার করে নিই এবং বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত অবস্হায় নিজেদের মানিয়ে নেবার যোগাতার কারণে তাদের পার্থক্যের কথা মনে রাখি। অন্য কোন মতবাদের ছারা মানুষ বা বাদরের হাত, ঘোড়ার পা, সীল মাছের পাখনা, বাদর্ভের ভানা ইত্যাদির মধ্যে গঠনগত সাদ্শোর ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় । শু একই আদর্শ ছক অনুথায়ী তারা গঠিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া নিশ্চয়ই কোন বৈজ্ঞানিক চিন্তাশ্রা প্রস্তুত ব্যাখ্যা নয়। বিকাশের ক্ষেত্রে হুণের শেষ দশায় আমরা পরিক্রার ভাবে পরিবর্তনের ম্লেনীতি কিভাবে হঠাৎ কার্যকরী হয় এবং অনুরূপ সময়ে বংশান্সরণ করে কেমন আশ্চর্যজনকভাবে ভ্গেন্লি কাঠামো ও গঠনে বিভিন্নতা প্রাণ্ড হয় সেটা ব্রুতে পারি এবং মোটামন্টি সঠিকভাবে তাদের একই

:৬: অধ্যুক্ত বিয়ানকনি, সম্প্রতি প্রকাশিত ছবিসহ একটি চমৎকার বইতে, (La Thioric Dar wirienne et la dite independlente, ১৮৭৪), দেখাতে চেয়েছেন যে, উপরোলিখিত এবং অপ্তান্ত ক্ষেত্রে অমুরূপ গঠন-কাঠামো তাদের বাবহারিকতা অনুবায়ী যান্ত্রিক নীতিতেই সম্পূৰ্ণভাবে ৰাখ্যা করা সম্ভব। সম্ভবত আর কেউই এত ভালোভাবে দেখাতে পারেন নি যে এই ধরনের পঠন-আকৃতি কী আশ্চর্যভাবে এদের মুখ্য উদ্দেশ্যের জন্ম উপযোগী হরে ওঠে এবং আমি মনে করি এই উপবোগীকরণ প্রাকৃতিক-নির্বাচনের মতবাদ দারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বাছুড়ের ডানা পরীকা করে তিনি (বিয়ানকনি) যা উপস্থিত করেন (এই বইয়ের ২১৮ পৃষ্ঠার), অভত কোঁৎ-এর কথা ধার করে বলা যায়—'আমার কাছে তা ওধুমাত্র একটি অধিতবগত (metaphysical) নীতি বলে মনে হয়', অর্থাৎ সংরক্ষণ হলো—'প্রাণীর শুস্তুপায়ী প্রকৃতির অখণ্ডতা'। করেকটি ক্ষেত্রে মাত্র তিনি আদিম বা লুগুপ্রায় অঙ্কের আলোচনা করেছেন এবং ভাও আবার সেই সমস্ত অঙ্গ বা এথনো আংশিকভাবে আদিম বা প্রাথমিক, বেমন, গরু বা শুরোরের এমন খুর যা মাট শর্শ করে না। তিনি স্থপষ্টভাবেই দেখিরেছেন ওটা তাদের এথনো কাজে লাগে। এটা ছুর্ভাগ্যজনক যে তিনি একেত্রে গরুর চোরাল কেটে উঠতে পার। কুদন্ত বা চতুম্পদ পুরুষপশুদের ভূমগ্রন্থি বা শুবরে পোকার ডানা যা কাঁধের ডানা-আচ্ছাদনের মধ্যে থাকে বা ফুলের গর্ভ-কেশরের চিহ্ন বা বিভিন্ন :ফুলের পুং-কেশর এবং আরে। অনেক বিবরে আদৌ আলোচনা করেন নি। বদিও আমি দারুণভাবে অধ্যাপক বিয়ানকনির কাজের প্রশংসা করি, তবু আমার মনে হয় যে অধিকাংশ প্রাণীতত্ববিদের মধ্যে এই ধারণা এখনো অক্ষত যে অমুক্সণ গঠন-আকৃতিকে নিছক অভিযোজনের নীতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব পর নর।

পর্বপরেরের কথা স্মরণ করায়। মানুষ, কুকুর, সীল, বাদুড়, সরীস্প ইত্যাদির ভ্রণে প্রথম অবস্হাতে আলাদা করা কঠিন, অন্য কোন অনুমান খারা এই চমৎকার ঘটনার ব্যাখ্যা করা এখনও সম্ভবপর হয় নি। আদিম বা লুখেপ্রায় অঙ্গের অন্তিম্বের কারণ হিসেবে আমরা বড়জোর অনুমান করতে পারি যে, আমাদের পূর্বেপুরুষরা এককালে এই সমস্ত অঙ্গকেই পরিপূর্ণে সক্ষমতায় ব্যবহার করেছিলেন, এবং জীবনযাপনের অভ্যাস-পরিবর্তনের ফলে এ সমস্ত অঙ্গত্বলির ব্যবহার কমে যাওয়ায় ক্রমণ ছোট হয়ে গেছে বা কোথাও ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে অথবা স্বাভাবিক নির্বাচনের ফলে ক্রমণ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। স্থতরাং আমরা ব্রুতে পার্রাছ, কিভাবে মান্ব্র এবং অন্যান্য মের্দেডী প্রাণী একই সাধারণ কাঠামোয় তৈরি, কিভাবে তাদের সকলকে বিকাশের একই প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছে, এবং কেনই বা তাদের লংকপ্রায় আদিম অঙ্গগালিও এক। ফলে, তাদের বংশধারার সাদৃশ্যেও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য । যে-কোন অন্য মত গ্রহণ করার আগে আমরা যদি একট্র আমাদের ও চারপাশের অন্যান্য জীবজাতদের শারীরিক গঠনকে মিলিয়ে দেখি, তাহলেই বিচারের ক্ষেত্রে কোন ভুল হবে না। এই সিম্পান্ত আরো জোরদার হবে যদি আমরা গোটা প্রাণীজগতের দিকে তাকাই এবং তাদের সাদ;শ্য ও শ্রেণীবিভাজন থেকে প্রাণ্ড তথ্যসমূহে, ভৌগোলিক বিভাজন ও ভূতোত্ত্বিক উত্তরাধিকারের(জীবাশ্মঘটিত) প্রমাণসমূহ বিচার করে দেখি। আমাদের পরে প্রের্ম্বরা যে রকম স্পর্ধার সাথে বলতেন যে তাঁরা দেবতাদের অংশ, তা যদি আমাদের সিম্পান্তকে কথনো প্রভাবিত করে, তাহলে সেটা হবে আমাদের স্বাভাবিক সংস্কারমাত্র। কিন্তু এমন এক দিন আসবে, যখন লোকে শানে আশ্চর্য হবে যে প্রকৃতিতন্ত্ববিদরা, যাঁরা কিনা মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের তুলনামূলক শারীরিক গঠনতম্ব ও বিকাশ নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁরা কীভাবে বিশ্বাস করতে পারতেন যে প্রত্যেকটি ্প্রাণীর ক্ষেত্রেই আলাদাভাবেঁ সাজনের নিয়ম কাজ করেছে বা করছে।

## বিতীয় পরিকেদ

নিন্দতর কোন জৈবিক গঠন থেকে বিবতি ত হয়ে মান,ষে উত্তরণের ধরন।

নামুবের শারীরিক ও মান্সিক গঠনের পরিবর্তনশীলত।—উত্তরাধিকার—রূপান্তরের কারণসমূহ—
দামুব এবং নিম্নশ্রের প্রাণীদের মধ্যে রূপান্তরের একই স্ত্রসমূহ—জীবনের বিভিন্ন অবস্থারুং
ক্রেল্যা—বিভিন্ন অরু-প্রত্যান্তরের বর্ধিত ব্যবহার ও অব্যবহারের ফলাফল—সীমিত বিকাশ—
পুনরাবর্তন—পারুশরিক সম্পর্কযুক্ত রূপান্তর—বৃদ্ধির হার—বৃদ্ধিকে রোধ করা—প্রাকৃতিকনির্বাচন—পৃথিবীতে মামুবই সবচেয়ে আধিপতা পবিস্তারকারী প্রাণী—তার শারীরিক কাঠামোর
ত্তরুদ্ধ—তার সোজা হয়ে গাঁড়াতে পারার পিছনের কারণসমূহ—তার ফলে কাঠামোগত পরিবর্তন—
স্থাত্তের আরতনের ক্রমন্ত্রাস—করোটর বর্ধিত ও পরিবর্তিত আকার—রোমহীন নগ্নতা—লেজের
অন্তপ্রতিত—মাসুবের প্রতিরোধহীন অবস্থা।

এটা স্পণ্ট প্রতীয়মান যে মানুষের মধ্যে নানান বৈসাদৃশ্য আছে। একই জাতের দু'জন মানুষকে দু'রকম দেখতে। আমরা করেক লক্ষ মানুষের মুখ তুলনা করে দেখলে দেখব যে প্রত্যেকেই স্বতন্ত। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যেক্তর অনুপাত ও আয়তনেও পার্থক্য রয়েছে প্রচুর। যেমন, পায়ের দৈর্ঘ্য। প্রতিবীর কোন কোন অংশে লশ্বাটে ধরনের এবং অন্যত্র ছোট মাপের করোটি দেখা যায়, এমনকি একই জাতির সাঁমিত পরিসরেও গড়নের যথেণ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন আমেরিকার ও দক্ষিণ অন্টেলিয়ার প্রাচীন উপজাতি। বিশেষ করে অন্টেলিয়ার আদিবাসীরা, "যায়া রক্তের শৃশ্বতায়, আচার ব্যবহার ও ভাষার বিশৃশ্বতায় সম্ভবত অন্বিতীয়,"—এমনকি স্যাণ্ডেউইচ দ্বীপের মতো চারপাশে সম্ত্র দিয়ে হানের অধিবাসীদের ক্ষেত্রেও করোটির গঠনে এই পার্থক্য থাকতে পারে। একজন বিখ্যাত দশ্তবিশারদের মতে, মুখাবয়বের মতো দাঁতের গঠনেও প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। প্রধান প্রধান ধমনীর গতিপথ এত অন্বাভাবিক রকমের আলাদা যে অক্ষ্যপচারের কারণে ধমনীর গতিপথ সম্পর্কে একটা সাধারণ স্কেন্তে পেন্টিনোর জন্য ১০৪০-টি শবদেহ পরীক্ষা করে দেখতে হয়েছে। মাংসপেশা স্পণ্টতই পরিবর্তনশীল, যেমন অধ্যাপক টানরি দেখেছেন প্রভাগজনের মধ্যেন

১। "ইনভেষ্টগেশন ইন্ মিলিটারী আছে আনিথে প্রণলজিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স্ অব আমেরিকান। সোলজারস্'',বি. এ. গোল্ড, ১৮৬০, পুঠা ২৫৬।

দক্রেনের পারের পেশীও একেবারে একরকম নয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উল্লেখ যোগা বিচ্যুতিও রয়েছে। তিনি আরও বলেন, পারের সঠিক পেশীগত ছন্দ অনের্ক সময়ই বিভিন্ন বিচ্যাতিসাপেকে পরিবর্তিত হরেছে। মিঃ জে উড ৩৬ জন ব্যক্তির মধ্যে ২৯৫টি পেশীর অসামঞ্জস্য এবং অন্য একটি ৩৬ জনের দলে প্রায় ৫৫৮টি পার্থক্য নথিভক্ত করেছেন। শরীরের দু'দিকে এক্টরকম পার্থক্যকে এক্ষত্রে একটি পার্থক্য হিসাবেই ধরা হয়েছিল। শেষের বটনাটিতে ৩৬টির মধ্যে একটিও "শারীরতক্তের বইতে ছাপা পেশী-ব্যবস্থার সাধারণ বর্ণনার সঙ্গে সম্পর্ণে মেলে নি।" একটি বিশেষ ক্ষেত্রে একই দেহে ২৫টি স্বতন্ত্র অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা গেছে। একই পেশী নানাদিক থেকেই আলাদা হতে পারে। সেকারণে অখ্যাপক ম্যাকালিসটোর হাতের পামারিস অ্যানেসোরিয়াস (palmaris accessorius) পেশীতে কম করে কুডিটি ভিন্ন রপোশ্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। বিখ্যাত শারীরতত্ববিদ অধ্যাপক উল্ফ জোর দিয়ে ব**লেছে**ন, শ্রীরের ভিতরের অংশগ্রলি (internal viscera) বাইরের তুলনায় অনেক বেশি পরিবর্তনশীল। অন্তর্বতী অংশের প্রচলিত উদাহরণ টেনে লেখা একটা প্রবন্ধে তিনি প্রায় মান্ববের মুখসোন্দরের মতো ক'রে যকুত, ফুসফুস, কিডনী ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে পার্থক্যের কথা বাদ দিলেও একই জাতির মধ্যে মানসিক গঠনের বৈসাদৃশ্য বা ভিন্নতা এত বেশি পরিচিত যে সে সন্বশ্যে এখানে আর নতুন কিছু বলার নেই। নিন্নপ্রণীর প্রাণীদের মধ্যেও এই পার্থক্য রয়েছে। জন্তু-জানোয়ার নিয়ে যাঁদের ওঠা-বসা, তাঁরাও একথা দ্বীকার করেন এবং সাধারণত কুকুর বা গৃহপালিত পশ্র বেলায়ও একই জিনিস আমরা দেখতে পাই। রেহাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে তিনি আফ্রিকাতে যে-সমন্ত বাঁদরকে পোষ মানিয়ে ছিলেন তারা প্রত্যেকে অন্ত্তরকম আলাদা আলাদা প্রবণতা ও মেজাজের অধিকারী ছিল। চিড়িয়াখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা আমাকে একটি বাঁদর দেখিয়েছিলেন যার বৃশ্বিমন্তা রীতিমতো উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক রেনগ্যার প্যারাগ্রেতে একই প্রজাতির কিছু বাঁদরের আলাদা আলাদা মানসিক বৈশিল্টোর কথা জাের দিয়ে বলেছেন এবং তাঁর মতে এই পার্থক্য অংশত সহজাত এবং অংশত শিক্ষা ও প্রযাক্ত আচরণের ফল।

বংশগতি নিয়ে আমি অনাত্র এত বিশদে আলোচনা করেছি যে এখানে দ্ব'একটি কথা ছাড়া আর কিছু বলার নেই। নিশ্নশ্রেণীর প্রাণীদের তুলনায় মান্বয়ের ক্ষেত্রে। বংশগতি সম্বন্ধে অনেক তথা যোগাড় করা হয়েছে, যার কিছু কিছু অত্যুক্ত গ্রের্খপূর্ণ। অবশ্য নিন্দ্রশ্রেণীর প্রাণীদের জন্য সংগৃহীত তথ্যও খ্র কম নয়। তাই মানসিক গ্রণ প্রসঙ্গে বংশগতির প্রভাব (transmission) আমাদের পোষা কুকুর, ঘোড়া বা গৃহপালিত জল্ডু-জানোয়ারের মধ্যে দেখা যায়। অধিকল্ডু বিশেষ ল্বাদ ও অভ্যাস, সাধারণ ব্লিখ, সাহস, ভালো ও বদ মেজাজ প্রভৃতি নিশ্চিতভাবেই উত্তরপ্রের্ধে বর্তায়। মান্বের মধ্যে এই ঘটনা আমরা প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারেই দেখি। এবং আমরা মিঃ গ্যাল্টনের কাছ থেকে জেনেছি যে প্রতিভা বিবিধ মানসিক গ্রেণের এক জটিল ও চমংকার যৌগমার এবং সেটা উত্তরপ্রের্ধে বর্তায়, আবার অন্যাদিকে মানসিক ক্ষমতার হ্রাস, মানসিক অস্ত্রন্থতা প্রভৃতিও নিশ্চিতভাবেই বংশগতির সঙ্গে সম্পর্কিত।

পরিবর্তনের কারণ প্রসঙ্গে আমরা প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই অজ্ঞ, কিম্তু নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মতো মানুবের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে তারা অবস্থার এমন কতকগৃছিল সম্পর্কের উপর দাঁডিয়ে আছে যার মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকটি প্রজাতিকে কয়েক পরেষ ধরে যেতে হয়েছে। <u>গ</u>ুহপালিত পদ্বরা বন্য পদ্বদের চেয়ে অনেক বেশিগন্নে পরিবর্তিত হয় এবং তা কার্যত তাদের স্বতন্ত্র ও পরিবর্তনশীল অবস্হার চাপেই হয়ে থাকে। মানবজাতির বিভিন্ন ক্ষেত্রেও এ-কথা একইভাবে সত্যি, এবং একই জাতির বিভিন্ন ব্যক্তিতেও তা দেখা যায়, যদি তারা আমেরিকার মতো কোন একটা বিরাট জায়গায় বাস করে। অধিকতর সভ্য জাতিগুলির মধ্যেও (পরিবেশগত) অবস্হার প্রভাব আমরা দেখতে পাই। যেহেতু তারা পদমর্যাদার বিভিন্ন ধাপে রয়েছে অথবা ভিন্ন ভিন্ন পেশায় নিয়ন্ত, ফলে বর্বার জাতিগালের সদস্যদের চেয়ে তাদের চারিত্রিক বৈশিশ্টোর পরিষিও হয়ে পঞ্চে অনেক বিস্তৃত। বর্বার জাতির সভাদের ঐক্য নিয়ে প্রায়ই অতিরঞ্জন করা হয় এবং কখনো কখনো কোন কোন ক্ষেত্রে এর কোন অহিতছই থাকে না ।° তথাপি মান,ষকে, যে যে অবস্হার মধ্যে দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে. তা দেখেই যদি অন্যান্য জম্তুর চেয়ে অনেক বেশি গ্রহপালিত বলি, তাহলে ভুল হবে। অন্টেলিয়ানদের মতো কোন-কোন বর্বর জাতিকে খাব বেশি বিচিত্র অকহার মধ্যে দিয়ে বেতে হয় না, যেমন কিনা অন্যান্য প্রজাতির অনেককেই বিস্তীর্ণ পরিসরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। অন্য

২। "হেরিডিটারি জিনিরাস: অ্যান এন্কোরারী ইনটু ইট্স্ লজ অ্যাও কনসিকোরেন্সেস্।" ৩। মিঃ বেট্ (দি ন্যাচারালিষ্ট অন্ দি আমাজন—১৮৩০, বিভীয় থও, পৃ: ১৫৯) দক্ষিণ আমেরিকার একই গোঞ্জিভুক্ত ইঙিয়ানদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "তাদের মধ্যে কোন ছুক্নের মাধার আকৃতি একরক্ষের ছিল না; একজনের কিছু ক্ষু বৈশিষ্ট্যসহ ডিম্বাকৃতি বাধা এবং অন্য

<sup>-</sup>জনের গণ্ডদেশের ( cheek ) বিস্তৃতি ও স্ণষ্টতা, নাসারজের বিস্তৃতি এবং দৃষ্টির প্রধরতার পুরোপুরি একজন মনোলিয়ান।"

कि श्राप्त क्ष्म विषय भाग्य श्राप्त शामिक शामील शामील स्थाप वा अकः অর্থে আলাদা, বেহেত তার বৌর্নামলন কখনোই কোন পর্শ্বতিমায়িক বা অসচ্চেতন নির্বাচনের ফ**লম্বর**পে নিয়ন্তিত নয়। মানুষের কোন জ্যতি বা *দলকে* অন্য মানুষরা কখনো এমনভাবে বশীভতে করতে পারেনি, যাতে তাদের কিছুটা অংশকে আলাদাভাবে সংরক্ষিত রেখে অচেতনে মিলনের জন্য নির্বাচন করা। সম্ভব হয়। একমাত প্রাশিয়ান পদাতিক বাহিনীর বিখ্যাত ঘটনাটি ছাডা কখনোই নিদি ভি কিছু ছেলে ও মেয়েকে উদ্দেশ্যমলেকভাবে বেছে নিয়ে তাদের বৈবাহিক সূত্রে আবন্ধ করা হয়নি এবং এই ক্ষেত্রে মানুষ প্রত্যাশামতই প্রণালীবন্ধ নির্বাচনের নিয়মটি ( law of methodical selection ) মেনে নিয়েছে। অনুমান করা হয় যে পদাতিক সৈন্য ও তাদের দীর্ঘাঙ্গী স্ত্রীদের বসত-গ্রামগালিতে দীর্ঘ মানুষ প্রস্তুত করা হতো। স্পার্টাতেও এক ধরনের নির্বাচন অনুসূত হতো। জন্মের পরপরই একটা প্রাথমিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। স্থন্দর গঠন ও প্রাণশক্তিতে পরিপর্ণে শিশ্বদের স্বতে: রক্ষা করা হতো, বাদবাকিরা ছিল পরিত্যাজ্য ।8 বুদি আমরা মানুষের সমস্ত জাতিগুলিকে একটি মাত্র প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত বলে ধরি, তাহলে তার পরিসর বিশাল। আমেরিকাবাসী বা পলিনেশিয়াবাসীদের (polynesians) মতো কিছু, স্বতন্ত্র জাতিরও অবশ্য বিস্তৃত পরিসর আছে। এটা আমাদের অজানা নয় যে বিস্তৃত অণল জাড়ে ছড়িয়ে থাকা যে-কোন প্রজাতি সীমাবন্ধ পরিসরের প্রজাতির চেয়ে অনেক বেশি পরিবর্তানশীল। এবং মানুদের মধ্যে এই বিপাল ভিন্নতাকে গাহপালিত প্রাণীদের তলনায় বিশ্তত অঞ্চল জাডে ছড়িয়ে-থাকা প্রাণীকুলের প্রজাতিগুলির সঙ্গে তুলনা করলেই সম্ভবত ঠিক হবে। মান্য ও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীতে শুধুমাত একই সাধারণকারণে বৈসাদৃশ্য ঘটে না, উভয়ের ক্ষেত্রেই শরীরের একই অঙ্গ প্রায় সদৃশ ধরনে পরিবর্তিত হয়। অধ্যাপক গডরন ও অধ্যাপক কাত্রেফাজ এই বিষয়টা ব্যাপক গবেষণা করে প্রমাণ करतिष्ट्रात, এখানে আমি শূৰে, তাদের কাজ সম্পর্কে উল্লেখ করলাম। অস্বাভাবিকতা উভয় ক্ষেত্রেই এত ধীরে ধাঁরে র পাতরিত হয় যে মানুষ নিন্দ্রশ্রেণীর প্রাণী উভয়ের

৪। মিটলোর্ড-এর "হিন্তি অব্ প্রীস' ১ম খণ্ড, প্ঠা, ২৮২, এটা আরো জানা যার জেনো: কেন-এর "মেনোর্যাবিলিরা" বইটির একটি অংশ থেকে ( বার প্রতি রেভারেণ্ড জেন এন. হোর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন)। প্রীকদের একটি শীকৃত নিরমই ছিল যে পুরুষেরা ভবিছং, সন্তানদের শাস্তা ও প্রাপ্তাচুর্যের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের দ্বী নির্বাচন করবেন। প্রীষ্টপূর্ব ৫০- সালে গ্রীকক্ষি থিওগ্,নিশ্ মনে করেছিলেন মান্বের উন্নতির পক্ষে এটা অত্যন্ত শুরুষপূর্ণ নির্বাচন বিদি তা সাঠিকভাবে প্ররোগ করা যার। তিনি দেখেছিলেন যে প্রায়শই স্ম্পদ্ যৌন নির্বাচনের স্বাটক কাজের পক্ষে বাধ্যেরগ। এই বিষয়ে তার একটি চমৎকার কবিভাও আছে।

জনাই একই নাম ওশ্রেণীবিভাগ ব্যবহার করা যেতে পারে ঠিক ষেমনটি দেখিয়েছেন অধ্যাপক ইসিডোর জিওফ্রয়, সেণ্ট-ইলেয়ার। গৃহপালিত পশ্রদের ভিন্নতা সম্পর্কিত প্রবন্ধে আমি নিম্নলিখিতভাবে একটা স্থালের পরিবর্তনের স্ত্রক্রালকে রাখতে চেন্টা করেছি: (ক) পরিবর্তিত পারিপান্বিক অবস্হার প্রতাক্ষ ও নিশ্চিত হিয়া যেমন একই প্রজাতির প্রত্যেকের ক্ষেত্রে বা পায় প্রত্যেকের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তেমনই সদৃশে পারিপান্বিক অবস্হার প্রভাব তাদের উপর ক্রিয়া করে প্রায় একই ধরনে : (খ) দীর্ঘাদন যাবং শরীরের কোন অংশের ব্যবহার বা অব্যবহারের ফলাফল: (গ) শরীরের অন্যরপে সংযোগ-প্রবণতা: (ঘ) শরীরের নানা অংশের পরিবর্তনিশীলতা ; (৬) ব্রাণ্ধর পরিপ্রেকনীতি —অবশ্য মানুষের ্ষেত্র এই সূত্রেটির কোন প্রকৃণ্ট উনাহরণ আমি পাইনি : (চ) শরীরের একটি অংশের আর একটি অংশের উপর যাশ্তিক চাপের (machanical pressure) ফলাফল, যেমন জরায়ার মধ্যান্হত ভ্রাণের মাথার খালিতে পেলভিস-এর চাপ: (ছ) বিকাশের গতিরোধ, যার ফলে শরীরের কোন অংশের আকৃষ্মিক হাস বা অবনতি : (জ) প্রেরাবর্তনের মাধ্যমে হারিয়ে-যাওয়া চারিত্রিক বৈশিণ্টোর প্রনরাবির্ভাবের অপ্রবণতা, এবং শেষত (ঝ) পরম্পর সম্পর্কযাক্ত পরিবর্তন। এই সমস্ত সত্রেই মানুষ ও নিম্নশ্রেণীর প্রাণী, উভয়ের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য, এমনকি এর অধিকাংশ সতে উভিদের ক্ষেত্তেও সমভাবে প্রয়োজ্য। প্রত্যেকটি সংক্রের আলোচনা এখানে নিরথকি ।° কিম্তু কয়েকটি এতই গ্রের ছপূর্ণে যে তার জন্য দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন ।

পরিবর্তিত অবস্থার প্রত্যক্ষ ও নির্দিষ্ট ক্রিয়াঃ খ্বই জটিল বিষয়। অস্বীকার করার উপায় নেই যে সমন্ত জীববস্তুর ক্ষেত্রেই পরিবর্তিত অবস্থা কখনো সামান্য, কখনো বা যথেণ্ট মান্তায় প্রভাব ফেলে এবং সম্ভবত যথেণ্ট সময় দেওয়া হলে সর্বক্ষেত্রে ফলাফল প্রায় অপরিবৃতিত হতো। কিন্তু এর সপক্ষে আমি এখনও কোন স্পণ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারিনি। দেহগঠন বা কাঠামো সংশিলণ্ট অসংখ্য বিষয়, যা নির্দিণ্ট কারণে অজিত হয়েছে, তার বৈধ কারণগৃত্বলি এখানে জার দিয়ে আলোচনা করা যায়। সন্দেহ নেই যে অবস্থার পরিবর্তন অনির্দিণ্ট সংখ্যক রপোন্ডরিক্রয়ার কারণ হতে পারে, যার ফলে কোন কোন শারীরিক গঠন কিছু পরিমাণে ন্মনীয় গৃত্বের অধিকারী হয়।

৫। এই স্ত্রপ্তলি বিশ্বত আলোচনা করেছি আমার "ভারিয়েশন অব আানিম্যালস্ আাও প্ল্যান্টস্ আগুর ডমেষ্টকেশন" ২র গণ্ড, ২২ ও ২৩ পরিছেল। এম জে পি ডুরাও ভা লি\*ক্লুয়স্ দে মিলিও ''(De L' Influence des Milieux)'' নামে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। এপানে তিনি মাটির প্রকৃতি অনুযায়ী উদ্ভিদের বিবর্টিতে অত্যক্ত জোর দিরেছেন।

আমেরিকা যুক্তথাণ্টে গত যুশের প্রায় দুশু লাখ সৈন্যের দৈহিক পরিসংখ্যান, कान् जन्म जात्र क्रम ७ व्या छो। हेजानि निष्टु क्रा राजीहन। ५३ আশ্চর্য পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায় যে দৈহিক উচ্চতার উপর আর্গুলিক প্রভাব প্রায় সরাসরিভাবে কাজ করে, এবং আমরা আরো জানতে পারি "কোন্ কোন্ বিশেষ অবস্থা দৈহিক গঠনব-শিধর অনুকলে, এবং জন্মকালনি অবস্থা ও দৈহিক উচ্চতার ওপর কিভাবে তার স্পণ্ট প্রভাব রেখে যায়।" উনাহরণস্বরপে পশ্চিমাণ্ডলের অধিবাসীদের দৈহিক বিকাশের কালে উচ্চতাব শিষ হার বেশ ভালো। অনাপক্ষে, নাবিকদের জীবনে বিকাশের কাল অনেক দেরিতে আসে, এবং দেখা গেছে যে "সতেরো-আঠারো বছরে স্থল সৈন্যদেরও উচ্চতার সঙ্গে নাবিকদের উচ্চতার রয়েছে বিশাল তফাং।" মিঃ বি. এ. গোল্ড উচ্চতার উপর কার্যকরী পরিবেশগত প্রভাবগালের প্রকৃতি নির্মেণণ করবার চেন্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি শ্বধুমাত্র নঙর্থাক কতকগনুলি সিন্ধান্তে উপনতি হয়েছিলেন, অর্থাৎ দৈহিক উচ্চতা আবহাওয়া ৰা জলবায়ার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, মাজিকা বা ভূমির উচ্চতার সঙ্গে নয়, এমনকি নিয়ণ্ডিত হারে জীবনে স্থ-স্বাচ্ছদেন্যর প্রয়োজন বা প্রাচর্যের সঙ্গেও ততটা সম্পর্কায**ুক্ত নয়। এই শেষ সিম্বা**ম্তটি সরাসরি অধ্যাপক ভি**লেনে**র সিন্ধান্তের বিরোধী। তিনি ফ্রান্সের বিভিন্ন অপলে বাধ্যতামলেকভাবে নিযুক্ত পদাতিক সৈন্য ও নো-সৈন্যদের উচ্চতার পরিসংখ্যান প্রস্তৃত করেছিলেন। যখন একই দ্বীপপরিধির মধ্যে আমরা পলিনেশিয়ান সর্দার ও সাধারণ সৈন্যদের • মধ্যে দৈহিক উচ্চতার তলনা করি, কিংবা যখন একই মহাসাগরের অন্তর্ভক্ত উর্বর আন্নেরগিরিজাত দীপ ও অনুব্রে প্রবাল দীপের অধিবাসীদের মধ্যে তলনা করি অথবা পর্বে ও পশ্চিম উপক্লের ফিজিয়ান অধিবাসী যাদের জীবিকা নির্বাহের প্রণালীর মধ্যে বিদতর পার্থকা রয়েছে, তথন এ সিন্ধান্ত নাক্চ করা প্রায় অসম্ভব যে উত্তম খাদ্য ও অধিক স্বাচ্ছন্দ্য দৈহিক উচ্চতার উপর স্পণ্ট ও প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। কি**ল্ড প্রেনিলাখি**ত ব**ন্তব্য দেখায় যে স্থির সিম্বান্তে** পে ছান কীরকম অস্থবিধাজনক। ডঃ বিন্ডো সম্প্রতি প্রমাণ করেছেন যে ব্রিটেনের অধিবাসীরা, যারা শহরে বাস করেন, তাঁদের উচ্চতার উপর ক্ষতিকর পেশাগত

৬। পলিনেশিয়ানদের জন্য স্কেষ্টব্য, অধ্যাপক রিচার্ডের "ফিজিক্যাল হিন্ত্রি অব. ম্যান্কাইও" বন খণ্ড, পৃ: ১৪৫ ও ২৮০; এবং অধ্যাপক গর্ডনের "ভ লেস্প্যান্ ( De L' Espece)" ২র খণ্ড, পৃ: ২৮৯, আবার গালের উচ্চ উপত্যকার বসবাসকারী হিন্দুদের সঙ্গে বাজলার ( সমভূমির ) অধিবাদীদের হাবভাবে অর্নেক মিল আছে। স্কেইব্য, অধ্যাপক এলফিনন্টোনের "হিন্ত্রি অব. ইণ্ডিরা" ১ন খণ্ড, পৃ: ২২৪।

প্রভাব ররেছে, এবং তিনি মনে করেন যে আমেরিকার মতোই কিছুটা বংশগতির কারণেও একই ফল হতে পারে। ডঃ বিজ্ঞো আরো মনে করেন যে যখন কোন "জাতি দৈহিক বিকাশের চড়োল্ড পর্যায়ে পে"ছায়, তখন সে একই সঙ্গে প্রাণশক্তি ও নৈতিক শক্তিরও চরমে ওঠে।"

বাহ্যিক অবন্ধা মান্ধের উপর সরাসরি অন্য কোন প্রভাব ফেলে কিন্য ঠিক জানা যায় না। তবে ধরে নেওয়া ষেতে পারে জলবায়্বটিত তারতমারও নির্দিণ্ট প্রভাব রয়েছে, যেহেতু দ্বালপ উষ্ণতা ফুসফুস ও ম্রাশয়ের পক্ষে কমবেশি সহায়ক এবং যকৃত ও শরীরের চামড়া অধিক উষ্ণতায় বেশি কার্যকরী। আগে ভাবা হতো স্ককের রঙ ও চুলের বৈশিণ্টা বৃথি আলো ও তাপের দ্বায়া নির্ধারিত হয়। অস্বীকার করা যায় না যে এর সামান্য কিছ্ন প্রভাব অবশ্যই রয়েছে, তব্ এখন একথা সর্বজনস্বীকৃত যে তা নিতাশ্তই সামান্য। বিভিন্ন মানবজাতির প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আরো বিশদভাবে আলোচনা পরে করা হবে। গৃহপালিত পশ্বদের ক্ষেত্রে অবশ্য একথা বিশ্বাস করার যথেণ্ট যুক্তি আছে যে ঠাণ্ডা ও সা্যতস্থাতে আবহাওয়া রোমবৃশ্ধির উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে, কিশ্তু মান্ধের ক্ষেত্রে আমি এ বিষয়ে এখনও তেমন কোন প্রমাণ পাইনি।

শরীরের কোন অংশের বছল ব্যবহার বা অব্যবহারের ফল: আমরা জানি যে ব্যবহার যেমন পেশীশক্তিকে উচ্জীবিত করে, তেমনই অব্যবহার বা নিদিশ্ট কোন স্নায়,তম্পুর বিনাশ ক্রমণ পেশীগত শব্তিহীনতার কারণ হয়ে দাঁড়ায় চোথ নণ্ট হলে চোথের দ্নায়াও (optic nerve) ব্রুমে শাুকিয়ে আসে। যদি কোন একটি শিরা নণ্ট করে দেওরা হয়, তাহলে তার পার্শ্ববর্তী রক্তবাহী নালী-গুলি শুধুমাত ব্যাসেই বেড়ে যায় না, তার বেধ ও শক্তিও বাড়ে। যুখন একটি কিডনী অস্ত্রুস্থতার কারণে কাজু বন্ধ করে, তথন অন্যটি আকারে বেড়ে যায় এবং প্রায় দিগুণে কাজ করে। অতিরিক্ত ভারবহনের দর্ন হাড় শুখু মোটা নয়, . অনেক সময়ে দৈর্ঘেণ্ড বেড়ে যায়। বিভিন্ন পেশা, অভ্যাসগত কারণে শরীরের নানা অংশের আনুপাতিক পরিবর্তন ঘটায়। ইউনাইটেড স্টেট্স কমিশন পরীক্ষা করে দেখেছিল যে গত যুদ্ধে যারা নাবিক হিসেবে কাজ করেছে, তাদের পা পদাতিক সৈন্যদের চেয়ে অশ্তত ০.২১৭ ইণ্ডি বেশি লম্বা, যদিও নাবিকদের গড উচ্চতা সাধারণত কম। এবং তাদের বাহার মাপ ১'০৯ ইণ্ডি কম অর্থাৎ দ্বন্প উচ্চতার তুলনায়ও এই মাপ সমান,পাতিক নয়। বাহরে দৈয়ের এই দ্বক্পতা সম্ভবত অতিব্যবহারের ফল, যা সম্পর্ণে অপ্রত্যাশিত। কিন্তু নাবিকেরা প্রধানত দাঁড টানে, সেই অর্থে কোন ভারী জিনিস তারা বহন করে না। আবার:

পদাতিক সৈন্যদের তুলনায় নাবিকদের গলার বেড় ও পারের পাতার উপরিভাগের বিস্তৃতি অনেক বেশী, কিল্তু বুক, কোমর ও নিতন্বের পরিষি বেশ কম। প্রবেণিলাখিত নানা পরিবর্তান বেশ করেক পরেষ ধরে যদি জীবনের একট অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ'কাল অনুসূত হয়, তবে তা বংশানুক্রমিক হয়ে উঠবে কিনা সঠিক জানা না গেলেও, মনে হয় তা অসম্ভব নয়। অধ্যাপক রেনগারে নেখিয়েছেন, পায়াগাস্ ( Payaguas ) ইণ্ডিয়ানরা—যারা প্রেয়ান্ক্রিকভাবে সারা জীবন শরীরের নিম্নাংশকে অচল রেখে ডোঙা বা শালতি (Canoes) চালায়, তাদের কণ পা ও শঙ্কপোক্ত বাহ্য উত্তরপরেত্বে বর্তায়। অন্যান্য লেখকগণও অনুরূপে ক্ষেত্রে একই সিম্বান্তে উপনীত হয়েছেন। অধ্যাপক ক্রানংস্, যিনি দীর্ঘদিন এম্কিমোদের সঙ্গে কাটিয়েছেন, তাঁর মতে, এম্কিমোরা বিশ্বাস করে সীল-শিকারের জন্য ( যা তালের সর্বোৎকণ্ট শিল্প ও প্রধান ধর্ম ) প্রয়োজনীয় উদ্ভাবনশক্তি ও হাতের কোশল বংশানক্রমিক: কারণ একজন বিখ্যাত সীলমাছ শিকারীর ছেলে শৈশবে তার বাবাকে হারালেও পরবর্তী কালে যখন নিজের যোগ্যতা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে. তখন মনে হয় যে বিষয়টি হয়তো সিত্যি হতেও পারে। কিল্ড এক্ষেত্রে মানসিক ক্ষমতাও ঠিক শারীরিক গঠনের মতোই বংশান্ত্রমে প্রাপ্ত বলে মনে হয়। আবার ভদ্রলোকদের তুলনায় ইংরেজ শ্রমিকদের হাত জন্মাব্যধ দীর্ঘ বলে অনুমিত। হাত-পা ও চোয়ালের বিকাশে অস্তত কোন কোন ক্ষেত্রে যে আশ্তঃসম্পর্ক রয়েছে, তাতে করে মনে হয়—যে সমস্ত শ্রেণীর नान ह राज-भा খान त्रभी नानरात करत नां, जातनत रहाशान आकारत এ-कातरा ক্রমণ ছোট হয়ে আসে। এ-কথা প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে সভ্য ও মার্জিত ভদ্রলোকনের তুলনায় শারীরিকভাবে বেশি পরিশ্রমী মানুষ অথবা বর্বরজাতির মানুষের চোয়াল অনেক বড়। হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে, বর্বররা রামা-না-করা খাদ্য চিবিয়ে খায় বলে তাদের চোয়ালের অতিরিক্ত ব্যবহার হয়, ফলে সংশ্লিষ্ট পেশী (masticatory muscles) ও হাড়ের উপর তার প্রভাব পড়ে। গর্ভাবস্হায় শিশবুদের পায়ের পাতার চামড়া শরীরের যে কোন অংশের চামড়ার

ক্রের পর্র থাকে এবং নিঃসন্দেহে তার কারণ বংশান্ত্রেমিক উত্তরা ধিকার। ঘড়ি প্রস্তৃতকারক ও তক্ষণশিল্পীদের দ্বিণীক্ত সাধারণত কম। অ**থচ যারা** ঘরের বাইরে প্রকৃতির খোলা হাওয়ায় বেশিক্ষণ থাকে তাদের, বিশেষ করে বর্ব রদের টোখের দৃণিট খাব তীক্ষা। দৃণিটণান্তর স্বংগতা বা তীক্ষাতা নিশ্চিত ভাবেই বংশান্কামক হতে পারে। দৃণিট শান্ত ও অন্যান্য ইণ্দ্রিয়ান্ভ্তির ক্ষেত্রে অসভ্য বর্বরদের তুলনায় ইউরোপীয়ানদের তুলনাম্লক ক্ষীণতা নিঃসন্দেহে বহ্ব প্রাব্রের ক্রমিক অব্যবহারের অজি ত ফল। কারণ, অধ্যাপক রেনগ্যার জানিয়েছেন যে তিনি বারেবারে লক্ষ্য করে দেখেছেন, ইউরোপীয়ানরা অসভ্য ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে সারা জীবন কাটিয়েও ইণ্দ্রিয়ান্ভ্তির তীরতায় তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি। তিনি আরো লক্ষ্য কারছেন যে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ান্ভ্তিকে সঠিক ভাবে গ্রহণের জন্য করোটিন্হিত ছিদ্র পথগালি ইউরোপীয়ানদের চেয়ে আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের অনেক বড় এবং সম্ভবত এই তথ্য ইন্দ্রিয়ান্ভ্তির আমেরিকার আদিম আধিবাসীদের নাকের বৃহৎ গতের (nasal cavities) কথা উক্ষেথ করে বলেছেন, এই ঘটনা তাদের তীর ঘাণশান্তর সঙ্গে যাভ্তা হান্দ্রিয়ান্ভ্তিত আশ্চর্যরক্ষের তীর। অধ্যাপক প্যালাস্ত্রের করেন যে গালের হাড় ( zygoma ) বরাবর করোটির বিস্ত্রত বিস্তার তাদের উষতে ইন্দ্রিয়াণিন্তর পরিচায়ক।

কেশ্রা (Quechua) ইণ্ডিয়ানরা পের্ব উণ্টু মালভ্,মিতে বসবাস করে। অধ্যাপক আলসিদ দ্যর্রাবিনি বলেছেন যে সব সময় বিশান্ধ বাতাসে শ্বাসগ্রহণের ফলে তাদের ব্রুকের ছাতি ও ফুসফুস অগ্বাভাবিক রকমের বড়। ফুসফুসের বায়ুকোষগালি আকারে বেশ বড় এবং ইউরোপীয়ানদের চেয়ে সংখ্যায়ও অনেক বেশি। এ-ঘটনা অবশ্য বেশ সন্দেহজনক মনে হতে পারে। কিল্ডু মিঃ ডি. ফরবেস, দশহাজার থেকে পনেরো হাজার ফুট উণ্টুতে বসবাসকারী আইমারা (Aymara) নামক এক সংকর জাতির ক্ষেত্রে বিষয়টি লক্ষ্য করে আমায় জানিয়েছেন যে, তাঁর দেখা

৭। একটি বিরল এবং অপ্রত্যাশিত ঘটন। হল বে, নাবিকদের দৃষ্টিশক্তি সাধারণত ডাঙার সামুষদের তুলনার কম হরে থাকে। ডঃ বি. এ. গোল্ড তার গ্রন্থে ("স্তানিটারি মেমোয়্যারন্ অফ, ড ওরার অফ, ড রবেলিরন', ১৮৬৯ পৃ ঠা ৫০০ ), এ-কথা প্রমাণ করেছেন এবং তিনি মনেকরেন নাবিকদের দৃষ্টিদীমা সাধারণত "জাহাজের দৈর্ঘ্য ও মান্তলের উচ্চতা-র' মধ্যে আবদ্ধ থাকে বলেই তাদের দৃষ্টিশক্তি কমে বার।

৮। "স্পৌধ্রের ফন্ প্যারাগুরে (Saugethiere von paraguay) এস. ৮, ১০"। ফ্রিয়ানদের প্রথম দৃষ্টিশক্তি প্রভাক করার সৌভাগ্য আমার হরেছে। এই বিবরে আরো প্রইব্য অধ্যাপক লরেকের বই. "লেক্ চারস্ অন. ফিজিওলজি" ইন্ডাাদি, ১৮২২ পৃঃ ৪০৪। মিঃ গিরদ্- জিউলন সম্প্রতি এবিবরে প্রচুর মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছেন. (ক্রইব্য. "রেভ্যু ভ কোর সারেনটিকিক্ Reveu de cours Scientifiques", ১৮৭০ পৃঃ ৬২৫) এবং কমদৃষ্টি সম্পন্ন হওরার আসল কারণসমূহ উল্লেখ করেছেন (C' est le travail assidu, de pris).

অন্য সমস্ত জাতির মানুষদের চেয়ে শারীরিক পরিধি ও দৈর্ঘে তারা অনেক আলাদা। তাঁর তথ্যসারণীতে তিনি ১০০০ এককের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেকের শারীরিক উচ্চতা বিচার করেছেন, এবং একই নানানুসারে অন্যান্য অক্সের মাপ নিয়েছেন। দেখা গেছে আইমারাদের (Aymaras) অগ্রবাহু (extended arms) ইউরোপীয়ানদের চেয়ে দৈর্ঘে ছোট এবং নিগ্নোদের তুলনায় আরো বেশী ছোট। একইরকমভাবে তাদের পাশ্ব বেশ ছোট।

উল্লেখযোগ্য যে প্রত্যেক আইমারার পায়ের উপরের অংশও (femur) পায়ের নিন্দাংশের (tibia) চেয়ে ছোট। গড় হিসেব অনুষায়ী, উর্ধাংশ যদি ২১১ একক হয়, তাহলে নিন্দাংশ দেখা যাছে ২৫২ একক। অথচ একজন ইউরোপীয়ানের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ২৪৪/২৩০। এবং তিনজন নিগ্রোর ক্ষেত্রে এই অনুপাত ২৫৮/২৪১ একক আবার একই ভাবে তাদের হাতের উপরের অংশ (humerus) অগ্রবাহ্র তুলনায় ছোট। দেহকাশেডর নিকটবর্তী পেশীসমূহের এই ক্ষুদ্রতা মিঃ ফরবেসের মতানুযায়ী সম্ভবত দেহের নিন্দাংশের অতিবৃশ্ধির আংশিক পরিপরেক। আইমারাদের কাঠামোগত আরো কিছু বৈশিণ্টার মধ্যে গোড়ালির সামান্য অংশ বাইরে বেরিয়ে থাকার কথাও বলতে হবে।

আইমারাজাতির লোকেরা শীতল ও স্থউচ্চ বাসভ্মিতে থাকতে এত বেশী অভ্যুক্ত হরে পড়েছিল যে, যখন দেপনীয়রা প্রেণিকের নীচু সমতলভ্মিতে তাদের নামিয়ে এনে অধিক মজ্বরী সাপেকে সোনার খনিতে কাজ করতে প্রল্বন্দ করল, তখন দেখা গেল তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার ভয়ংকর ভাবে বেড়ে গেছে। তথাপি মিঃ ফরবেস্ এখানে এমন কয়েকটি পরিবারের সম্বান পেয়েছেন যারা দ্ব'প্রবৃষ্ব ধরে কোনক্রমে টিকে আছে এবং এখনও তাদের মধ্যে বংশান্ক্রমিক কিছু কিছু অভ্যুত বৈশিণ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পরিসংখ্যান ছাড়াই একথা বেশ বোঝা যাছিল যে বৈশিণ্ট্যগ্রিল ক্রমন্ত্রাসমান এবং পরে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে উচ্চ-মালভ্মির লোকেদের মতো তাদের শারীর কাঠামো তত দীর্ঘ নয় এবং তাদের ফেমোরা দৈর্ঘে কিছুটা বেড়ে গেছে, এবং তুলনায় কম হলেও টিবিরাও কিছুটা বেড়েছে। এনপরে প্রকৃত পরিমাপগ্র্যুল জানা যেতে পারে মিঃ ফরবেস্-এর ম্যুতিকথা পড়ে। এরপরে সম্ভবত আর কোন সম্বেই থাকতে পারে না যে দীর্ঘ কয়েক প্রবৃষ্বের বাসস্হান প্রত্যক্ষ ও পরে।ক্ষ দ্ব'ভাবেই শ্রীরের আন্পাতিক গঠনবিন্যাসে বংশগত রুপাশ্রেরর কার্য হতে প্যুরে।

<sup>»।</sup> ডঃ উইলকেন ( এইবা, 'ল্যাপ্ডইর্গ লেফ্ট্ উসেন্ ব্লাট Landwirth schaft wochenblatt", সংখ্যা ১০, ১৮৬৯) সম্প্রতি প্রকাশিত একটি কৌতুহলদীপক প্রবদ্ধে দেখিরেছেন্ পার্বতা অঞ্চল বসবাসকারী গৃহপালিত প্রাণীদের দৈহিক গঠন কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে পাকে।

যদিও পরবর্তীকালে কোন বিশেষ অঙ্কের বিধিত বা অবদমিত ব্যবহারের ফলেং মন্ম্য দেহে তেমন কোন রপোশ্তর হয়ত ঘটতে পারে, তথাপি উপরিচ্ছিখিত ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে এ বিষয়ে তার দায় এখনো প্রেম্যেরির লোপ পার্রান এবং আমরা নিশ্চিত যেনিশ্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে এই নিয়ম এখনও ক্রিয়াশীল। কলে সিশ্বাশ্ত করা যেতে পারে যেস্থদরে অতীতেযখন মান্বেরে আদি পূর্ব প্রেম্বরা পরিবর্শনিশীল অবস্হায় ছিল এবং ক্রমে চতুম্পদ থেকে ছিপদবিশিষ্ট প্রাণীতে পরিণত ইচ্ছিল, তখন প্রাকৃতিক নির্বাচন সম্ভবত শরীরের বিভিন্ন অংশের বিধিত বা অবদমিত ব্যবহারের বংশগত প্রভাব দ্বারা দার্ণভাবে উপকৃত হয়েছিল।

বিকাশের গভিরোধ: গভিরাধ বিকাশ ও গভিরাধ বাশির মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথম ক্ষেত্রে অঙ্গগুলির সাধারণ বৃশ্ধির কোন হানি ঘটে না, যদিও তারা বিকাশের প্রাথমিক অবন্হায়ই থেকে যায়। বিচিত্র অন্বাভাবিক অঙ্গগর্নল এর মধ্যে পড়ে এবং কোন-কোনটা, ষেমন নাকের নীচে চেরা ঠোঁট, ( cleft-palate) প্রায়শ বংশানুক্রমিক বলে পরিচিত। অধ্যাপক ভোগ-এর বর্ণনানুষায়ী জড়বুুিশ্ব সম্পন্ন নির্বোধের (microcephalous idiots) গতির খে মন্তিৎক-বিকাশের कथाहे। अथात्न উल्लंथ कदारे व्याशाज्य यद्यन्हे। সाधाद्रम मान्यस्य जूलनाय তাদের করোটি অনেক ছোট এবং দেখা যায় মদিতক্ষের ভাজ প্রায় জটিলতামত্ত্র এবং তাদের কপালের হাড বা দুই লু-র মাঝখানের প্রক্রিপ্ত অংশ যথেষ্ট বিকশিত এবং চোয়াল সামনের দিকে প্রায় 'নিল'জভাবে' এগোনো, ফলে এজাতীয় জডবান্ধ কখনো কখনো মানুষের আদি পরে পুরুষের কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। তাদের ব্রশ্বিমন্তা এবং অন্যান্য মানসিক ক্ষমতা খুবই দূর্বল। কথা বলার শক্তি নেই, বিশেষ কোন বিষয়ের প্রতি দীর্ঘ মনোষোগ স্থাপন তাদের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু কমবেশি অনুকরণের ক্ষমতা তাদের থাকে। সাধারণত এরা বেশ শক্তিশালী এবং বথেষ্ট কর্মাঠ হয়, প্রায় সারাক্ষণ নেচে-কর্নদে, লাফিয়ে বেডায় . এবং নানারকম মুখভঙ্গী করে। এরা প্রায়ই চার হাত-পায়ে সি<sup>\*</sup>ড়ি চড়ে এবং আশ্চর্যব্যাপার হল উ চু আসবাব বা গাছে চড়তে এরা খুব ভালোবাসে। ভেবে দেখুন, কমবয়লের ছেলেরা গাছে চড়ার স্থযোগ পেলে কেমন খুলি হয়, আবার: ভেডা, ছাগল বা উচ্চ উপত্যকার যে কোন প্রাণীই ছোটখাটো টিলায় ওঠার সময় কীভাবে আনন্দ প্রকাশ করে। আরো কিছু কিছু বিষয়ে নিন্দশ্রেণীর প্রাণীর সঙ্গে এদের মিল আছে। এরকম অসংখ্য ঘটনা নথিভূক আছে বে কীভাবে এরা প্রতি গ্রাস খাওয়ার আগে সতর্কভাবে তা একবার শনকৈ নেয়। এরকম এক জড়বৃশ্বি ব্যক্তি উকুন মারতে হাতের সঙ্গে মুখও ব্যবহার করত।

এরা অধিকাংশই অত্যন্ত নোংরা ধরনের অভ্যাসে স্বচ্ছন্দ, এদের কোন সৌন্দর্ষ বা শালীনতার বোধ নেই এবং এদের অনেকেরই শরীরময় রোমের আধিকা দেখা বায়। ১°

বংশগতির মাধ্যমে লুপ্তাংশের পুনরাবর্তন ঃ এখানে যা লিখছি তার কিছ্র কিছ্র আগের অনুচ্ছেদে ( বিকাশের গতিরোধে ) হয়তো বলা যেত। শরীরের কোন একটি অংশের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাবার পরও যখন অংশটি বৃদ্ধি পেয়ে চলে, যতক্ষণ পর্যান্ত না একই প্রজাতির কোন নিশ্নশ্রেণীর প্রােশ্বর প্রােশ্বর প্রােশ্বর প্রাাণীর ঐ অংশটির প্রায় সদৃশ রা্প সে না পায়, এক অর্থে তাকে লুপ্তাংশের প্রনাবর্তান বলা যেতে পায়ে। একই শ্রেণীর অন্তর্গত প্রাণীরা, আমাদের একই সাধারণ পর্ব প্রার্শ্বরের গঠনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরী করতে সাহায্য করে। একথা খ্র একটা বিশ্বাসযোগ্য নয় যে শরীরের একটি জটিল ও গরের্জপর্শে অংশ শ্রুণের বিকাশের প্রাথমিক অবস্হায় স্বাভাবিক নিয়মে গতির্শ্বর যাওয়া সম্বেও প্রনরায় বাড়তে থাকবে, যাতে অবশেষে তার প্রকৃত কাজটি সে করতে পায়ে, যদি না এখনকার এই ব্যাতিরুমধর্মী গতির্শ্ব অংশটি বহু যুগ্র প্রের্থন স্বাভাবিক অবস্হায় কার্যকরী ছিল, তখনই এই ক্ষমতা সে অর্জন করে থাকে।

এক জড়ব্ব ন্ধিসম্পন্ন নির্বোধের (microcephalous idiot) সরল মন্তিষ্ক বাদরের মন্তিষ্কগঠনের সঙ্গে এতদ্রে পর্যান্ত সাদ্শায্ত্ত দেখা যায় যে তাকে এই অর্থে প্রনরা-বর্তনের উদাহরণ বলা যেতে পারে। ১১ এরকম আরো অনেকগ্রলি ঘটনাই

১০। অধ্যাপক লেকক্ পশু-সদৃশ নির্বোধদের (idiots) 'থেররেড' নামে চিহ্নিত করে তাদের চরিত্রের সারসংকলন করেছেন। স্রষ্টবা ''জার্নাল অফ্ মেন্টাল সারেল'', জুলাই, ১৮৬৩। আবার ডঃ স্কৃট্ (স্রষ্টবা, "ভ ডেফ, এশশু ডাম্ব', দিতীয় সংস্করণ, ১৮৭০, পৃঃ ১০) থাবারের গন্ধ সম্পর্কে তাদের অচেতনতার কথা প্রায়ই উল্লেখ করেছেন। এই বিষয়টি ও নির্বোধদের নোমশতা বিষয়ক ব্যাখ্যার জক্তা স্রষ্টব্য ডঃ মডস্লে-র গ্রন্থ, "বডি এশশু মাইও", পৃঃ, ৪০ থেকে ৫৭; পাইনেল্ ও জ্বনৈক নির্বোধ্যর লোমশতা সম্পর্কে একটি উল্লেখবোগ্য ঘটনার কথা জানিরেছেন।

১১। আমার "ভারিরেলন্স্ অফ, অ্যানিমালস্ আন,ডার ডোমেন্টকেলন" (২র থও, পৃ: ৫৭) বইটিতে শরীরে অতিরিক্ত ন্তনগ্রন্থির রেছে, এমন অনেক ন্ত্রী লোকদের কথা জানিরেছি এবং এর কারণ হিসাবে আমি পূর্বপুরুষের শারীরিক গঠনে প্রত্যাবর্তনের কথাই উল্লেখ করেছিলাম। মেরেদের বৃকে সুসমঞ্জসভাবে অবস্থিত অতিরিক্ত ন্তনগ্রন্থি থাকার ঘটনাটি লক্ষ্য করেই আমি এই সন্তাব্য সিদ্ধান্তে উপনীত হরেছিলাম। বিশেষ করে একটি ঘটনা আমাকে এই সিদ্ধান্তের দিকে নিরে গিরেছিল,—জনৈকা ন্ত্রীলোকের কুঁচকিতে একটি কার্যকরী ন্তনগ্রন্থি ছিল এবং তার মারের শরীরেও ছিল অতিরিক্ত ন্তনগ্রন্থি। কিন্তু আমি এপ্ত দেখেছি বে শরীরের নানা অঞ্চলে, ব্যেন পিঠ, বাহুমূল বা উক্তে ন্তনগ্রন্থির ক্ষতে অংশতে অংশ (mamae erraticae) সৃষ্টি হর, জনৈকা নারীর উক্তে সৃষ্টি হওরা এরকম ন্তন থেকে এত মুধ পাওরা যেত,যে তার সাহাব্যেই তার বাচ্চাকে শিব্যি থাওরানো যেত। কাজেই, অতিরিক্ত ন্তনগ্রহি স্টের কারণ হচ্ছে পূর্ববিদ্বার্ধ প্রত্যাবর্তন

- —এই সিদ্ধান্তটি বেশ হুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু ভাসন্তেও সিদ্ধান্তটিকে এখনও আমি যথেষ্ট সম্ভাব্য ি সিছান্ত বলেই মনে করি, কারণ এমন অনেক নারীর কথা আমি জামতে পেরেছি, যাদের বকে সমনঞ্জসভাবে অবস্থিত হ'জোড়া গুন দেখা গেছে। সকলেই জানে বে লেমুর ভাতীয় বাঁদরের বৃক্তে হু'জোড়া তান থাকে। কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় বধন শুনি যে এমন পাঁচজন পুরুষ মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে, বাদের প্রত্যেকের শরীরে একজ্ঞোতারও বেশী করে অন জাচে (অবশ্রই একেবারে প্রাথমিক ধরনের)। দ্রষ্টবা "জার্নলি অফ, আানাটমি এছে ফিজিওলল্পি." ১৮৭২ पृ: eu; এবানে ড: शांकिमारें प्र'वन कारेंद्रत कथा উল্লেখ করেছেন, বাদের মধ্যে এই অবাভাবিক অংশটি দেখা গেছে। আরো জন্তব্য ডঃ বার্টেলস-এর গ্রেবণাপত্র, "রিচার্টস আছে। ভ বোরা-রেমণ্ডদ আকাইভ (Reichert's and du bois-Reymand's Archiv )",-এ, ১৮৭২, পৃ: ৩০৪ : তাছাড়া ড: বার্টে লম একল্পন মান্সবের শরীরে পাঁচটি অনুগ্রন্থির কথা উল্লেখ করেছেন, বেগুলির মধ্যে একটি মোটাম্টি বিকশিত অবস্থার নাভির উপরে অবস্থিত ছিল। মেবেল ফন, হেন, স্বাধ, মনে করেন যে এই ঘটনাট কিছু কাইরোপ টেরা (Cheiroptera) জাতীয়া প্রাণীর মোটামুট বিকশিত স্থনের (medial mamae) সঙ্গে তুলনীর। মোটের উপর আমাদের কিছু সন্দেহ থেকেই বাচেছ বে মাকুবের পূর্ব পুরুষদের শরীরে একজোড়ার অধিক ন্তনের অন্তিম্ব না শাকলে পরবর্তীকালের নারী বা পুরুষদের মধ্যে অভিরিক্ত স্তন কথনোই যথেষ্ট পরিষাণে বিকশিত হরে উঠতে পারত কি না ।

উপরোলিখিত প্রস্থৃটিতে (Variations of Animals under domestication, বিভীর খঞ পৃষ্ঠা-->২) কিছু দিবা সক্তেও আমি একাধিক উদাহরণের সাহাব্যে দেখিয়েছিলাম মাত্রব ও ৰিভিন্ন প্ৰাণীর হাতে বা গানে পাঁচটির বেশী আঙ্ল (Polydactylism) আসলে পূৰ্বাবস্থায়। কিরে যাওয়াকেই (reversion) সমর্থন করে। কিছু আইস্থিওপটেরিজিয়া (Ichthyopterygia) প্রাণীর হাতে বা পারে পাঁচটির বেশী আঙ্ ল আছে—অধ্যাপক ওরেনের এই তথ্য আমাকে অনেক-টাই সহায়তা করেছিল, বার ফলে আমি ধারণা করেছিলাম যে এগুলি (আঙুল) প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে যেতে পারে। কিন্তু অধ্যাপক জিগেনবোর ( দ্রঃ জেনাইন্চেন জেইভট্টরিফ্ড্', বি. ৫, হেফ ট ৩, এম.—৩৪১) অধ্যাপক ওয়েনের বিরোধিত। করেছেন। অক্তদিকে, হাডের কেন্দ্রীয়-অবস্থানের (central chain) উত্তর পাশে গাঁট যক্ত হাডের আভাস (bony rays) থাকা পাাডেল সেরাটোডাস প্রাণীদের ( Paddle ceratodus) সম্পর্কে বলতে গিয়ে মিঃ গান্থার বলেছেন মধ্যমার একপাশে বা দুইপাশে ছ'টি বা তার বেশী আঙ্ল এমন কিছু বড় রক্ষের অসুবিধা পষ্ট করে না ; একেত্রে এগুলি প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে পুনরস্তাবিত হয়। ডঃ কুতেভিন আমাকে জানিরেছেন যে এমন একজন লোকের কথা তারা নথিভুক্ত করেছেন যার হাতে ও পারে ২৪টি করে আঙুল আছে। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে অত্যধিক আঙু লের উপস্থিতি প্রত্যাবর্তনের জন্মে হলেও তা ভ্রধমাত্র বংশগতির মাধ্যমে প্রাপ্ত নয়, এবং তার চেরেও বড় কথা হল, আমি বিশাস করতে শুকু করি বে. নিমুখ্রেণীর মেকুদ্বতী প্রাণীদের স্বাভাবিক আঙ্ সের মতো তা ছেদনের পর পুনরুৎপাদনের ক্ষ্মতা লাভ করে। অবশু আমি আমার বইয়ের ( এ: "Variations of Animals under Domestication") বিভীয় সংস্করণে ব্যাখ্যা করেছি কেন এখন আমি নশিভুক্ত বিভিন্ন ঘটনার এই ধরনের পুনরুৎপাদনের উপর বথেষ্ট আস্থানীল নই। তথাপি লক্ষণীর-বে ৰেণীর ভাগ গতিরদ্ধ বিকাশ ও শারীবিক অংশের প্রভাবিত্তন একটি আন্তঃসম্পর্কিত পদ্ধতি বিশেষ। প্রসঙ্গুক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে ঐ অবস্থার বা গতিক্ষম দশার ক্রণের বিভিন্ন প্রকার গঠন-আকৃতি বা অধ্যাপক মেকেল ও অধ্যাপক ইজিডোর জিওফ্রে নেন্ট-হিলেয়ার বার বার উল্লেখ করেছেন বেমন, নাকের নিচে চেরা ঠোট, যুগ্ম জরায়, ইভ্যাদির কথা। কিন্ত এখন বোধহয় সৰচাইতে নিরাপদ হবে বৃদ্ধি আমরা একইসঙ্গে অভাধিক আঙ্গের বিকাশ ও কিছু নিম্নশ্রেণীর ৰামুৰের সংগঠিত পূর্ব পুরুষদের পূর্ব বিস্থার ফিরে বাওরা শারীরিক অংশের মধ্যে সম্পর্কের ধারণাটি আপাতত সরিয়ে রাখি ৷

আমাদের বর্তমান শিরোনামে আলোচিত হতে পারে। শরীরের কিছু কিছু অংশ বা হামেশাই মানুষের সঙ্গে একই শ্রেণীভুক্ত নিশ্নজাতের প্রাণীতে দেখা বার, কখনো কখনো সেটা মানুষের মধ্যেও দেখা দিতে পারে, বদিও স্বাভাবিক মনুষ্য স্থাতা তার দেখা পাওয়া বায় না। হঠাৎ বদিও বা দেখা বায়, সেক্ষেত্রে তারা অস্বাভাবিক নিয়মে বিকশিত হতে থাকে। অবশ্য মানব শ্রেণীভুক্ত নিশ্নজাতির প্রাণীতে বিকাশের ঐ ধারাই স্বাভাবিক। এই মন্তব্যগ্রিল পরবর্তী উদাহরণে আরো পরিক্লার হবে।

বিভিন্ন দ্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে জ্বরায়, ক্রমণ দুটি দ্বতন্ত্র মুখ (orifices) ও পরিসর ( passages ) সহ একটি যুশ্ম-অঙ্গ ( বেমনটা দেখা বায় ক্যাঙ্গারুর ক্ষেত্রে ) থেকে একক অঙ্গে পরিণত হয়েছে। কিম্তু উচ্চপ্রেণীর বাদর বা মানুষের ক্ষেত্রে জরায়,তে সামান্য একটি অন্তর্বতা ভাঁজ যদিও দেখা যায়, তব্ ও তাকে কোনভাবেই যুক্ম-অঙ্গ বলা চলে না। ই দুরের ক্ষেত্রে উভয় সীমার মধ্যবর্তী সঠিক পর্যারক্তম প্রমাণিত হতে দেখা যায়। সমস্ত স্তন্যপারী প্রাণীর ক্ষেত্রেই জরায়ু ক্রমবিকশিত হয় দুটি প্রাথমিক নালী (primitive tubes) থেকে, যারা নিম্নতর অংশ 'করনুয়া' ( cornua ) গঠন করে। ডঃ ফ্যারে এভাবে বলেছেন "অতসীমায় দু'টি করনুয়ার মিলনে মানুষের দেহে জরায়ু অঙ্গটি গঠিত হয়, আবার সেইসব প্রাণীর ক্ষেত্রে যাদের মধ্যাংশ নেই. করনারা দুটি একত্রিত হয় না। জরায়র ক্রমবিকাশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে করনুয়াদুটি হয় জরায়রে সঙ্গে মিশে যায় অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পর্ণ লাপ্ত না হচ্ছে, ততক্ষণ ক্রমণ ছোট হতে থাকে।'' উচ্চশ্রেণীর প্রাণী থেকে শুরু করে নিশ্নশ্রেণীর বাদর বা লেম্বর জাতীয় প্রাণী পর্য'ল্ড জরায়ার গঠনবৈশিষ্ট্য করনায়া অংশ থেকেই **লক্ষণী**য়। স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে এ-ধরনের ঘটনা খাব বিরল নয়, ষেখানে পরিণত জরায়াতেও क्तन्या प्रथा यात्र वा राय्यात्न क्रतात्र व्यन्गत नृ'जारंग विष्ठ । व्याप्तक उरात्नत মতে এই রকম ঘটনায় 'সাসংবাধ ক্রমবিকাশের পর্যায়গালি' (the grade of concentrative development) পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়, যা একশ্রেণীর ই°নুরের (rodants) মধ্যে বেশি দেখা যায়। এখান থেকে সম্ভবত আমরা ল্লের বিকাশপর্যায়ে একটি সাধারণ গতির<sub>ু</sub>খতা, যা একইসাথে পরবর্তী সময়ে আশান্তরূপ উন্নত ও ভ্রম কার্যকারিতার দিক থেকে যথেণ্ট বিকশিত, তার একটা উদাহরণ পাচ্ছি, বেহেতু এই অংশত ব্পজরায়্র উভয় অংশই গর্ভাধারণের প্রয়োজনীয় কাজ করতে সক্ষম। অন্যান্য কিছু বিরম্প ঘটনার ক্ষেত্রে দ্বটি স্বতন্ত জরায়ার প্রতিটির সঠিক মাখ ও পরিসরসহ গঠিত হতে দেখা যায়।

ভ্রেনের স্বাভাবিক বিকাশ কালে এরকম কোন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে সাধারণত বৈতে হয় না; এবং একথা বিশ্বাস করা কটকর, বদিও তা একেবারে অসম্ভব নয় য়ে, দ্বটি সাধারণ, আদিমও স্থন্ধ নালী নিজেরাই জানে না য়ে ( য়িদ এইভাবেই বলা য়ায় ) কিভাবে তারা, প্রত্যেকে স্থানির্মিত মূখ ও পরিসর সহ অসংখ্য মাংসপেশী, স্নায়্তন্ত, গ্রন্থি, শিরা-উপশিরায় সম্ভিত্ত দ্বটি স্বতাত জরায়্তে পরিণত হতে পারে, য়িদ-না তারা প্রেকালে বিকাশের ঐ একই পর্যায়য়ের মধ্যে দিয়ে গিয়ে থাকে, য়েমন ক্যাঙ্গার, জাতীয় প্রাণীদের বেলায় য়টে থাকে। কেউই বলতে পারেন না য়ে স্থালাকদের য়্বাম-জরায়্র মতো এ-রকম অস্বাভাবিক, কিণ্ডু নিখাত পরিপর্ণে গঠন-কাঠামো নিছক আকস্মিকতার ফল। প্রনারাত্বনের নীতি দিয়েই বরং তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব, য়ার ফলে দীর্ঘাদিন হারিয়ে য়াওয়া কোন কাঠামো আবার প্রনাবিভ্রতি হয়, এবং দীর্ঘা কালের ব্যবধানেও ঐ কাঠামোর প্রণ্ বিকাশে সেটা সহায়তা করে।

অধ্যাপক ক্যানেস্ রিনি উপরিক্তেথিত অন্রপ বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ ও বিচার বিবেচনা করার পর অবশেষে একই সিন্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। উদাহরণ স্বর্প তিনি ম্যালার হাড়ের (malar bone) কথা উক্তেখ করেন, যা কোন কোন শ্রেণীর বাদর ও অন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে সাধারণত দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। দু মাস বয়সের মানুষের শ্রুণে এই হাড় এইভাবেই থাকে, এবং গতির্ম্থ বিকাশের ফলে এমনকি পরিণত মানুষের ক্ষেত্রেও একই অবস্হায় তা দেখতে পাওয়া বায়, বিশেষ করে নিন্দশ্রণীর মানব-জাতিগু লির (prognathous)

১২। অধ্যাপক ক্যানেস্ত্রিনি তার বইরের (জ: "Annuario della Soc. dei Naturalistic in Modena," ১৮৬৭) ৮০ পাতার প্রমাণিত তথ্য সহ এই বিষয়ের উপর অতিরিক্ত সংযোজন করেছেন। অধ্যাপক লারিলার্ড পরীক্ষা করে দেখেছেন বিভিন্ন প্রকার মাত্রর ও কিছু বাদরের দেহে ছটি ম্যালার হাড়ের (malar bone) গঠন, সৌষ্ঠব, এমনকি সম্পর্ক পর্যন্ত সম্পূর্ণ একই রকমের। তাছাড়া তিনি মনে করেন না যে এদের এই বিস্তাস কোন আকল্লিক ঘটনা মাত্র। এই ব্যাপারে ড: সারিওতির একটি গ্রেবণামূলক লেখা প্রকাশিত হয়েছে তুরিনের প্রিকার (জ: Gazzetta delle cliniche, Turin, ১৮৭১)", তাতে তিনি বলেছেন হাড়ের বিভাজন-চিহ্ন শক্তরের। হু'ভাগ পরিণত করোটিতে পাওয়া যেতে পারে এবং তা কথনোই অস্তান্ত জাতিগুলির তুলনার আর্যজাতির পূর্ব পুরুষদের মধ্যে বেশী ছিল বলে দাবি করা বার না। এই বিবরে আরো ক্রইব্য: জি: দেলোরেন জি ("The nuovi casi d'anomalia dell'osso malare," Torino, ১৮৭২) এবং অধ্যাপক ই. মর্শেলি ("Sopra unarara anomalia dell'osso malare," Modena, ১৮৭২)। এখনও পর্যন্ত আমি যুত্যুর জানি অধ্যাপক গ্রুবর সম্প্রতি হাড়ের বিভাজন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বাই লিখেছেন। এস্মস্ত উরেপ করা এই জন্ত যে জনৈক সমালোচক উপযুক্ত কোন ভিত্তি ছাড়াই ছিধাহীনভাবে আমার বিবৃতিতে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

্রাধ্যে। তাই অধ্যাপক ক্যানেস্ তিনি এই সিম্বান্তে আসেন বে—মান্বের কোন আদি পরেষের মধ্যে এই হাড়টি দুটি স্বাভাবিক অংশে বিভক্ত ছিল যা পরবর্তীকালে সন্মিলিত এককে পরিণত হয়েছে। মানুষের কপালের হাড (frontal bone) একটি মাত্র অংশ নিয়ে গঠিত, কিল্তু মনুষ্যান্ত্রেণ বা শিশ্বদের ক্ষেত্রে, এমনকি প্রায় সমস্ত নিন্নগ্রেণীর স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, দুটি স্বতন্ত্র গঠন-কাঠামো একে অপরকে আলাদা করেছে। প্রাপ্তবয়স্ক মান্বের শরীরে এই দ্ই অংশের জোড়ালাগার চিক্ত ক্ষেত্রবিশেষে কমবেশি স্পণ্ট, এবং এখনকার তলনায় মানুষের আদি পুর্বপুরুষের মাথার খুলিতে এটা অনেক বেশী দেখা যায়। অধ্যাপক ক্যানেস ত্রিন এই বিষয়টি বিশেষ করে লক্ষ্য করেছেন, ড্রিফটে ( Drift )-এর কবরখানা থেকে পাওয়া করোটি এবং বাদর জাতীয় প্রাণীর সাথে সাদুশ্যযুক্ত মানুষের করোটির হাড়ে (brachycephalic type)। এখানেও তিনি ম্যালার হাড়ের মত অনুরূপ সিন্ধান্তে উপনীত হন। এই উনাহরণটি বা এখানে উল্লিখিত অন্যান্য উনাহরণ থেকে বোঝা যায়— কিছ্ম কিছ্ম বৈশিশ্টোমানুষের আধ্বনিকজাতিগালিরতুলনায় আদিম জাতিগালির সাথে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের নিকট সাদ্রশ্যের কারণ সম্ভবত আধ্যনিক জাতিগালৈ ক্রমবিকাশের দীর্ঘ পর্যায়ক্রমে তাদের একেবারে প্রথমদিককার আধা-মান্য পর্বপার্যদের থেকে অনেকটা দারে সরে এসেছে।

পর্বেজিলখিত ঘটনাটির সাথে সাদ শ্যেষ্ক মান্বের আরো অনেক অস্বাভাবিক গঠনবৈশিট্য নিরে প্রনরাবর্তনের উনাহরণ হিসেবে বিভিন্ন লেখক আলোচনা করেছেন। কিন্তু এ-সমস্ত ঘটনাই অব্পবিস্তর সংশয়ের কারণ হতে পারে, বতক্ষণ পর্বশত না আমরা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দীর্ঘ সারণীর একেবারে নীচের ধাপে এই একই গঠন-কাঠামো যুক্ত প্রাণীদের স্বাভাবিক অবস্হায় দেখতে পাছি । ১০ মান্বের ছেদক-দন্ত (canine teeth) চিবানোর পক্ষে একেবারে আদর্শ। কিন্তু প্রয়োল-এর মতে, তাদের প্রকৃত স্বদান্তিয় বৈশিন্টা, "দাতের যে অংশ মাড়ি থেকে

১৫। ইজিডোর জিওফে সেণ্ট-হিলেয়ার এইসব ঘটনার একটি পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করেছেন (জ: "হিস্ভোয়ার দে আ্যানোম্যালি" তর খণ্ড, পূষ্ঠা ৪৩৭)। শরীরের বিভিন্ন অংশের গতিকক বিকাশের বেশ কিছু ঘটনা নথিভূক্ত হওয়া সন্থেও তা নিয়ে আলোচনা না করায় কনেক সমালোচক আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে দোবারোপ করেছেন (জ: "জার্ণান অফ আানাটমি আ্যাও ফিজিওলজি,"১৮৭১ পৃষ্ঠা ৬৬৬)। আমার মতবাদ অমুবারী, তিনি বলেছেন, "বিকাশের সময় শরীরের কোন অংশের প্রত্যেকটি ক্ষণস্থায়ী অবস্থা ঋধু তার উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র নর, বিদিও পূর্বে এটি নিজেই সেই উদ্দেশ্যই সাধন করেছিল।" এটা জানার পক্ষে জন্মরী কিছু বলে আমার মনে হর না। স্বভাবতই প্রশ্ব জাগতে পাবে কেন বিকাশের প্রারম্ভিক অবস্থায় শারীরিক

বেরিয়ে থাকে তার আকার শঙ্কুর মতো, তলদেশ সামান্য সমুন্নত ; যে ভোঁতা বিন্দরতে তা শেষ হয়, তার বাইরের দিক উত্তল এবং ভিতরের দিক সমতল বাং সামান্য অবতল। মেলানিয়ান জাতি, বিশেষ করে অন্ট্রেলিয়ানদের মধ্যে এই খুক্কু আকৃতি সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝা যায়। কৃতক দল্ভের (incisors) তুলনায়া ছেদকদশ্ত অনেক গভীরে প্রোথিত এবং ধারালো।" মানুষের এই ছেদকদশ্ত এখন আর শন্তনিধনে বা শিকারের প্রয়োজনে বিশেষ অস্ত হিসেবে কোন সাহায্য করে না সেইজন্য, এর সংশ্লিণ্ট কাজের বিচারে একে লাখ্যপ্রায় প্রাথমিক বা আদিম অঙ্ক বলা যেতে পারে। মনুষ্যকরোটির যে-কোন বিশাল সংগ্রহে কোন কোনটিতে দেখা যায়, যেমন অধ্যাপক হ্যাকেলও লক্ষ্য করেছেন, মানুষের ক্ষেক্রে ছেদক দশ্ত, তুলনায় সামান্য হলেও, বনমানুষের (anthropomorphus apes) মতোই অন্যান্য দীত্যালির চেয়ে খানিকটা বাইরে বেরিয়ে থাকে। একেরে দেখা ষায় যে চোয়ালের দাঁতের সারির মধ্যে ফাঁকা জায়গা থাকে যাতে করে বিপরীত দশ্তপংক্তির ছেদক দশ্ত ঐ জায়গায় বসতে পারে। অধ্যাপক ভাগ্নারের উনাহরণে, এক কাম্বীর ( আম্রিকার পক্ষিণ-পর্বাংশের অধিবাসী ) চোয়ালের দাঁতের সারিতে এই ফাঁক**্রি**থেণ্ট বড়। আদিম কালের পরীক্ষিত করোটিগ**্রালর মধ্যে অ**ল্ডত তিনটি ক্ষেত্রে ছেদক দশ্ত খাব বেশী সামনের দিকে এগিয়ে আছে ( যদি এখানকার সঙ্গে তার তলনা করা যায় ) এবং নাউলোট মাড়ীর ( Naulette ) এর ক্ষেত্রে বলা হয় ষে তা একেবারে বিশালাকৃতি।

বনমান্ষদের মধ্যে দেখা ধায় যে শ্বং প্রেষ বনমান্ষদের ছেদক দশ্তই পরিপ্রেণ ভাবে বিকশিত হয়েছে, কিন্তু দ্বী গরিলাদের মধ্যে খ্ব সামান্য পরিমাশে এবং দ্বী গরিলাদের মধ্যে খ্ব সামান্য পরিমাশে এবং দ্বী গরিলাদের মধ্যে খ্ব সামান্য পরিমাশে বেং দ্বী গুরাংগুটাং-এর মধ্যে এই দাঁত অন্যান্য দাঁতের চেয়ে খানিকটা বাইরে বেরিয়ে থাকে। তাই নারীদের মধ্যে মাঝে মাঝে বেশ খানিকটা বেরিয়ে থাকা কেনাইন দাঁত দেখা যাগুয়ার বাপারটা সম্ভবত এই সিম্পাশ্তের পক্ষে কোন মারাত্মক বাধা হয়ে গুঠে না যে, এইসব দাঁতের (কেনাইন দাঁত) হঠাংই বিশাল উন্নতি মান্ত্রের বাদরসদ্শ পূর্ব প্রের্বের কাছে ফিরে যাবার একটি ঘটনা মাত্র। যে ব্যাক্ত আকার ব্যক্তার সাথে এই সিম্পাশ্তকে নাকচ করেন বে, তার নিজের ছেদক দাঁতের আকার

অংশগুলিতে পূর্ব বিশ্বার ফিরে যাওরা বা প্রভাবেওনের সঙ্গে সম্পর্ক চ্যুত থেকেও বৈসাদৃশ্র ঘটে
না ? তথাপি এই ধরনের বৈসাদৃশ্র সংরক্তিত হর ও সংখ্যার বৃদ্ধি পার যদি কোন ভাবে তা
কার্যকরী হতে পারে, বেমন বিকাশের সময়সীমা কমিরে বা সরলীকরণের হারা। আবার কেনই
বা অভিডের পূর্ব বিশ্বার সঙ্গে সম্পর্ক হীন অপ্টেজনিত ক্ষরকারক অংশ বা অত্যধিক পুটির ফলে
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশের মতো ক্ষতিকারক অভাভাবিকতা প্রাথমিক অংশ্বার বা পূর্ণতা-প্রাপ্তির সমক্ষ
কেখা বার না ?

ও অন্যদের মধ্যে ঐ দাঁতের ( কেনাইন দাঁত ) হঠাৎ-ই বিশাল উন্নতির জন্য দায়ী ( আমাদের অতি পরেপিরেবরাই বারা এই দাঁতকে ভয়ানক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতেন ) তিনি হয়তো অজ্ঞান্তেই নিজের ক্রমবিকাশের ধারাকে প্রকাশ করেন। যদিও এই দতিগালিকে অস্ত্র হিসেবে বাবহার করার ইচ্ছে বা ক্ষাতা তাঁর আর না থাকলেও, অবচেতন ভাবেই তিনি তাঁর দাঁত-খেঁচানো পেশী বা "দ্ন্যারলিং মাস লস" কে ( স্যার সি. বেল কর্তক নামান্তিত ) ক্টকিয়ে দাঁতিম লোকে আক্রমণের জন্য উদ্যোগী করে দেখাবেন, ঠিক ষেভাবে কুকুরেরা ঝগড়ার জন্য প্রস্তৃত হয় আর কি। মানুষের দেহে মাঝে মাঝে এমন কতকগৃছিল সেশী বিকাশলাভ করে বেগ্রাল কেবলমার বাঁদর জাতীয় বা অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যেই থাকার কথা। অধ্যাপক ভ্যাকোভিচ্ন চাল্লিশজন পার মকে পরীক্ষা করে তাদের উনিশ জনের : মধ্যে একটি পেশী দেখতে পান যাকে তিনি নাম দেন ইন্চিও পিউবিক (ischiopubic) বলে: আরো তিনজনের মধ্যে এই পেশীর কিছু অস্তিত থাকলেও অবশিষ্ট আঠারো জনের মধ্যে তার কোন চিহ্ন ছিল না। বৃত্তিশ জন স্ক্রীলোককে পরীক্ষা করে কেবলমাত্র তিনজনের শরীরের উভয় পাশে এই পেশী বিকশিত অবস্থায় দেখা গিয়েছিল : অবশা আরো তিনজনের মধ্যে প্রাথমিক বশ্ধনীর (ligament ) আকারে এর অস্তিত ছিল, স্বতরাং ধরে নেওয়া যায় যে এই পেশীর উপস্থিতি স্ত্রীলোকের তুলনায় পরে, ধের মধ্যে অনেক বেশী এবং নিস্নশ্রেণীর কোন আকার থেকে মানুষের ক্রমবিকাশের ধারণার সঙ্গে মেলালে এই বিষয়টিকে পরিষ্কার ব্রুবতে পারা যায় কারণ, নিন্দ্রশোর বহু প্রাণীর মধ্যেই এই পেশীটির সন্ধান পাওয়া যায় এবং তাদের সকলের ক্ষেত্রেই জননক্রিয়ায় পরে,ষের পক্ষে অত্যশ্ত সহায়ক পেশী হিসাবে এটি কাজ করে।

মিঃ জে উড তাঁর গ্রের্স্পর্ণ গবেষণাপত্রের > অত্যাত বথাষথ ভাবেই মান্বের মধ্যে পেশার বিপ**্ল** সংখ্যক অস্বাভাবিকতা (muscular variations)

১৪। এই নথিপত্রস্থলি অত্যন্ত মনবোগী অধ্যন্তনের দাবি রাখে, যদি কেউ জানতে আগ্রহী হন কিভাবে আমাদের মাংসপেশীগুলি বারংবার প্রভেদ সৃষ্টি করে এবং প্রভেদ সৃষ্টি করতে গিরেচ্চুপুদী প্রাণীদের সাথে সাদৃষ্ঠ গড়ে ভোলে। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি আমার মূল বইতে উল্লিখিত বেশ কিছু দৃষ্টি আকর্ষণকারী বস্তুর সাথে সম্পর্ক যুক্ত (ফ্র: "প্রক্. রয়্র্যাল সমৃ. ১৪তম থও, পৃ: ৬৭৯—০৮৪; ১৫তম থও, পৃ: ২৪১—৪২, ৫৪৪; ১৫তম থও, পৃ: ৫২৪)। আমার এখানে এটুকুই বলার আছে যে ড: মারী ও নি: সেন্ট জর্জ মাইভার্ট তাদের প্রবন্ধে দেখিয়েছেন সর্বোৎকৃষ্ট প্রাণীদের মধ্যে স্বচেয়ে নিম্ন্থানীয় প্রাণী লেম্ব জাতীর বাদরদের কিছু মাংসপেশী কেমন অবাভাবিক ভাবে পরিবর্ত নশীল। এমনকি নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মাংসপেশীর কাঠামোগত পরিবর্ত ন লেমরজাতীর বাদরদের মধ্যে স্বচেয়ে বন্ধা স্বচেয়ে বেশী চোথে পড়ে।

সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, যেগটোল নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের স্বাভাবিক পেশীর সঙ্গে সাদ শায় 🕫। যে পেশীগালি নিয়মিত আমাদের নিকটতম সম্পর্ক যাত্ত বিভিন্ন বাদর জাতীর প্রাণীদের সাথে সাদ,শাম,লক, তাদের সংখ্যা এত বেশী ्य जानामा करत रमग्रीनत कथा **উल्लिখ** कताल मण्डव नय । **गांडगानी** देर्गाङक কাঠামো ও স্থ-নির্মিত করোটি যুক্ত একজন পরেষের দেহে কম করে সাতটি অস্বাভাবিক পেশী (muscular variations) লক্ষ্য করা গেছে, যেগুলি সাধারণ ভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর বনমান, ব জাতীয় বাঁদরের মধ্যে থাকে। বেমন, একজন লোকের গলার দূ 'পাশে একটা প্রকৃত-শক্তিশালী "লেভাটর ক্ল্যাভিকূলা ( Levator claviculae )" পেশী ছিল, যা প্রায় সমস্ত বাদর জাতীয় প্রাণীদের মধ্যেই দেখা যায় এবং বলা হয় যে প্রতি ঘাট জন মানুষের মধ্যে অততত একজনের শরীরে এটা থাকে। আবার দেখা যায় ঐ লোকটির পায়ের কডে আঙ্গলের (fifth digit) হাড়ে (metatarsal bone) একটি বিশেষ অ্যাব্ভান্তর (একটা পিছন দিকে সরে যাওয়া পেশী)ছিল, যা অধ্যাপক হান্ধলি ও মিং ফ্যাওয়ার-্রুর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী নিন্দশ্রেণীর প্রায় সব বাদরের মধ্যেই বর্তমান রয়েছে। আমি আর মাত্র দুর্নিট ঘটনার কথা উল্লেখ করব। একটি হল আব্রেমিয়ো-বার্মিসলার · (acromio-basilar) পেশী, যা মানুষের থেকে নিশ্নশ্রেণীর আর সব স্তন্যপারী প্রাণীদের মধ্যে আছে এবং মনে হয় এটা চতুম্পদী প্রাণীদের চলাফেরার সাথে সম্পর্কায়ক্ত। প্রতি ষাট জন মানুষের মধ্যে একজনের শরীরে এটার উপস্থিত লক্ষ্য করা যায়। পরেরটি হল মিং ব্রাণ্ডাল কর্তৃক আবিষ্কৃত মানুষের দ্বই পায়ে অবন্দিত একটা পেশী—অ্যাবডাক্টর র্ডাসস মেটাটার্রাস কোয়ান্তই (abductor ossis metatarsi quinti )। এর আগে পর্যন্ত এই পেশীটি মান্যবের শরীরে বর্তমান আছে বলে জানা যায় নি। কিম্তু জানা ছিল যে এটা বনমান, বদের শরীরে সর্বদাই থাকে। হাত ও বাহার পেশীগালি, যা মানা, যের একাশ্ত নিজম্ব বৈশিণ্টা, সেগালি মাঝে মাঝে এমনি ভাবে পরিবর্তিত হয় যে নিশ্নশ্রেণীর প্রাণীদের অনুরূপ পেশীর সঙ্গে সাদৃশ্য গড়ে ওঠে । ১৫ এই ধরনের সাদ, শ্য ব্রুটি মুক্ত নতুবা ব্রুটিযুক্ত হয়। তথাপি ব্রুটিযুক্ত ক্ষেত্রেও এরা (পেশী) স্পণ্টতই পরিবর্তানশীল প্রকৃতির হয়ে থাকে। পরেষের শরীরে বেমন নির্দিণ্ট কিছু পরিবর্তন দেখা যায়, তেমনি মেয়েদের শরীরেও নির্দিণ্ট কিছু

১৫। অধ্যাপক ম্যাকালিষ্টার তার পর্যবেকশগুলিকে তালিকা করে সাঞ্জিরে দেখেছেন যে পেশীগত অম্বাভাবিকতা সবচেরে বেশী দেখা বার অগ্রবাহতে, তারপর ব্যাক্রমে মুখসগুল -গু পারেতে।

পরিবর্তন জারগা করে নের, কিম্পু উভর ক্ষেত্রেই তাদের কারণ অজ্ঞানা। অসংখ্যুগ পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে মিঃ উড়্ অবশেষে এই চমংকার মন্তব্যটি করেন,. "পেশীর গঠনের সাধারণ অবস্থা থেকে কোন নির্দিশ্ট খাতে বা দিকে পরিচালিত কোন বিচ্যুত্যিক ব্রুবতে হলে সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক শারীরসংস্থানের ব্যাপক-জ্ঞানের ঘারা তার পিছনের অত্যন্ত গ্রেম্বপ্রণ অথচ অজ্ঞানা কারণটিকে ব্রুবতে হবে।"''

মানুষের ক্ষেত্রে এই অজানা কারণটি বলা যেতে পারে অস্তিছের পর্ববিস্থায় । ফিরে যাওয়া বা প্রত্যাবর্তন । ১৭ যথেন্ট নিশ্চিত ভাবেই কোন জিনঘটিত সম্পর্ক (genetic conmectson) না থাকলে একজন মানুষের কম করে সাতটি পেশীর সঙ্গে কিছু বাদরের পেশীর সাদৃশ্যকে কোনভাবেই শুখু সমাপতন বলে বোঝা সম্ভব নয়। অন্যাদকে, বাদর সদৃশ কোন জীব থেকে মানুষ ক্রমবিকশিত না হয়ে থাকলে কোন বৈধ যুক্তি খাড়া করা যাছে না যে কেন কিছু পেশী কয়েক হাজার বছর বিরতির পর আবার আক্ষিমক ভাবে: ফিরে আসছে, ঠিক ষেভাবে ঘোড়া, গাধা ও থচ্চরের পায়ে ও কাঁধের উজ্জ্বল

ভ। রেভারেও ডঃ হগ্উন মাসুষের হাতে ফ্লেক্সর পলিসিদ লঙগাদ (flexor pollicis-longus) পেশীটির একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য জানিরে (ফ্রঃ "প্রক্. আর. আইরিশ অ্যাকাদেমী", ২৭শ জুন, ১৮৬৪, পৃঃ ৭১৫) বলেছেন, "এই চমৎকার উদাহরণটি থেকে বোঝা বার যে মাসুষ কথনো কথনো মাকাকাদ জাতীয় বাঁদরদের (macaque) বৈশিষ্ট্য অসুষায়ী হাতের বুড়ে। আঙ্ল ও অন্ধান্ত আঙ্লার পেশীবন্ধ (tendons) বাবহা থারণ করে; কিন্তু আমার নিশ্চিত ভাবে জানা নেই এরকম কোন ঘটনা থেকে এটা মনে হতে পারে কি না যে ম্যাকাকাদ মামুমকে উদ্বিশ্ব ঠেলে দিছে বা মাসুষ ম্যাকাকাদকে নিয়মুখে ঠেলে দিছে অথবা এটা প্রকৃতির সম্পূর্ণ সহজাত একটি থেয়াল।" অবশাই এটা আশাবাঞ্জক যে একজন যোগ শারীরতত্বিদ ও বিষর্ভ নিয়াদের একজন তীত্র বিরোধীপক্ষ প্রথম ছটি উন্তির মধ্যে যে কোন একটির সন্তান্ত আছে বলে স্বীকার করেছেন। অখ্যাপক ম্যাকালিস্টারও চতুপ্পদী বাঁদর জাতীয় প্রাণীদের ক্লেক্সর পলিসিদ্ লঙগান পেশীর সঙ্গে সম্পূর্ক উল্লেখযোগ্য নানা বৈসাদৃশ্যের কথা বলেছেন ( দ্রঃ "প্রক্, ১৮৬৪, পৃঃ ১৩৮)।

১৭। এই বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পূর্বে মি: উড অপর একটি প্রবন্ধে গলা, ঘাড় ও বুকের কিছু পেশীর বৈদাদৃষ্ঠের কথা বলেছেন ( মা: "রিল ট্রানজাম্বশন্ন," ১৮१০ ক্র:, পৃঃ ৮৩) তিনি এখানে দেখান বে এই পেশীগুলি কী ভীষণ পরিবর্তনশীল এবং নিরপ্রেণীর প্রাণীদের স্বাভাষিক পেশীগুলির সঙ্গে এরা কত বেশী নিকট সাদৃষ্ঠ যুক্ত। অবশেবে তিনি বিষয়টি উপসংহার টানেন এই মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে যে "আমার অভিলাষ পূর্ণ হবে যদি আমি দেখাতে সমর্থ হই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু গঠন-আফুতি মামুবের শরীরের বিভিন্ন অংশে বৈচিত্রতা আনার সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বন্ধ্যাই কার্যের ধারা প্রদর্শনি করে এবং তাকে শারীরভন্ধবিভার ক্ষেত্রে ডারউইনের প্রত্যাবর্তন নীতি বা বংশগতির স্বত্রের প্রমাণ ও উদাহরণ হিসেবে বিবেচদাকর বিভে গারে।"

বর্ণের ডোরাকাটা দাগের হঠাং-ই আবির্ভাব হচ্ছে করেকশ অথবা বলা যায় হাজার প্রের্থের বিরতির পরে।

পর্বাকস্থায় ফিরে যাওয়ার এইসব বিভিন্ন ঘটনাগর্নাল প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচিত · লুপ্তপ্রায় অঙ্গ বা প্রাথমিক অ**ন্দের সাথে** এত ঘনিন্ট সম্পর্কয**ুক্ত** যে তাদের ञ्चत्नकर्श्वानत विशास-स्मथास्य अमुक्कं छास्य बना दक्ष शास्त्र । वरेछास्य कत्रनदृशा (furnished with cornua) দিয়ে গঠিত মানুদের জরায়ুকে বলা যেতে পারে যে এটা প্রাথমিক বা আদিম অবস্হাকে প্রকাশ করছে, কারণ ঐ একই অঙ্গ ্দতন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে বেশ দ্বাভাবিক অবস্হায় বর্তমান আছে । মানুষের মধ্যে কিছ, লুপ্তাঙ্গ বা আদিম অঙ্গ, যেমন উভঃ লিঙ্গে অনুত্রিকাদিহ ( os coccyx) ও কেবল প্রংলিকে দুশ্ধ গ্রন্থি (mammae) প্রায় সবসময় দেখা বায়। আবার অন্য কিছু অংশ, ষেমন স্প্রা-কণ্ডিলয়েড ফোরামেন (হিউমারাস-এ অবস্থিত একটি ছিদ্র ) কেবলমাত্র মাঝে মাঝে দেখা যায় এবং সেই জন্য এগ্রালিকে পর্বোক্সায় ফিরে যাওয়া বা প্রত্যবর্তনের বিষয় হিসেবে বলা ষেতে পারে। স্বতন্ত্র এই প্রত্যাবর্তিত গঠন-আকৃতি (reversionary structures) যা নিশ্চিতভাবে আদিম বা লুপ্তপ্রায় ( rudimentory ) অঙ্গ তা নিশ্নশ্রেণীর কোন জীবের আকার থেকে ত্রুটিমাক্ত উপায়ে মানাধের ক্রমবিকাশের ধারণাকে ব্যক্ত করে। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত পরিবর্তন : মানুষের মধ্যে এবং সেই সঙ্গে নিন্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে কিছা গঠন-আক্রতি এত পরস্পর সম্পর্কারাক্ত যে একটি অংশ পরিবর্তিত হলে অন্যটিওপরিবতিতি হতে শুরু করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্তে আমরা তার কারণ দর্শাতে অসমর্থ হই। অথচ আমরা বলতে পারি না যে একটি অংশ আর একটিকে পরিচালিত করছে কিনা অথবা উভয়েই প্রাথমিক দশায় বিকশিত ত্রতীয় কোন অংশ শারা পরিচালিত হচ্ছে কিনা। তাই অধ্যাপক আই জিওফ্রয় বার বার জাের দিয়ে বলেছেন যে দেহের বিভিন্ন অস্বাভাবিক অংশ ঘনিণ্ঠ সম্পর্ক যাত্ত । অনুরূপে গঠন-আকৃতিযাত্ত অংশ একসাথে পরিবৃতি ত হতে বাধ্য, ঠিক ষেমন আমরা দেখি দেহের দুই বিপরীত অংশে এবং উপর ও নীচের হাত-পারের মধ্যে । অধ্যাপক মেকেলা অনেক আগে মাতব্য করেছিলেন—যখন বাহার ্পেশী তাদের প্রকৃত অবস্হা থেকে বিচ্যুত হয়, তথম তারা অধিকাংশই প্রায় পায়ের পেশীকে অনুকরণ করে এবং বিপরীতক্রমে পায়ের পেশীও হাতের পেশীকে নকল করে। দেখা ও শোনার অঙ্গ, দতি ও চুল, চামড়ার রঙ, চুলের রঙ ও গঠন সকলেই কম-বেশী পরন্পর সম্পর্ক যুদ্ধ। অধ্যাপক শ্যাফহাউসেন সর্ব প্রথম পেশীর গঠন ও বলিণ্ঠ স্মপ্রা-অরবিটাল রিজের মধ্যে কার্যকরী সম্পর্ক সম্বন্ধে দূল্টি

আকর্ষণ করেন যা নিশ্নজাতির মানুষদের মধ্যে খুব বেশী চোখে পড়ে। য়ে সমস্ত বৈসাদ শাগালিকে কম-বেশী সম্ভাবাতা সহ পার্বোন্সিখিত বিষয়গঢ়িলর শিরোনামে বিন্যুস্ত কর যায়, তাছাড়াও তাদের একটি বড় অংশকে শর্তসাপেক্ষে বলা ষেতে পারে স্বতঃস্ফর্তে : কারণ তাদের আবির্ভাব সম্পর্কে উপয**্রন্ত** কারণ আমাদের অজ্ঞানতার জন্য অজানাই রয়ে গেছে। তথাপি দেখানো যেতে পারে বে এই ধরনের বৈসাদ,শ্য, তা সে একক প্রতি সামান্য পার্থক্য অথবা গঠন–আকৃতির উল্লেখযোগ্য ও আকৃষ্মিক বিচ্যুতিসহ যুক্ত পার্থক্য যাই হোক না কেন, অনেক বেশী নিভ'র করে পরিবেশগত অবস্হার উপর, যার মধ্যে দিয়ে সে বেড়ে ওঠে এবং তার চেয়েও প্রাণীর নিজম্ব গঠন আকুতির উপর। প্রজনন সংখ্যা বৃদ্ধির হার: অনুকলে অবস্হায় সভ্য মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, যেমন আমেরিকা যুদ্ভরাণ্টে গত প<sup>®</sup>চিশ বছরে লোকসংখ্যা বিগণে হয়েছে এবং অধ্যাপক ইউলার-এর হিসেব অনুযায়ী আগামী বারো বছরে এই সংখ্যা ছিগা,পেরও কিছা, বেশী হবে। যদি প<sup>\*</sup>চিশ বছরের হিসেব ধরি তবে আমেরিকার বর্তমান লোকসংখ্যা ( প্রায় তিন কোটি ) ৬৫৭ বছরের মধ্যে জল-স্থল সর্বক্ষেত্রে এত ব্যাপক পরিমাণে বেড়ে যাবে যে চারজন লোকের জন্য একবর্গগজ জমি বরাদ इर्त । क्रमांगठ जनमःथा। वृष्धित প्राथिमक वा स्मिनिक वाधा रख नौज़ा जीविका নির্বাহ ও স্থম্বাছন্দ্যের সমস্যা। এই বিষয়টি অনুমান করতে আমাদের বেগ পেতে হয় না যখন দেখি, আমেরিকা যুক্তরান্টে জীবন নির্বাহ করা অনেক সহজ এবং প্রচর জমি জায়গাও এখানে রয়েছে। যদি এই সমস্ত জিনিস—জমি, জীবিকা নিবাহের উপায় ইত্যাদি বিটেনে হঠাং-ই দিগ্নণ হয়ে যেত, তবে আমাদের লোকসংখ্যাও দিগান হয়ে যেত। সভ্য জাতিগানি প্রধানত সংযত বিবাহ প্রথার মধ্যে দিয়ে এই প্রার্থামক বাধাকে কার্যকরী করে। এছাড়া অত্যন্ত দরিদ্র জাতিগর্বালর মধ্যে খুব বেশী মান্তার শিশ-মাতার হারও লক্ষণীয়। একই সাথে লক্ষণীয় নানা রোগে আক্রান্ত প্রায় সকল বয়সের মানুষের একটি বড় সংখ্যার মৃত্যু, যারা খুব স্বন্ধ জারগার ঘে<sup>\*</sup>বাঘে<sup>\*</sup>বি করে অবর্ণনীর অবস্হার মধ্যে বসবাস করে। আবার মহামারী ও যুশ্ধের ফলে যে লোক সংখ্যা হ্রাস পায়, শীঘ্রই তা পরিপরেণ হয়ে যায় এবং জাতিগুলি অনুকলে অবস্হার মধ্যে দিয়ে গেলে সেই সংখ্যা পরি-পরেণকেও ছাড়িয়ে যায়। দেশত্যাগের সংখ্যা সামরিক বাধার পক্ষে কিছু সহায়ক হলেও সাঁত্যকারের গরিব লোকদের কাছে তার বিশেষ কোন প্রভাব নেই । <sup>।</sup> <sup>'</sup>সভা লোকদের তুলনায় অসভা বা ব্বনো লোকদের প্রজনন ক্ষ্মতা প্রকৃতপুক্ষে क्म- अथा शक भागिथात्र এই मण्डवा कत्रतम् जाटा त्ररण्हात अवकाण ह्या ।

কারণ আমরা এই ব্যাপারে সঠিক তথ্য কিছু জানিনা, বেহেতু অসভ্য লোকদের: জন্যে আদমসুমারের কোন ব্যবস্থা নেই। অবশ্য পাদ্রী বা অন্যান্য যারা দীর্ঘকাল: **এই ধরনের লোকেদের মধ্যে কাটিয়েছেন, তাদের নানা সাক্ষ্য থেকে মনে হয়।** এদের পরিবারগালি সাধারণত ছোট, বড পরিবার ক্কচিৎ দেখা যায়। এদের স্বীলোকেরা দীর্ঘ সময় যাবং শিশাদের স্তন্য পান করায়—এই <sup>1</sup>ঘটনা আংশিকভাবে বিবেচনাধন হলেও এটা ঠিক যে অসভ্য লোকেরা প্রায় সব সময়ই নানা দ্বংখ-দ্বর্দাশায় ভোগার জন্য ও সভ্য লোকেদের মত প্রতিকর খাদ্য কা না পাওয়ার জন্য এদের প্রজনন ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে হ্রাস পায়। আমি আমার আগের একটি রচনায়দেখিয়েছি যে সমস্ত গ্রুসালিত চতুপদ জন্তু ও পাখী এবং কৃষিকার্য ৰারা উৎপন্ন উল্ভিদের প্রজননক্ষমতা প্রকৃতির মৃত্ত অবস্হায় থাকা ঐ একই শ্রেণীর প্রজাতি অপেক্ষা অনেক বেশী। এই সিম্বান্তের বিরুদ্ধে এটা কোন বৈধ্ আপত্তি বলে গ্রাহ্য হতে পারে না ষে পশ্বপাখীদের জন্য হঠাৎ-ই অত্যধিক খাবারের যোগান বা খুব মোটা হয়ে পড়া এবং উভিদের ক্ষেত্রে আকস্মিক অত্যন্ত খারাপ মাটি থেকে অত্যন্ত উর্বর মাটিতে স্থানান্তরকরণ, তাদের কম-বেশী বন্ধ্যাত্ত্বর জন্য দায়ী। বরং আমরা দেখি সভ্য লোকেরা, যারা একদিক থেকে খুব বেশী গৃহপালিত, তাদের প্রজনন ক্ষমতা বুনো বা অসভ্য লোকেদের তুলনায় অনেক বেশী। আরো মনে হয় যে সভ্যজাতিগালের ক্রমবর্ধমান প্রজননক্ষমতা আমাদের **গৃহপালিত পশ্**র মতন একটি বংশগত বৈশিণ্টা। তাছাড়া আমরা তো জানিই মান্বেরে মধ্যে যমজ সম্তান উৎপাদন একটি বংশগত প্রবণতা।

অ-সভ্য লোকেরা সভ্য লোকেদের তুলনার কম প্রজননক্ষম হওরা সবেও তারা অবশ্যই দ্বত বৃশ্বি পেত ষদিনা তাদের জনসংখ্যা বিভিন্নভাবে নির্মাণ্ডত হত। সম্প্রতি মিঃ হাণ্টারের অনুসম্বানে ভারতের সাঁওতাল বা পাহাড়ী-উপজাতিদের (hill tribes) মধ্যে এই ব্যাপারে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। বসন্ত রোগের টীকা আবিষ্কার হওয়ায়, পেয়গ ইত্যাদি মহামারী প্রশমিত হওয়ায় এবং নিজেদের মধ্যে লড়াই-উড়াই কমে যাওয়ার ফলেতাদের জনসংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গেছে। অবশ্য এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব হত না যদি তারা পার্শ্ববর্তী জেলা বা প্রদেশগ্রেলাতে ভাড়া-খাটার কাজে ছাড়েরে না পড়ত। বুনো বা অসভ্য লোকেরা প্রায় প্রত্যেকেই বিয়ে করে; তথাপি তাদের ক্ষেত্রেও কিছু বাধা আছে, কারণ তাদেরা সাধারণত খব কম বয়সে বিয়ে করা সম্ভব হয় না। বিবাহেছেব্রের প্রমাণ করতে হয় যে যারা তাদের স্ফাকে ভরণ-পোষণ যোগাতে সমর্থ এবং সাধারণত বিয়ের কনেকে তার বাপ মায়ের

কাছ থেকে কিনে নেবার জনা উপযুক্ত টাকা উপার্জন করতে হয় তাদের। বে চ থাকবার জন্য উপকরণ সংগ্রহের সমস্যা সভা জাতিগ**্রেলার তল**নায় অসভা জাতিগুলির জনসংখ্যাকে অনেক বেশী সরাসরি ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, ষেমন প্রায় সমুহত উপজাতিরাই (tribes) কয়েক বছর অত্তর (periodically) সাংঘাতিক ভাবে দুভিক্ষের শিকার হয়। দুভিক্ষের সময় তারা অথাদ্য-কথাদ্য থেতে বাধ্য হয় এবং অচিরেই তাদের শরীর ভেঙে পড়ে। দুভিক্ষের সময় *এবং* পরে তাদের পেটের অস্বাভাবিক আকার ও ক্রশকায় অঙ্গপ্রতাঙ্গ নিয়ে অনেক পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে। এই সময় তারা খাদ্যের সম্বানে বেরিয়ে পড়ে এবং তাদের শিশুদের একটি বড অংশ, অণ্টেলিয়ায় আমার নিজের চোখে দেখা, অকালে মাতার কোলে ঢলে পড়ে । যেহেত দাভিক্ষগালি কয়েকবছর অল্ডর কিছা বিশেষ ঋতর উপর নির্ভারশীল, সেইজন্য তাদের জনসংখ্যাও এই সঙ্গেই বাড়ে-কমে। আবার তারা যখন খাদ্য সংগ্রহর জন্য বাধ্য হয়ে একে অপরের এলাকায় ঢুকে পড়ে, তথন তার মীমাংসা হয় লডাইয়ের মাধ্যমে, অবশ্য প্রায় সকল সময়ই তালের মধ্যে গোণ্ঠ<sup>†</sup>-দ্বন্দ্ব দেখা যায়। এছাড়া খাদ্য অন্বেষণের সময় তারা জ**লে** স্হলে নানান বিপদের সম্মাখীন হয় এবং কোন কোন দেশে জন্ত জানোয়ারের আক্রমণে প্রাণ-সংশয় হতে দেখা যায়। এমনকি ভারতবর্ষের কোন কোন লোকালয় বাঘের আক্রমণে জনশনো হয়ে গেছে বলে জানা যায়।

অধ্যাপক ম্যালথাস্ জনসংখ্যাব্দির এই সমন্ত বাধা নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিল্তু তিনি শিশ্বহত্যা, বিশেষ করে কন্যা শিশ্ব হত্যার বিষয়টির উপর ধ্থেণ্ট জার দেননি, সম্ভবত ষা সবচেয়ে বেশী গ্রুত্বপূর্ণ এবং গর্ভপাত ঘটানোর বিষয়টি সম্পর্কে তিনি প্রায় অন্কচারিত থেকে গেছেন। এই রীতিগ্রিল এখনো প্রথিবীর নানা অগলে টিকে আছে এবং শিশ্বহত্যা মনে হয়, মিঃ ম্লোনান্-এর তথ্যান্যায়ী, অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল এবং এখনো তা ব্যাপক আকারে প্রথা হিসাবে চলিত রয়ে গেছে। এই রীতি (শিশ্বহত্যা) অসভ্য জাতিগ্রিলর মধ্যে প্রবিত্তি হওয়ার কারণ সম্ভবত এই য়ে, তারা ব্বতে পেরেছিল জম্ম নেওয়া সমন্ত শিশ্বকে প্রতিপালন করার সামর্থ তাদের নেই। এই প্রচলিত ব্যবহাবির খতা প্রেণিলখিত বাধাদানের পক্ষে সহায়ক হলেও, এটা ঠিক যে বে চে থাকা যে অর্থে অসম্ভব হয়ে পড়ে তাকে সহায়তা করে না, বিদন্ত এটা বিশ্বাস করার ব্যেণ্ট কারণ আছে যে কোথাও (জাপানে) জনসংখ্যা অবদমনের জন্য উদ্লেশ্যম্লকভাবে এই প্ররোচনা (শিশ্বহত্যা) দেওয়া হয়। মানুষ তার মনুষ্যমের উপলম্বিতে পে ছানোর প্রের্বির স্করে সেই ব্রুগেট

ষ্দি আমরা ফিরে যাই, তাহলে দেখতে পাব তারা সহজাত প্রবৃত্তির দারা যতখানি প্রিচালিত হত যুর্ত্তি দিয়ে ততটা নয়, এমনকি আজকের দিনের নিম্নশ্রেণীর অ-সভ্য লোকেদের তুলনায় তাদের য**ুভির**ুণিধর পরিমাণ ছিল অনেক কম। সেইসময় অ্যাদের আধা-মান্ষ পরে প্রেষেরা শিশ্হত্যা বা মেয়েদের বহু বিবাহ প্রথা র্থ্করেনি, কার্ণ, নিশ্নশ্রেণীর প্রাণীদের স্হজাত প্রবৃত্তি কথনো এত বিকৃত ১৮ নয় যে তারা নিয়মিত তাদের নিজ সাতানকে হত্যা করবে বা তাদের স্ত্রীর উপর অন্যের আধিপতা নিছিধায় মেনে নেবে। তাদের মধ্যে বিয়ের ব্যাপারে কৌন পরিণামজ্ঞাপক বাধা ছিল না এবং অবপ বয়সেই দুই বিপরীত লিঙ্গ একে অপরের সঙ্গে দৈহিক মিলনে প্রবৃত্ত হত। তাই মানুষের পরেপারুষেরা দুত তাদের সংখ্যা বৃষ্ণি করেছিল, কিম্তু নিয়ন্ত্রণেরও জন্য নিশ্চয়ই কোন, না কোন প্রাকৃতিক বাধাদানের ব্যবস্থা ছিল, তা সে কয়েকবছর অত্তর বা ঘন ঘন যাই হোক ন্যু কেন্, এমুনকি বর্তমানে অ-সভাজাতিগ**্লির তুলনা**র তাদের ক্ষেত্রে বাধা আরো বেশী ছিল। অরশা, অধিকাংশ প্রাণীদের কেতে এই সমস্ত বাধানানের যথাযথ প্রকৃতি কী ছিল সেটা আমরা খুব ভালো জানি না। গৃহপালিত ঘোড়া ও গ্রাদ পূণ্মদের প্রজন্ন ক্ষ্মতা বেশ ক্ষ্ম, কিম্তু যখন তাদের দক্ষিণ আমেরিকার रथानारम्ना शुन्नित्रतम् एडए५ एएथ्या ह्न, त्रथा राम वाः भक् शाद जातन मः था। বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিচিত প্রাণীদের মধ্যে স্বচেন্নে কম সম্তান উৎপাদক হাতি,এখন যে হারে প্রসব করছে মুদ্রি এইভাবে করে যায় তাহলে কয়েক হাজার বছরের মধ্যেই সমস্ত প**ৃথির** ইচ্তিতে ভুরে যাবে। বাদরদের প্রতিটি জাতির ক্ষেত্রে, সংখ্যাব্<sup>দিধ</sup> অবশাই কিছু, উপায়, বারা রাধাপ্রাপ্ত, তা বলে অধ্যাপক রেহাম নিদেশিত শ্থে নার শিকারী ক্লাস্ট্রদের আক্রমণের, খারা নয়। এটা অচিন্তনীয় ঘটনা যে আমেরিকার বন্য ঘোড়া ও গ্রাদি পুশুর প্রকৃত রংশ্ব শ্বি করার ক্ষমতা প্রথম দিকে স্বাভারিক

১০। শেকটের পতিকার (মার্চ ১২, ১৮৭১, পৃঃ ৩২০) এক জন লেথক নির্মলিথিত মন্তব্য করেছেন—'মিঃ ভারতইন মার্ম্বের বিকাশের অধঃগমনের একটি নতুন মতবান প্রক্থাপিত করতে বাধ্য হরেছেন এইচজেনার জন্তব্য সহজাত প্রবৃত্তি যে মান্তবের বক্ত জাতিগুলির আচার আচরণের ত্লনার অনেক উন্তমানের এটা দেখিয়েছেন তিনি। এবং সেই কারণে তিনি নিজেকে প্রচলিত গোড়া ধাানধারণা অমুযায়ী এই তথ্য প্রক্থাপিত করতে বাধা করেছেন, যদিও সে ধ্যানধারণা সম্পর্কে তিনি 'সম্পূর্ণ অচেতন ছিলেন। মান্তবের জ্ঞানার্জনের ব্যাপারটি সাময়িক অধ্য দীর্ঘকাল ধরে কার্ডক্রী নৈতিক অধঃপতনের কারণে ঘটিছল—এই সম্পর্কে, একটি বৈজ্ঞানিক অমুসান্সিক তত্ত তিনি প্রক্থাপিত করেছেন, এবং বস্থ জাতিগুলির খারাপ রীতিনীতি সমূহ বিশেষত তাদের বিবাহপ্রধা বে এর মূল বন্ধা এটা দেখিয়েছেন। মান্তবের নৈতিক অধঃপতনের ইহদীধারা ভার স্বোচ্চ সহজাত প্রবৃত্তির খারা অজিত নিধিক জ্ঞানের মধ্য দিরে এর বাইরে কিছ্ করতে পারে কি?

ভাবেই অত্যন্ত বেশ্ী ছিল এবং প্রতিটি অণ্ডল তাদের বংশব শিধতে ভরে বাওয়ার পর সেই ক্ষমতাই শেষে সীমিত হয়ে গেল। সন্দেহ নেই যে এইরপে বা অন্যান্য বংশব শির ক্ষেত্রে নানা ধরনের বাধা এসেছে এবং এই বাধাগালির প্রকার ভিন্ন ভিন্ন পারিপাশ্বিক অবস্হার সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধর , সম্ভবত কয়েক বছর অম্তর ঝান্যাভাব, প্রতিকলে ঋতু ও আবহাওয়ার উপর নির্ভারশীলতা এদের মধ্যে সব্তেয়ে গ্রেক্পের্শ । স্থতরাং, এইসব কারশে হয়তো মান্বের আদি প্রেপ্রুক্সের সংখ্যা তেমন বাড়তে পারেনি।

প্রাক্কতিক নির্বাচন : এখানে আমরা দেখলাম শারীরিক ও মানসিক গঠনে ন:ন্ষ বিভিন্ন হয় এবং এই বৈসাদৃশ্য ঘটে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে একই ল্যাভাবিক কারণে ও একই ল্যাভাবিক নিয়ম মেনে, ঠিক যেমনটি দেখা যায় নিশ্নশ্রেণীর প্রাণীনের <mark>ক্ষেত্রে। মানুষ প্রথিবীর নানা প্রাশেত ছড়ি</mark>য়ে পড়েছে এবং অবিরাম ছড়িয়ে পড়ার সময় সে বিভিন্ন প্রতিক্লে অবস্হার সম্ম্খীন হয়েছে। একই গোলাধের একদিকে টিয়েরা দেল ফুয়েগো ( Tierra del Fuego) উত্তমাশা অশ্তরীপ (the Cape of GoodHope) ও তাসমানিয়া ( Tasmania ), এবং অন্যদিকে উত্তরমের, অঞ্চলের অধিবাসীরা নানা প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে নিয়ে অতিক্রম করেছে এবং বৃত্'মান অবস্হায় পে'ছানোর আগে তারা নিশ্চয়ই বহুবার ও বিভিন্ন সময়ে তাদের শারীরিক ও মানসিক অভ্যাসের পরিবর্তান ঘটিরেছে। মানুষের আদি প্রেপ্রের্বেরাও অন্যান্য জবিজন্তুর মত সংখ্যাব দিধর দিকে নজর দিত নিজেদের বে চে থাকার প্রয়োজনেই। সেই কারণে তারা ঘটনাক্রমে অদিতম্ব রক্ষার লড়াইতে সামিল হত এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের দৃঢ় নিয়ম মেনে চলত। এইভাবে সমস্ত রকমের স্থবিধান্ত্রক পরিবর্তন ঘটনাক্রমে বা নিয়মিতভাবে রক্ষা করা হয়েছে এবং যেগ্রলি ক্ষতিকারক তাদের ত্যাগ করা হয়েছে। আমি দৈহিক গঠনের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বিচ্যুতির কথা বলছি না যা দীর্ঘ সময়ের অবকাশে ঘটে থাকে, এখানে শ্বেমাত ব্যক্তিগত পার্থকোর ক্থা বলব। আমরা জানি, যেমন আমাদের হাত ও পায়ের পেশী যা আমাদের চলতে ফিরতে সাহায্য করে, নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের স্বর্গত তা নিরুতর

১৯ বিদার্শ মুরা ও মাইভাট তাদের "আননাটনি অবদি লেমুরওডিয়।" ( রং "ট্রান্জানিট ভ্রেলিজনাল সোনাইটি" ৭ম থপু. ১৮৬৯, পৃঃ ৯৬-৯৮ ) প্রবদ্ধে বলেছেন, "শ্রীরে কিছু কিছু মাংসপেনীর উপস্থিতি এত অনিয়মিত যে তারা উপরোক্ত শ্রেণীর কোন একটিতেও ভালোভাবে পড়েনা।" এমনকি এই মাংসপেনীগুলি একই শরীরের ইই বিপরীত পাশে থেকেও ভিন্নতা প্রকাশ করে।

পরিবর্তনশীল। যদি তাই হয়, তাহলে কোন অঞ্জে বসবাসকারী মান্যদের পরেপার দেরা, বিশেষত যে অঞ্জলে অবস্হানগত পরিবেশে কিছু প্রাকৃতিক পরিবর্তান ঘটে গেছে, দুটি সমান অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ত : অর্ধাংশের মধ্যে অর্ল্ডেন্ড মান, ধেরা তাদের জীবিকা নির্বাহ বা আত্মরক্ষার জন্য প্রাকৃতিক অবস্হা পরিবর্তানের সঙ্গে ভালোভাবে উপযোগী হয়ে উঠতে পেরেছিল এবং গুডপডতায় তাদের অংশের অধিকাংশ জনসংখ্যাকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল এবং কম মানসিক উৎকর্ষ যান্ত অংশের তুলনায় অনেক বেশী বংশবাশিধ করতে পেরেছিল। প্ৰাথবীতে আবিভূতি হওয়ার সময় থেকে মানুষ যে সকল কঠিন বা প্ৰতিক্ল অবস্হার মধ্যে এখনও টিকে রয়েছে, তার থেকে বলা যায় সে জীবজগতের সবচেয়ে প্রবল প্রাণী। অত্যশ্ত সংঘবশ্ধ আকারে অনেক ব্যাপকভাবে সে ছড়িয়ে পড়েছে এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাণী তার কাছে নতি স্বীকার করেছে। স্পদট্টট সে এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে তার উন্নত বৃদ্ধি-বিবেচনা ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে যা তাকে তার সঙ্গী সাথী এবং আপন শরীরকে সাহায্য ও রক্ষা করতে প্রণোদিত করে থাকে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের স্থগভীর তাৎপর্য জ্বীবন ষ্করণ্ডের চড়োশ্ত রায় দারাই নির্ধারিত হয়েছে। আবার তার বৃদ্ধিমন্তার শাস্তি দিয়ে উম্ভাবিত হয়েছে স্পণ্ট ও স্থবিন্যুদ্ত কথা বলবার ভাষা এবং যার উপর মলেত তার চমৎকার অগ্রগতি নিভ'রশীল। মিঃ চোম্পে রাইট্র মন্তব্য করেছেন, "কথা বলবার জন্য ভাষাকে রপ্ত করবার প্রক্রিয়ার মনস্তাত্ত্বিক বিস্লেষণ করে এটা দেখা গেছে যে, এমন কি এতে যদি খুব সামান্য পারদশিতাও অর্জন করতে হয় তার জন্য যে মস্তিক-খরচ প্রয়োজন তা অন্য যে কোন ব্যাপারে যথেণ্ট পারদর্শী হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় মঙ্গিত ক-খরচের তুলনায় অনেক বেশী।" সে বিভিন্ন অস্ক্রশস্ত্র, যাত্রপাতি, পশ্বধরার ফাঁদ ইত্যাদি আবিষ্কার করেছে, এবং তাদের বাবহার করতেও শিখেছে : এসব দিয়ে আত্মরক্ষা করেছে, জীবজাত ধরেছে বা শিকার করেছে, এবং অন্য ভাবে খাদ্য সংগ্রহ করেছে। ভেলা বা ডোঙা তৈরী করেছে মাছ বা পার্শ্ববর্তী উর্বর ছ'পের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার खता । त्र आश्रान জनानात्मात्र कोमन आविष्कात करत्रह, यात **घात्रा कठिन** শিকডবাকড়কে খাওয়ার উপযুক্ত এবং বিধান্ত ফলমলেকে চ্রটিমুক্ত করে তলতে পারে। স্প্রাচীনকাল থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে একমান্ত ভাষা আবিষ্কার বাদে এই আগনে জনালানোর কোশল আবিক্সারই মান বকৃত আর সমস্ত আবিষ্কারের মধ্যে শ্রেণ্ঠন্থের দাবীদার। এই সমস্ত আবিষ্কারের সাহায়ে মানুষ কঠিনতম পরিবেশ বা প্রতিক্লে অবস্থার মধ্যে নিজের শ্রেণ্ঠৰ প্রমাণ করেছে। এই আবিশ্বারগুনুলো নিংসন্দেহেই তার প্রষ্থবৈক্ষণ ও স্মৃতিশন্তি, কোত্রেলম্পূহা, কল্পনাপ্রবনতা ও যাত্তিনির্ভার কাজকর্মের ক্রমোর্যাতির প্রতাক্ষ ফল। আর তাই আমি বুঝে উঠতে পারি না কি ভাবে মিঃ ওয়ালেস্ং মত্বা করেন ধে, "প্রাকৃতিক নির্বাচন ধারা মান্ধের আদি প্রেপ্রের্ধের (savage) মহিতক বাদরের জুলনায় সামানাই উন্নত হয়েছিল।"

যদিও মান্বের মননগত ক্ষমতা ও সামাজিক আচার-ব্যবহার তার কাছে অত্যুক্ত গ্রুর্ত্বপূর্ণ, তা বলে ভার দৈহিক গঠন-আকৃতির গ্রুত্বত্বক অস্বীকার করা যায় না. সেই কারণে এই বিষয়টিকে এই পরিছেদের শেষাংশে আলোচনা করা হয়েছে এবং জননগত ও সামাজিক বা নৈতিক বিষয়ের উমতি সংক্রাম্ত আলোচনা রাখা হয়েছে অন্য একটি পরিছেদে 1

একটি হাতৃড়িকে ঠিকঠাক চালানোও যে খ্ব সহজ কাজ নয়, তা ছ্বতোর মিদ্দাীর কাজ শিখতে যাওয়া যে কোন লোককে জিজ্জেস করলেই জানা যায়। একজন ফুজিয়ানের মত অব্যর্থ নিশানায় পাথর ছ ঁড়ে নিজেকে রক্ষা করা বা পাখী শিকার করা, আসলে হাত, বাহ্ব ও কাঁধের পেশীগালের আশ্তঃসম্পর্কিত কাজের চড়েলত নৈপর্ণােরই ফল এবং সেই সক্ষেই একটি চমংকার শিক্পগালেও বটে। একটি পাথর বা বর্শা ছােড়ার সময় এবং অন্যান্য অনেক কার্জের সময় একজন মান্সকে দঢ়ে পায়ে দাঁড়াতে হয় এবং সেখানেও একই সময়ে যাগপং অসংখ্য পেশীর পাণে ব্যবহার দেখা যায়। দহলে যাত্র বানানাের জন্য চক্মিক পাথরকে ভেঙে একটি ছােট টাকুরো বের করা অথবা হাড় দিয়ে কোন ধারালাে বর্শা বা ব ড়িশি তৈরী করার জন্যও অত্যান্ত নিখাত কারিগারী জ্ঞানের দরকার হয়। মিঃ ম্কুলকাফ্ট্বেণ্ডার মত একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রবা করেছেন যে, পাথরের টাকুরো দিয়ে বানানাে ছা্রি, বঙ্গান বা তাঁরের ফলাগালো তৈরী করার জন্য প্রয়োজন হয় "অসাধারণ

২০। যারা মি: ওয়ালেদের "আানথা পালজিকাাল রিভিউ"তে প্রকাশিত তার বিখাত গবেষণাপত্র "দি অরিজিন্ অবঁ, হিউমান রেদেশ্ ডিডিউস্ড ক্রম দি থিওরি অব, স্থাচারাল দিলেক্শন" পড়েছেন, তারা সম্ভবত আমার মূল বইতে তার মন্তব্যের উদ্ধৃতি দেখে বিশ্বর প্রকাশ করবেন। আমি এখানে মি: ওয়ালেদের এই কালটির প্রসঙ্গে স্থার জে ল্বক্-এর অত্যন্ত সঠিক মন্তবাটি (জ: "প্রিহিস্টোরিক্ টাইমশ্" পৃ: ৪৭৯) উল্লেখ না করে পারলাম না—"কোনরক্ম একদেশদশীতার মধ্যে না গিরে মি: ডারউইন একে (অর্থাৎ প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারণা) ব্যক্ত করেছেন, যদিও সকলেরই জানা বে তিনি একা একাই এই ধারণাকে আয়ন্ত করেছেন ও প্রকাশ করেছেন তবু সব সময় তিনি একই যুক্তি বা ব্যাখ্যা রাথেন নি।"

২১। "ভাবলিন কোরাট'ারনি ক্মানাল অব মেডিক্যাল সাইন্ধ',-এ প্রকাশিত মি: লসন্ জেইত-এর "ল অব স্থাচারাল সিলেকশন্" থেকে উদ্ধতে। ঐ একই রিপোর্ট থেকে ড: কেলারকে উদ্ধৃত করা হরেছে।

দক্ষতা ও স্থদীর্ঘ অমুশনিলন"। আদিম মানুষের মধ্যে যে শুম-বিভাজন ছিল, তা এই কথার সত্যতাকেই প্রমাণ করে। প্রত্যেক মানুষ তার নিজের প্রয়োজনমত পাথরের অস্থাদন্ত বা মৃৎপান্ত তৈরী করে নিতো না বরং নির্দিণ্ট কিছু বাজি এই সমন্ত কাজে ব্যাপ্ত থাকত, এবং তার বিনিময়ে অবশ্যই সে শিকারের ভাগ পেত। প্রত্যত্ত্ববিদ্দের মতে, থষা পাথরের অংশ থেকে মস্ণ য'ত্ত তৈরী করবার জন্যে আমাদের পূর্বপর্মদের দীর্ঘ সময় লেগেছিল। নিঃসদ্দেহেই বলা যায় যে, নির্মণ্ড নিশানায় পাথর ছোঁড়ার জন্য অথবা পাথর দিয়ে নানান স্থলে য'ত্ত তৈরী করার জন্য মানুষ সদৃশ প্রাণীরা হাত ও বাহুর এক দারুণ উৎকর্ষ তায় পে'ছৈছিল, এবং যথেণ্ট অনুশীলন করলে যাণ্ডিক দক্ষতার ব্যাপারে সে অবশাই স্পাত্য মানুষের মত প্রায় সব কিছুই তৈরী করতে পারত। এই প্রসঙ্গে হাতের গড়নের সঙ্গে স্বর্যন্তের তুলনা করা যেতে পারে। আমরা জানি, বাদরের স্বর্যন্ত চিংকার করে নানা সংকেত জানানোর কাজে লাগে, বা একটি প্রজাতির (genus) ক্ষেত্রে স্থলাব্য স্বরপ্রবাহ স্টিট করে। মানুষের স্বর্যন্তও প্রায় একইরকম। কিন্তু বংশপরম্পরান্তমে ব্যবহারের ফলে তা স্পণ্ট করে কথা বলার কাজে অভাসত হয়ে উঠেছে।

মান্ষের সঙ্গে নিকট সাদৃশ্য আছে এমন চার হাত-পা যুক্ত প্রাণীদের বা আমাদের পরে প্রেষদের স্বচেয়ে চমৎকার প্রতিনিধিদের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব ঐ সমস্ত প্রাণীদের হাত আমাদের হাতের মত একই সাধারণ নিরমে গঠিত, কিম্তু বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্তে তাদের হাত ততটা উপযোগী হয়ে ওঠেনি। নিজেদের হাতকে তারা কুকুরের সামনের পায়ের মত একস্হান থেকে অন্যস্থানে যাবার কাজে ঠিকমত বাবহার করতে পারে না। যেমন, শি<sup>ম</sup>পাঞ্জি ও ওব্বাংওটাং-এর মত বানরেরা হাঁটার সময় হাতের তালার বহিরাংশ বা আঙ্বলের গাঁট ব্যবহার করে থাকে। তাদের হাত গাছে ওঠার পক্ষেই সবথেকে উপযোগী। বাদরেরা ঠিক আমাদের মত যখন গাছের ডাল বা ঝুরি আঁকড়ে ধরে, ব্যুড়ো আঙ্কুল থাকে একপাশে আরু অন্যপাশে থাকে বাকি চারটি আঙ্কুল ও হাতের তাল্র। এইভাব্রে তারা অনেক বড় বড় জিনিস-পত্র ও ম্বেথর কাছে তুলতে পারে, ষেমন বোতুলের গলা ধরে মুখের মধ্যে জল ঢেলে দিতে পারে। বেবনুনরা হাত দিয়ে পাথর সরাতে সক্ষম এবং মাটি আঁচড়ে গাছের শিকড় টেনে তুলতে পারে। এরা আবার বুড়ো আঙ্বলের সাহায্যে অন্যান্য আঙ্বলের বিপরীত দিক দিয়ে বাদাম পোকামাকড় ও নানারকম ছোট জিনিস ধরতে পারে এবং এই ভাবে তারা পাখীর বাসা থেকে ডিম ও বাচ্চা তুলে আনে। আমেরিকায় বাদররা ব্বনো

কমলালেবনুকৈ গাছের ভালে জােরে জােরে ঠনুকতে থাকে বতক্ষণ না ফলটার খোসাতে চিড় ধরে। তারপর দুর্বাতের আঙনুল দিয়ে খোসাটা ছাড়িয়ে ফেলে। দান্ত খোসাওয়ালা ফলগালেকে পাথর দিয়ে ঠনুকে ঠনুকে খোসাটা ভেঙে ফেলে ফলটা বার করে নের। কিছন কিছন বাদর দান্দ্রক-জাতীয় প্রাণীর খোলা (mussel-shells) দুই বনুড়ো আঙনুলের সাহায়ে ছাড়ায়। তাছাড়া আঙনুল দিয়ে এরা দার্বরের কোন অংশে ফুটে খাওয়া কাটা জাতীয় কিছন টেনে তালে এবং একৈ অপরের দারীরের উকুন ইত্যাদি (parasites) বেছে দেয়। এরা পাথর গাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে, অথবা দার্বকে লক্ষ্য করে তা ছন্টে দিতেও পারে। কিন্তু তা সন্তেও এ-কথা বলতেই হয় যে এই সমন্ত কাজ এরা খন্ব একটা পরিপাটিভাবে করতে পারে না, এবং আমি নিজের চোখে দেখেছি যে নিখনত লক্ষে পাথর ছন্টতে এরা নিতান্তই অক্ষম।

যেহেত্ বাদররা "কোন কিছুকে ঠিকমত আঁকড়ে ধরতে পারে না," অতএব 'আঁকড়ে ধরার জন্য তাদের কোন নিশ্নতর মানের অঙ্গ থাকলে' সেটাই তাদের বর্তমান হাতের মত একই কাজ করতে পারত—এই কথাটাকে আমার মোটেই সত্য বলে মনে হয় না। বরং নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, আরো যথাযথভাবে গঠিত হাত তাদের পক্ষে যথেঘটই স্থবিধাজনক হতে পারত, তার ফলে অবশ্য তাদের গাছে চড়ার ক্ষমতা কমে গেলে আলাদা কথা। আমরা ধরেই নিতে পারি যে, যদি কোন হাত মানুষের মত এমন নিখ্ত-গড়নের হত, তাহলে গাছে চড়াটা তার পক্ষে খুব সহজ কাজ হত না। কারণ পৃথিবীর অধিকাংশ বৃক্ষবাসী বাদরদের ক্ষেত্র—যেমন আমেরিকার এটেল্সে, আফ্রিকার কলোবাস্ এবং এশিয়ার হাইলোবেত্সে,—দেখা যায় যে হয় তাদের ব্ডো আঙ্বল নেই, অথবা আঙ্বলগ্নলা এমন ভাবে জ্বড়ে থাকে যে হাত-পাগ্লো প্রেফ ঝ্লে থাকার আঁকশি হিসেবেই ব্যবহাত হয়। 'ং

২২। হাইলোবেভদ দিন্ডাক্টিলাস বাদরদের নাম থেকে বোঝা যার এদের পারের ছটি আঙ্ল জুড়ে থাকে এবং লার ও লোসিদ্কাস বাদরদের পারের আঙ্লেও এটা লক্ষ্য করা যার, এই বিষয়টি আমাকে জানান মি: বিথ,-এর তথ্য অমুযায়ী এইচ এজিলিস্। কলোবাস্ বাদররা এখানত বৃক্ষবাসী ও অধাভাবিক রকমের কর্মঠ (জ: বেহাম, "থিরেরলেবেন", বি ১ম. এস. ৫০), কিন্তু তারা একই শ্রেণীর অন্তর্গত অক্ত কোন প্রজাতির তুলনার গাছে উঠতে বেশী পারদশী কিনা আমার জানা নেই। তাছাড়া দেখা গেছে পৃথিবীতে সবচেরে বেশীমাত্রার বৃক্ষবাসী প্রাণী রথের (দক্ষিণ আমেরিকার এক ধরমের বৃক্ষবাসী জন্ত) পারের পাতা বিশ্বরক্ষর ভাবে প্রাকিশি-সদৃশ।

রেদিন থেকে জাবিকা-নির্বাহের ধারা পরিবর্তনের ফলে বা পারিপান্থিক অবস্থার পরিবর্তনের দর্শ উচ্চপ্রেণীর বনমান্যদের (Primetes) পূর্বেপ্রব্রেরা গাছ থেকে নেমে এল, সেদিন থেকেই তাদের অভ্যাসগত আচরণের উন্নতিও বদলাতে শ্রুর্ করল এবং তার ফলে তারা আরো নির্দিণ্ট ভাবে চতুম্পদী বা ছিপদী হয়ে উঠল। বেব্নুরা সাধারণত পাথুরে আর পাহাড়ী অঞ্চলে বাস করে; খ্ব প্রয়োজন না হলে উ চু গাছে ওঠে না এবং তাদের চলনভঙ্গী প্রায় কুকুরের মতই। একমান্ত মান্যুই ছিপদী জীবে উন্নতি হয়েছে, এবং আমরা এখন অম্ভত খানিকটা ব্রুতে পারছি কিভাবে সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখেছিল, যা তার একাম্ত নিজম্ব বৈশিষ্ট্য। হাতের ব্যবহার না শিখুলে মান্যুই আজকের প্রথিবীতে শ্রেণ্ঠত্ব অর্জন করতে পারত না, কারণ মান্যুবর হাত তার ইচ্ছার সঙ্গে তাল রেখে কাজ করার ব্যাপারে দার্শ উপযোগী হয়ে উঠেছে। স্যার সি বেল জোর দিয়ে বলেন যে, "(মান্যুবর) হাত সমম্ত রসদ যোগান দের এবং ব্রুপ্রের্ডির সঙ্গে হাতের নিবিড় সংযোগ মান্যুবকে দিয়েছে বিশ্বব্যাপী আধিপত্য অর্জনের ক্ষমতা।"

কিন্তু যতদিন পর্যণত মানুষের হাত ও বাহু, শুধুমাত্র একস্হান থেকে অন্যস্হানে যাওয়া আসার জন্য এবং শর<sup>া</sup>রের প**ু**রো ভার বহন করার জন্য ব্যবহৃত হত অথবা যতদিন পর্যাত্ত এগালো গাছে চড়ার পক্ষে দার্ণ উপযোগী ছিল, ততদিন পর্যশ্ত মানুবের হাত ও বাহু অস্ত বানানো অথবা নিখাঁত লক্ষে পাথর ও বর্ণা ছোঁড়ার মত কাজ করার উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারেনি, কারণ গাছে চড়ার মত রক্ষ কাজকমের ফলে হাত ও বাহরে স্পর্শান্ভূতি ভোঁতা হয়ে যায়. আর এই অনুভূতির ওপরেই ওগুলোর চমংকার ব্যবহার বহুলাংশে নির্ভার করে। এই সমস্ত কারণসমূহ নিঃসন্দেহে মানুষকে দ্বি-পদী হতে বাড়তি সাহায্য করেছে। কিণ্তু এমন অনেক কাজ আছে, যেগুলো করার জন্য বাহ্য তথা ·শরীরের উর্ম্বাংশ মুক্ত থাকা একান্তই অপরিহার্য, আর মানুষকে তাই দু'পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখতে হয়েছে। এই বিশাল স্থবিধাটা অর্জন করার জন্য তার পায়ের পাতা চ্যাটালো হয়ে উঠল এবং পায়ের ব্রড়ো আঙ্কাও দার্ব রকম বদলে গৈল। কিম্তু এর অনিবার্য ফলস্বর্পে তার গাছের ডাল আঁকড়ে ধরার বিশেষ ক্ষমতাটি প্রায় প্ররোপ্ররি ভাবে লোপ পেল । জীবজগতের সর্বাত্ত শারীরবৃত্তিয় শুমবিভাজনের যে নীতি চোখে পড়ে, এই ঘটনা তার সঙ্গে প্রোপ্রির, সাধ্জ্য-পূর্ণ। নীতিটি হল – আঁকড়ে ধরার কাজে হাত যতই পোক্ত হয়ে ওঠে, শরীরের ভার বহন করা এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার কাজে পা-ও ততই

পরিশালিত হয়ে ওঠে। অবশ্য কিছু কিছু বন্য মানুষের মধ্যে দেখা যায় যে তাদের পায়ের আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা এখনো পারে।পারি ভাবে লোপ পার্যান। তাদের গাছে ওঠার ধরণ ও আরো অনেক কাজের মধ্যে এটা লক্ষ্য করা যায়।'° দ্ব'পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা এবং হাত ও বাহ্ব মূক্ত হয়ে যাওয়া যদি মানুষের পক্ষে সুবিধেজনক হয় এবং জীবনযুদ্ধে তার দারুণ সাফল্যের দিকে তাকালে যখন এব্যাপারেকোন সন্দেহই থাকে না. তখন আমি এনন কোন কার্যকারণ দেখতে পাই না যে কেন সেকালে মানুষের পূর্বপুরুহ্বদের পক্ষে ক্রমণ সোজা হয়ে দাঁড়ানো বা ষিপদী হয়ে ওঠাটা স্থবিধেজনক হবে না। সোজা হয়ে দাঁড়ানোর জনাই তারা আরো ভালোভাবে সমর্থ হয়েছে পাথর বা লাঠি দিয়ে আত্মরক্ষা করতে. শিকারের জন্তুজানোয়ারদের আক্রমণ করতে এবং খাদ্য সংগ্রহ করতে। এবং সেই কারণেই সবচেয়ে উন্নত প্রাণীরাই পরবর্তীকালে সবচেয়ে বেশী সাফল্য লাভ করেছে এবং সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় টি<sup>\*</sup>কে থেকেছে। যদি গরিলা ও তাদের সমগো<u>চীয়</u> কিছ্ম প্রাণী পূর্ণিবন থেকে নিশ্চিক হয়ে যেত, তাহলে খুব জোরগলায় ও আপাত সত্যতার সঙ্গে বলা যেত যে, কোন প্রাণী তার চতুৎপদ অবস্হা থেকে ক্রমণ দ্বিপদে র্পাশ্তরিত হতে পারে না, কারণ এই পরিবর্তনের কোন একটি মধ্যবর্তী অবস্হায় সেই প্রজাতির সকল প্রাণীই প্রগতির পক্ষে একেবারে অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। কিল্তু আমরা জানি (এবং এটা সত্যিই ভাববার মত বিষয়) ষে বনমান,ষেগ্রা প্রকৃতপক্ষে এখন একটি মধ্যবর্তী অবস্হাতেই রয়েছে এবং তারা মোটের উপর জীবনের বিভিন্ন অবস্হার সঙ্গে বেশ ভালোভাবে খাপ খাইয়েও নিয়েছে। গরিলারা সামনের দিকে এ°কেবে°কে টলতে টলতে এগোয়, কি**ন্ত** বেশীরভাগ সময় অগ্রসর হয় তাদের ঝুলে থাকা হাতের সাহাযো। আবার দীর্ঘ-বাহ্ম বাদররা মাঝে-মাঝে তাদের হাতদ্রটোকে ক্রাচের মত ব্যবহার করে, দুই হাতের মাঝখানে শরীরটাকে এদিক-ওদিক দ্বলিয়ে অগ্রসর হয়। কয়েকপ্রকার হাইলোবেতস্ বাঁদর আছে, যাদেরকে না শেখালেও বেশ জোরে হাঁটতে বা দৌড়তে পারে। অবশ্য তাবের এই হাঁটা বা দৌড়ানো খানিকটা এলোমেলো, মানুষের মত

২০। মানুষ কিভাবে দি-পদে উন্নীত হলো—এই বিষয়ে অধ্যাপক হাকেল-এর একটি চমৎকার আলোচনা রয়েছে ( দ্র: "Naturliche Scopfungsgeschichte", ১৮৬৮ এস. ৫০৭)। ডঃ বাদ্নার মানুষের মধ্যে এগনও বর্তমান এরকম অঙ্গ হিসেবে পারের ব্যবহারের করেকটি চমৎকার ঘটনার কথা বলেছেন ( দ্র: "Conferences sur la Theorie Darwinienne", ১৮৬৯ পৃষ্ঠা ১৩৫); তিনি উচ্চশ্রেণীর বাদরদের উন্নতির ধারা সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন যা আমি প্রসঙ্গন্দে পরবৃত্তী অনুচেছদে বলেছি। শেষোক্ত এই বিষয়টির জন্ত জন্তব্য অধ্যাপক ওয়েলের "আ্যান্টিবি অব্ ভার্টিব্রেট্স", ৩র খণ্ড, পৃ: ৭১।

দৃঢ়ভাবে পা ফেলার ক্ষমতা তাদের নেই। স্থতরাং আমরা দেখতে পাছিছ পৃটিথবীতে বিদ্যমান বাদররা চতুষ্পদী ও ছি-পদী এর মধ্যবর্তী একটি প্রগতির ধারায় অবস্থান করছে, এবং কুসংস্কার মৃত্ত মন নিয়ে বিচার করলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে বনমান্য জাতীয় বাদরেরা আকৃতির দিক থেকে চতুষ্পদীর তুলনায় ছি-পদীয় (মান্যের) সঙ্গেই অনেক বেশী সাদৃশ্যযুক্ত।

মানুষের পরে পরেরেরা যত বেশী সোজা সিধে হয়ে দাঁড়াতে শিখল, তাদের হাত ও বাহা যত বেশী মঠো করে ধরা ও অন্যান্য কাব্দের উপযোগী হয়ে উঠতে লাগল ; তাদের পা ও পায়ের পাতা ষত বেশী করে ভর দিয়ে দাঁড়ানো ও হেটে চলার উপযুক্ত হয়ে উঠল, ততই তাদের এইভাবে আরো অসংখ্য শারীরিক গঠনের পরিবর্তান জরব্রী হয়ে উঠল। কোমরের হাড়, বিস্তদেশ ( pelvis ) আরো চওড়া হতে লাগল, মেরদেশ্ড অভ্যতভাবে বে'কে গেল, এবং মাথার অবস্হানও পরিবার্তত হল। এই সমস্ত পরিবর্তনগালো মতে হয়ে উঠল মান্রবের শর্মীরে। অধ্যাপক শ্চাফ্রউসেন্ লিখছেন যে, 'মানব করোটির শক্তিশালী মাণ্টয়েড প্রক্রিয়া (mastoid processes, কানের ঠিক পিছনে মধ্যকর্ণের সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য স্নায় কোষপূর্ণ ছোট ঢিবি ) তার সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ফলস্বর্পই সূণ্টি হয়েছে", এবং এই প্রক্রিরাটি ওরাংওটাং, শিম্পাঞ্জি ইত্যাদির মধ্যে অনুপ্রিক্তি, আর গরিল:দের মধ্যে এর দেখা মিললেও মানুষের তুলনায় তা বেশ ছোটই। মানুষের সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সাথে সম্পর্ক যুক্ত আরো কিছু গঠনগত পরিবর্তনের কথাও এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। অবশ্য পরস্পর সম্পর্কায়ক্ত এই পরিবর্তান-গুলি কতটা প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল, আর কতটা কতকগুলি অঙ্গের ক্রমবর্ম্পমান ব্যবহারের অথবা একটা অঙ্গের ওপর আরেকটা অঙ্গের ক্রিয়ার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ফলাফল — সেটা বলা মান্তিল। পরিবর্তনের এইসব উপায়গানি প্রায়শই একে অপরকে সহযোগিতা করে থাকে। তাই যথন হাড়ের অস্তাংশ ( crest ) ও তার সাথে যুক্ত পেশীসমূহ নিয়মিত ব্যবহারে বৃষ্টির্ধ প্রাপ্ত হয় তথন বোঝা যায় যে নির্দিণ্ট কিছু কাজ অভ্যাসগত ভাবে সম্পাদন করা হয়েছে এবং অবশাই कार्यकर्ता ভाবে। हारे य ममन्ठ প্রাণীরা এইসব কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে সম্পাদন করতে পেরেছিল, তারা অনেক বেশ্ী সংখ্যায় টি'কে থাকতে পেরেছে। হাত ও বাহরে স্বাধীন ব্যবহার, যা মানুষের সোজা হয়ে দাঁড়ানোর আংশিক कार्रण ও আংশিক ফলাফল, তা দৈহিক গঠনের অন্যান্য রপোশ্তরগ্রালকে পরে।কভাবে সাহায্য করেছে। আগেই বলা হয়েছে যে মানুষের আদি উত্তর

স্থরীদের মধ্যে পর্ব্রুষদের সম্ভবত বড় বড় কেনাইন বা ছেদক দাঁত ছিল। কিন্তু শার বা প্রতিদ্বন্দীদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য তাদের মধ্যে পাথর, লাঠি ও অন্যান্য হাতিয়ার ব্যবহার করার অভ্যাস গড়ে ওঠার ফলে তাদের চোয়াল ও দাঁতের ব্যবহার ক্রমশ কমে এল। একেন্তে দাঁতের সঙ্গে সঙ্গে চোয়ালের আকারও স্থাস পেল। এই ধরনের অসংখ্য ঘটনাকে লক্ষ্য করলে একথার সত্যতা সম্বম্পে নিশ্চিত হওয়া যায়। পরবর্তী একটি পরিচ্ছেদে আমরা এর সাথে নিকট সাদ্শ্য যুক্ত একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আমরা দেখতে পাবো যে রোমশ্হক গ্রম্থীয়ক্ত প্রাণীদের (যেমন, গর্ ) মধ্যে প্রক্রেম্বনের কেনাইন দাঁতের ক্রমন্ত্রাস প্রাপ্তি বা সম্পর্ণ অবলর্ন্থি আপাতভাবে তাদের শিন্তের বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কর্মকর সাহায্যে লড়াই করার অভ্যাসের সঙ্গে তাল মিলিয়েই তাদের কেনাইন দাঁত হাসপ্রাপ্ত বা অবলাপ্ত হয়েছে।

অধ্যাপক রন্তিমেয়ার এবং অন্যান্য আরো অনেকে জাের দিয়ে বলেছেন, পরিণত প্রেষ বনমান্দদের মধ্যে চােয়ালের পেশা যখন অতাত উন্নত অবস্থায় পে ছাির, তখন সেটা করােটির উপর অকপবিস্তর প্রভাব বিস্তার করে, এবং তার ফলেই মান্ধের সঙ্গে নানান বিষয়ে তাদের অনেক পার্থক্য দেখা দেয়, আর এই প্রজাতির প্রাণীদের "যথার্থই ভয়ানক মৃখ্যমন্ডল" গড়ে তােলে। মান্ধের প্রেপ্রেষ্টের চােয়াল ও দাঁত আকারে ছােট হয়ে আসার সঙ্গে তাদের তাদের পরিণত করােটি ক্রমশ বেশা করে আজকের মান্ধের করােটির মত হয়ে উঠল। পরে আমরা এ-ও দেখব যে, প্রেষ্ মান্ধদের কেনাইন দাঁতের ক্রমহাসপ্রাপ্তি বংশগতির মাধ্যমে নারীদের দাঁতকেও প্রভাবিত করেছে।

বিভিন্ন মানসিক ক্ষমতা ধীরে ধীরে উন্নত হওরার সঙ্গে সঙ্গে মান্সতন্কের আয়তনও বেড়ে গেল। এ-কথা নিঃসংশয়েই বলা চলে যে, গারিলা বা ওরাংওটাং-এর শরীরে মান্সতন্কের যা আয়তন, তার তুলনায় মান্ধের শরীরে মান্সতন্ক অনুপাতে অনেক বড়, এবং তার উন্নততর মানসিক ক্ষমতার সঙ্গে এই ব্যাপারটা ঘনিষ্ঠ সন্বশ্ধযুক্ত। পোকামাকড়দের মধ্যেও প্রায় একইরকম ব্যাপার দেখা যায়। পি পড়েদের সোরিব্রাল গ্যাংলিয়া (মান্সতন্কের সনায়্ ) অন্বাভাবিক রক্ম বড় হয় এবং সমন্ত হাইমেনোপ্টেরার (Hymenoptora, পি পড়ে, বোলতা, মৌমাছি ইত্যাদি ) মধ্যেই এই গ্যাংলিয়া অপেক্ষাকৃত কম বৃদ্ধি সন্পন্ন প্রাণীদের চেরে (যেমন, গ্রুবরে পোকা ) অনেক গৃণুব বড় হয়ে থাকে । ও অন্যাদিকে, দুটি জন্মুর

২০। আমার ছেলে, মি: এক. ভারউই্ন আধাকে কর্মিকা রকার (Formica rufa) সেরিব্রাল গ্যাংলিয়া পুথাসুপুথভাবে পরীকা করে দেখার।

কিংবা দ্ব'জন মান্বেরে বৃদ্ধিমতাকে তাদের করোটির ঘনক মাপের সাহায্যে নিশ্ব'তভাবে পরিমাপ করা যায় বলে কেউ মনে করে না। অত্যুক্ত ছোট অথচ প্রেলিঙ্গ দ্বায়বিক উপাদানের সাহায্যে কোন অঙ্গ্রভাবিক মানসিক ক্রিয়াকলাপ চলতেই পারে। তাই দেখা যায় পি পড়ের বিভিন্ন সহজাত প্রকৃতি, মানসিক ক্ষ্মতা ও সঙ্গীতি অত্যুক্ত উন্নত ধরনের হয়ে থাকে, যদিও তাদের স্পৌরৱাল গ্যাংলিয়া একটি পিনের মাথার এক চতুর্থাংশের চেয়ে বড় নয়। এই বিচারে পি পড়ের মঙ্গিতক প্রথিবীর সবচেয়ে চমংকার পরমাণ্বগ্রলির ( atoms ) অন্যতম, এমনকি হয়তো মান্বশের মঙ্গিতকের চেয়েও চমংকার।

. মান্যের মহিতকের আকার এবং তার ধ<sup>্</sup>শক্তির উন্নতির মধ্যে যে একটি নিকট সম্পর্ক রয়েছে — এই ধারণার সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায় সভ্য ও অ-সভ্য জাতি, আদিম ও আধ্নিক মানুষের করোটির তুলনা করলে এবং অন্য সমস্ত মের্দণ্ডী প্রাণীদের করোটির সঙ্গে মানুষের করোটির তুলনা করলে। ডঃ জে-বানার্ড' ডেভিস: অত্যন্ত স্থতঃ পরিমাপের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে. ইউরোপীয়ানদের করোটির গডপডতা আভাশ্তরীণ আয়তন ৯২'৩ ঘন ইলি. আমেরিকানদের ৮৭ ৫ ঘন ইণ্ডি এশিয়ানদের ৮৭ ১ ঘন ইণ্ডি এবং তভেট্রলিয়ানদের মধ্যে এই আয়তন মাত্র ৮১% ঘন ইণ্ডি। অধ্যাপক বকা লক্ষ্য করেছেন, পারীর উনবিংশ শতাব্দীর কবরখানা থেকে পাওয়া করোটি দ্বাদশ শতাব্দীর ভলগৈছিল ্র পারিবারিক কবরখানা) থেকে পাওয়া করোটির তুলনায় আকারে বড় এবং এই দুই ভিন্ন সময়ের করোটির অনুপাত ছিল যথাক্রমে ১৪৮৬ ও ১৪২৬ : রকা আরও বলেছেন যে, পরিমাপ করে দেখা গেছে এই পরিবর্ধনটা घटोट गायात करतावित मन्त्राथ अश्याचे—अर्था स्य अक्रमवित मान्यस्य -ব্রাম্থমন্তা সঞ্চিত থাকে। অধ্যাপক প্রিচার্ড অন্যান্ধান করে দেখেছেন যে, রিটেনের প্রাচ<sup>্</sup>ন অধিবাসীদের তুলনায় বর্তমান অধিবাসীদের ''মস্তিকের কোটর অনেক বেশী প্রশস্ত। তাসত্ত্বেও এটা অনস্বীকার্য যে বহু প্রাচীন-কালের কিছু, করোটি, যেমন নিয়ানভারথালদের বিখ্যাত করোটি, যথেণ্ট উনত ও প্রশাস্তই ছিল। অধ্যাপক এম. ই. ল্যারটেটং আজ থেকে প্রায় ১৫ লক্ষ বছর

২৫। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধে অধ্যাপক ব্রকা মন্তধ্য করেছেন বে সভ জাতিগুলির মধ্যে বেশ কিছু মানুবের করোটির গড় ধারণক্ষমতা বেশ কমে যার যেহেতু দেখানে শারীরিক, ও মানসিক দিক দিরে প্রবল একদল মানুরকে সংরক্ষণ করা হর যারা বন্ধ সমরে অধি সহজেই ধ্বংস হতে বাধ্য। অন্যদিকে, অ-সভ্যদের ক্ষেত্রে গড় ধারণক্ষমতা শুধুমাত্র অত্যন্ত সক্ষ ব্যক্তিদের দিরে যারা জীবনের চরম কঠিন অবহারও বেঁচে থাকতে সমর্থ। তাই তিনি বলেছে ক্ষন্যধার এটা ব্যাখ্যাতীত হরে পড়ে বে কিছাবে লক্ষার-এর প্রাচীন ট্রগ্লোডাইটদে (Troglodytes) অক্সন্ত মন্তিকের ধারণক্ষমতা আধুনিক করাসীদের চেরে বড় ইর।

পরের্বনার (tertiary) ও বর্তমানের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের করোটির তুলনা করের নিন্দ্রশেলীর প্রাণীদের ব্যাপারে এই উল্লেখযোগ্য সিন্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সাম্প্রতিক কালের প্রাণীদের মস্তিক্তের আয়তন সাধ্যরণত বড় এবং তাদের মস্তিক্তের ভাঁজ (convolutions)অনেক বেণাী জটিল। অন্যাদিকে, আমি আগেই দেখিয়েছি যে গৃহপালিত খয়গোশের মস্তিকের আয়তন বন্য খয়গোশের তুলনায় য়থেন্ট ছোট, বহুপ্রজন্ম ধরে এক জায়গায় আবন্ধ থাকার ফলেই তারা তাদের ব্রশ্বিষক্তা, সহজাত প্রবৃত্তি, ইন্দ্রিয়ান্ত্রতি ও স্বেচ্ছামত চলালফেরা করার ক্ষমতাকে প্রায় কাজে লাগাতে পারে নি, আর তার জন্যই হয়ত এমনটা ঘটেছে।

মানুষের করোটি ও মন্তিন্কের ওজন ক্রমণ বৃশ্বি তার মেরুদণ্ডের বিকাশকে অবশ্যই প্রভাবিত করেছে, বিশেষ করে যখন সে সোজা হয়ে দাঁডাতে শিখছিল.. তথন তো বটেই। অবস্হানের এই পরিবর্তন (সোজা হয়ে দাড়ানো) ঘটার দর্শ মস্তিশ্বের আভাশ্তরীণ চাপ করোটির আকারকেও পরিবর্তিত করে থাকে। এরকম বৃহিড় বৃহিড় প্রমাণ আছে যার সাহায্যে দেখানো যেতে পারে করোটি কত সহজে পরিবর্তিত হয়েছে। অবশ্য মানব-জাতিতত্ত্ববিদ্রা মনে করেন ষে শিশ্বদের ঘ্যোনোর দোলনার প্রকার অনুযায়ীই করোটির এই আকার পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। আবার অভ্যাসগত পেশী-সংকোচন ও আগনে পোডা ক্ষত মুখের হাড়কে চিরদিনের জন্য বদলে দেয়। য্বকদের মাথা কোন অসুখের জন্য পাশের দিকে বা পিছনের দিকে হেলে গেলে তাদের যে কোন একটি চোখ তার নিদি ছিল পরিবর্তন করে এবং মস্তিন্কের চাপের ফলে করোটির আকার আপাতভাবে পরিবৃতিতি হয়। २৬ আমি দেখিয়েছি যে দীর্ঘ-কর্ণযুক্ত খরগোশরা যথন একটি কানকে দ্রতে সামনের দিকে বাড়িয়ে দেয়, তথন সেই সামান্য কারণেও সেই পাশের করোটির প্রায় প্রতিটি হাড সামনের দিকে ঝাঁকে পড়ে, ফলে বিপরীত পাশের হাড়গালি আর কিছতেই ঐ হাড়গালির সঙ্গে পারোপারি সঙ্গতিপার থাকে না। শেষত, যদি মানসিকশক্তির কোন পরিবর্তন ছাড়াই কোন প্রাণীর সাধারণ আকার বৃশ্বি বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় অথবা দৈহিক আক্রতির কোন বর্ড়

২৬। জ্যারোক্ত (স্ত: "জ্যানপ্রোপলজিরা" পৃ: ১১৫-১৬) অধ্যাপক ক্যাকারও তার নিজের পর্ধবেক্ষণ থেকে দৃষ্টান্তবন্ধা কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন : তিনি দেখিরেছেন কে মাধার অব্যাভাবিক অবস্থানের জন্ত করোটির আকারগত পরিবর্তন হর। তিনি মনে করেন কিছু কিছু পেলীর কেত্রে বেমন কুতো তৈরীর সমর মাধা সবসময় সামনের দিকে ঝুটকে থাকে করে কপাল আরো বেশী গোল ও প্রক্তিপ্ত হর।

রকমের পরিবর্তন ছাড়াই তার মানসিক শক্তি বৃণিধ বা হ্রাস পায়, তাহলে তার করোটির আকারও অবশ্যই পরিবতিতি হবে। গাহপালিত খরগোশদের পর্যবেক্ষণ করেই আমি এই সিম্বান্তে এসেছি। তাদের কেউ কেউ বন্য খরগোশের চেরেও আর্কারে বড় হয় আর বাদবাকীরা তাদের দ্ব-আকারেই থেকে যায়। কিম্তু উভয় ক্ষেত্রেই শরীরের আকারের তুলনায় মন্তিম্পের আয়তন যথেণ্ট হ্রাস পায়। ঐ সমস্ত খরগোশের করোটি যে দীর্ঘায়ত বা দীর্ঘ চনয়াল যাত্ত তা দেখে প্রথমে আমি অতান্ত আন্চর্য হয়ে গেছিলাম। উদাহরণস্বর প প্রায় সমান বিস্তৃতি বিশিষ্ট দুটি খরগোশের করোটির কথা উল্লেখ করা যায়, যাদের একটি বনা ও অপরটি বেশ বড় জাতের গৃহপালিত খরগোশ, এদের করোটির দৈর্ঘ্য ছিল যথাক্রমে ৩১৯৫ ইণ্ডি ও ৪৩ ইণ্ডি। বিভিন্ন জাতের মানুষের মধ্যে একটি বিশিষ্টতম পার্থক্য দেখা যায় তানের করোটির আকারে, কারো কারো ক্ষেত্রে তা যেমন দীর্ঘ', কারো কারো ক্ষেত্রে গোল এবং এখানে খরগোশদের ঘটনা ि विश्वविद्या कि स्था कि स ওয়েল্কার লক্ষ্য করেছেন যে, "খাটো লোকেরা অনেক বেশী ছোট চোয়াল ষ্ক্ত (brachy cephaly) হয়, আর লম্বা লোকেনের চোয়াল বেশ দীর্ঘ (dolichocephaly)", আর সেইজন্য লম্বা লোকেনের তুলনা করা থেতে পারে চওড়া ও দীর্ঘ শরীরবিশিষ্ট খরগোশদের সঙ্গে, যাদের প্রায় সকলের মধ্যেই দীর্ঘায়ত করোটি বা দীর্ঘ চোয়াল দেখা যায়।

এই সমস্ত ঘটনা থেকে আমরা খানিকটা হলেও ব্রুবতে পারছি কিভাবে মান্র বৃহদাকার ও কম বেশী গোলাকৃতি করোটি লাভ করেছে এবং স্পণ্টতই এই বৈশিষ্ট্যগালি তাকে নিশ্নশ্রেণীর প্রাণীদের থেকে স্বাতন্ত্র দান করেছে।

মানুষ ও নিশ্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে আর একটি স্থাপট পার্থক্য হলো মানুষের নির্লোম দেহ-দ্বন । তিমিমাছ, শানুক (সেটাসিরা), তৃণভোজী সাম্রিক-দ্তন্যপারী প্রাণী (সাইরেনিয়া)ও জলহস্তীর দেহে লোম থাকে না এবং এই লোম-না-থাকার ফলে জলের মধ্যে চলা-ফেরা করতে তাদের স্থবিধে হয়। সেই জন্য অবশ্য তাদের শারীরিক উষ্ণতায় কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কারণ, ঠাওা অগলে বসবাসক্ষরী প্রজাতির প্রাণীদের দেহে ঘন চবির্বর স্তর থাকে, যা সীল মাছ ও ভোনড়ের লোমের মত একই কাজ করে থাকে। হাতি ও গওারের দেহ প্রায় লোমশন্না আবার কিছ্ন কিছ্ন বিল্পে প্রজাতি, যারা আগে অত্যুক্ত ঠাওা পরিবেশে বাস করত, তাদের দেহ লন্বা পশম বা লোম দ্বারা আবৃত ছিল। এ থেকে বোঝা যার যে এই উভয় ধরনের প্রাণীদের বর্তমান প্রজাতি প্রথর তাপের

দর্বণ নিজেদের লোম আচ্ছাদন হারিয়েছে। সম্ভাব্যতার এই ভিত্তি আরো দ্রুত হয় যখন দেখি যে ভারতীয় হাতিদের মধ্যে উচ্চভূমি ও ঠাণ্ডা অঞ্চলে বসবাসকারী হাতিরা নিন্দ ভ্রমির হাতিদের তুলনায় অনেক বেশী লোমাব্ত। তাহলে আমরা কি এই সিম্বান্তে আসতে পারি যে, আদিম যুগে কোন **উ**ষ্ণ অণলে বসবাস করার জন্যই মানুষ লোমবর্জিত হয়েছে ? লোম বা চুল যা প্রধানত পুরেষের व्यक्त ७ म्यू मण्डल व्यव न्त्री ७ भूत्र से छेल्ड्स स्कृत मधा मनीनम् हार्नीहे প্রত্যক্রের ( হাত ও পা ) সন্ধিঃস্থলে থাকে, তা এই সিন্ধাণ্ডকেই সমর্থন করে. অর্থাৎ অনুমান করা যায় যে মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখার আগে থেকেই তার দেহে চুল বা লোমের পরিমাণ হাস পেয়েছিল, আর শরীরের যে সমস্ত অংশে এখন সবচেয়ে বেশী চুল দেখা যায়, সেগালি নিঃসন্দেহেই সাহের তাপ না লাগতে পারে এমন অঞ্চলেই থাকত। কিন্তু এক্ষেত্রে মাথার চাঁদি একটি অন্ভত্ত ব্যতিক্রম, কারণ প্রায় সব সময়ই চাঁদিতে সংযের তাপ লেগেছে, অথচ জায়গাটা ঘন চুল দারা আবৃত। আবার, উন্নত শ্রেণীর পর্যায়ভূক্ত অন্যান্য দতন্যপ্রায়ী প্রাণীরা (মানুষও যার অল্ডভূব্র ) বিভিন্ন গ্রীণ্ম প্রধান অপলে বসবাস করলেও তাদের শরীরে যথেণ্ট লোম বা চুল দেখা যায়, সাধারণত শরীরের উপরাংশে বেশী ঘন<sup>্</sup> হর। এই ঘটনা স্বভাবতই মান্ষের দেহ প্রায় লোমশন্যে হওয়ার পিছনে সংযের ভামিকা রয়েছে এহেন সিম্ধান্তের বিরোধিতা করে। মিঃ বেটিংদ মনে করেন যে গ্রীণ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে লোমহীন হতে পারাটা মানুষের পক্ষে একটা বিশেষ স্থাবিধে করে দিয়েছে। কারণ এর ফলে সে সম্ভবপর বেশ কিছ<sup>নু</sup> রক্তপায়ী কীট (acari) ও পরজীবি প্রাণীদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে, যারা নালী ঘা বা পচনের জন্য দায়ী। কিশ্তু এই ঘটনা প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে তার

২৭। ইজিডোর জিওফে সেউ হিলেয়ার ( জ: "Hist. Nat. Generale") ২য় থপ্ত, ১৮৫৯ খ্রীঃ, পৃঃ ২১৫—২১৭) মামুবের মাথায় বড় বড় চুল থাকার ঘটনা উল্লেপ করেছেন; সেই সঙ্গে আরো উল্লেপ করেছেন বাদর ও অঞ্চান্ত অন্তপান্নী জন্তদের দেহের উপরের অংশ নিয়াংশের তুলনার বেশী ঘন চুল বা লোম ঘারা আবৃত থাকে। এই বিষয়ে সংশিষ্ট অঞ্চান্ত ব্যক্তিরাও সহমত পোষণ করেন। অধ্যাপক পি. গার্ভেস ( জ: "Hist Nat des Maommi fercs", ১ম খণ্ড, ১৮৫৪; পৃঃ ২৮) বলেন যে গরিলাদের পিঠে চুলের পরিমাণ নিয়াংশের তুলনার পাতলা এমনকি ছ'এক জারগান্ত নেই বল্লেও চলে।

২৮। দ্রপ্টব্য দি "স্থাচারালিন্ট ইন্ নিকারাগুলা" পৃ: ২০০। মি: বেল্টের মতবাদের সমর্থনে আমি এথানে স্থার ডব্লু, ডেনিসন থেকে একটি অংশ (দ্র: ভ্যারাইটিন্ অব, ভাইন্-রিগ্যাল লাইক্," ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৪০) উদ্ধৃত করছি, "অব্রেলিক্লাবাসীদের একটা অভ্যান বলা বেতে পারে এটাকে । যথন ভারা ক্তিকারক পোকামাক্ডদের উৎপাতে বিরক্ত হয়ে ওঠে।"

দেহকে যথেণ্ট পরিমাণে নির্লোম করতে কার্যকরী হয়েছে কিনা, এবিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। কেননা গ্রাণ্মমণ্ডলে বসবাসকারী অসংখ্য চতুষ্পদীদের মধ্যে কেউই উপশমকারী কোন বিশেষ উপায়ের অধিকারী হতে পারেনি। যে দ্ভিটভঙ্গীটি আমার কাছে সব থেকে সম্ভব বলে মনে হয় তা হল—প্রব্রেরা এবং বিশেষ করে স্বীলোকেরা, লোমবিজিত হয়েছে দেহের সৌন্দর্যবর্ধক কারণে, এবং এই দ্ভিউভঙ্গী অন্সারে, অন্যান্য উন্নত স্তন্যপ্রায়ী প্রাণীর চেয়ে লোমশতার থেকে মান্দ্র যে এত আলাদা, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ, লিঙ্গত নির্বাচনের সাহায্যে চরিত্রের বিভিন্ন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত রুপের মধ্যেও প্রায়শই বিপাল পার্থক্য দেখা যায়।

প্রচলিত ধারণা মতে, লেজ না থাকাটা মানুষের একান্ত নিজম্ব বৈশিন্টা, কিন্তু মান ষের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক যুক্ত কিছা বাঁদরের মধ্যেও এই অঙ্গটির অগ্নিতত্ত্ব নেই। অতএব, এটি কেবলমাত্র মানুষের নিজস্ব বৈশিণ্ট্য নয়। একই শ্রেণীর অতভিক্ত বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে লেজ দৈর্ঘ্যে কম-বেশী হয়। ম্যাকাকাস্ত জাতের বাঁদরদের কোন কোন প্রজাতির লেজ তাদের শরীরের চেয়েও লম্বা এবং ২৪-টি কশের কা দ্বারা গঠিত। আবার কারো কারো লেজ প্রায় অদ,শ্য, যা মাত্র তিনটি বা চারটি কশেরক। দারা গঠিত। কিছু, কিছু, বেবনের লেজে ২৫-টি কশেরকা থাকে, অথচ ম্যান্ডিল্দের বেলায় খুব ছোট ছোট অব্ভিশ্পপ্রাপ্ত ১০-টি করে কশের কা থাকে, যা কুভিয়ের-এর মতে, কখনো কখনো মাত্র পাঁচটি কশের কা দিয়ে গঠিত থাকে। ছোটবড যে কোন লেজেরই প্রাশ্তভাগ ক্রমণ সর; হয়ে যায়. এবং আমার মনে হয় এর কারণ হল অত্ত পেশীর (terminal muscles) অপ্রতিজনিত ক্ষয়, এবং ঐ অঞ্জের ধমনী ও স্নায়,তেশ্বের অব্যবহারজনিত ক্ষয় প্রাপ্তি। এ-সবের ফলেই অল্ড-অস্হিও ক্ষয়ে যায়। লেজের দৈর্ঘ্যের রকমফের সুষ্বলেধ কোন যথার্থ ব্যাখ্যা এখনও পর্যাত পাওয়া যায় নি । তবে এখানে আমরা মলেত বহিরাংশে লেজের সম্পর্ণে নিশ্চিক হয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করছি। অধ্যাপক ব্রকা সম্প্রতি দেখিয়েছেন যে সমস্ত চতুম্পদ প্রাণীর লেজ দ্বটি অংশে বিভক্ত। এই অংশ দ্বটি সাধারণত একে অপরের থেকে আকম্মিকভাবে পূ. থক হয়ে পড়ে। উপরের অংশে যে কশেরকা থাকে, সেগালি. ক্ম-বেশী খাঁজকাটা ও সাধারণ কশের কার মতো রক্তবাহীনালী, স্নায় তাত্ত ইত্যাদি বারা সক্ষিত, অন্যাদকৈ অণ্ডিম অংশের কশেরকাগালি খাঁজ-কাটা নয়, সমস্তটাই প্রায় মস্পূ এবং সভিত্তকারের কশের,কার সাথে মিল প্রায় নেই बनातारे इतन । मान्य ७ वनमान्यका जार जारका कान वारा जारूका नाः থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তা আছে, এবং উভয়ের এই অদৃশ্য লেজ একইভাবে গঠিত।
আকার ও সংখ্যা অনেক ছোট হয়ে বেয়ে শিরদাঁড়ার অশ্তিম অংশের কশের কারা
গঠন করে অন তিকাস্থি (os coccyx) যা একটি বিকাশর শ্ব অঙ্গ। লেজের গোড়ার
অংশে কশের কারা সংখ্যায় অলপ, পরস্পরের গায়ে এরা শক্তভাবে আটকে থাকে এবং
এদের বিকাশ র শ্ব হয়ে গেছে। কিল্তু অন্যান্য প্রাণীদের লেজের এই ধরনের
কশের কার তুলনায় এদের গর্বলি অনেক চওড়া ও চ্যাশ্টা। ব্রকার মতে, এগর্বলি
আতিরিক্ত সেকাল কশের কা ছারা গঠিত। এগর্বলি নিদিশ্ট কিছ্ আভ্যান্তরীণ
অঙ্গকে সহায়তা করে থাকে এবং অন্যান্য নানা উপায়ে কার্যকরী ভ্রিমকা
পালন করে থাকে দেখা গেছে মান হল ও বনমান হদের সোজা বা আংশিক সোজা
(semiercet) হয়ে দাঁড়াতে শেখার সঙ্গে এগর্বলির পরিবর্তন বা র পাশ্তর প্রত্যক্ষ
সম্পর্ক যক্ত । এই সিম্পাশতিটিই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য, যদিও পর্বের ব্রকার অন্য
ধরনের দ্বিউভঙ্গী ছিল, যা তিনি বর্তমানে পরিত্যাগ করেছেন। তাই বলা যায়
যে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের ছারা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যকভাবে মান ছ ও উচ্চপ্রেণীর
বাদরদের (বনমান ম) লেজের উপরের অংশের কশের কার। (basal coudal
vertebrae) পরিবর্তিত হয়ে থাকতে পারে।

কিল্ড অনুট্রকাহি (os coccyx) গঠনকারী লেজের অন্তিম অংশের লুপ্তোয় ও পরিবর্তনশীল কশেরকো সম্বন্ধে আমরা কীবলব ? এ সম্বন্ধে একটি মত চাল, আছে, যা বরাবর উপহাসের বৃদ্তু হয়েছে এবং ভবিষাতেও হবে। মতটি হল,—লেজের বহিরাংশ বিল<sub>ন</sub>প্ত হওয়ার সঙ্গে ঘর্ষ'ণের একটা সম্পর্ক আছে। তবে আজ আর এই মতটাকে ঠিক উপহাস করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ডঃ আন্ডারসন্ বলেছেন যে, ম্যাকাকাস্ র্নাস নামক বাদরদের লেজ অত্যন্ত ছোট, কিল্ড উপরাংশের কশের কাসহ দঢ়ে ভাবে সংস্থাপিত এবং মোট এগারোটি কশেরকো দ্বারা গঠিত। লেজের অন্তিম অংশটি পেশনিম্প (tendon ) দিয়ে তৈরী, সেখানে কোন কশের কা থাকে না। তারপরে থাকে ক্ষ্রাকৃতি পাঁচিটি বিকাশর ব্যবস্থায় কশের কা, ওগ লি এতই ছোট যে পাঁচটি কশের কার মোট দৈর্ঘ মাত্র 😤 ইণ্ডি। এই অংশগ্রালি স্থায় ীভাবে আঁকশির আকারে একদিকে रिटल थार्क। रलराक्षत भाक वाश्मी हे निरामी अक देशित स्थित नामाना वर्फ, अवर এটি মাত্র চারটি ক্ষুদ্রাকৃতি কশের কা দিয়ে গঠিত। এই সংক্ষিপ্ত লেজটি খাড়া হয়ে থাকে, কিল্ডু এর মোট দৈর্ঘ্যের প্রায় এক-চতুর্থাংশ বা দিকে ভাঙ্ক হয়ে থাকে। আঁকশির মতো দেখতে তাংশটি সহ এই শেষাংশটি উপরের বাঁকানো অংশের মধ্যবর্তি ব্যবধান কমাতে সাহায্য করে। ফলে প্রাণীরা এর ওপর ভব

দিয়ে বসতে পারে, আর তাই এটি রক্ষে ও শক্ত হয়ে ওঠে। ডঃ আন্ডারসন এইভাবে তার পর্যবেক্ষণগ নুলির সারসংক্ষেপ করেছেনঃ "এই ঘটনাগ নুলির একটিই মাত্র ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। ব্যাখ্যাটি হল-লেজের ক্ষুদ্রাকৃতির ফলে বাঁদরদের বসার সময় সেটা এগিয়ে আসে এবং প্রায়শই এই লেজের ওপরেই বাদররা বসে থাকে। কারণ ইন্ফিয়াল টিউবারোসিটির ( প্রাণীরা যে দুইটি হাড়ের উপর ভর দিয়ে বসে ) শেষাংশ পোরয়ে লেজের বাইরে বেরিয়ে থাকা সম্ভব নয়। এ থেকে মনে হয় যে, নিতদেবর আভাশ্তরীণ স্থানে বাদরেরা ইচ্ছামত তাদের लक्ष्य ग्रीवेदा नित्व भावक, यात्व मावित्व हान ना नात्म अवर अवेद्यात বসার ফলে তাদের লেজের বক্ততা ক্রমে ক্রমে স্হায়ী রূপে নিয়েছিল, যার দরুণ বসার সময় তাদের আর অস্মবিধে হত না।" এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বোঝা যায় যে বাদরদের গোটা লেজটার রক্ষে ও শক্ত হয়ে যাওয়াটা কোন আশ্চর্য ব্যাপার নয়। ডঃ মরেী চিডিয়াখানায় এদের (বাদরদের) এবং এদের সঙ্গে নিকট সাদৃশ্যযুক্ত সামান্য বড় লেজবিশিষ্ট খারো তিন ধরনের প্রজাতিকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে বলেছেন যে, "এই প্রাণীরা বসার সময় তাদের লেজটাকে স্থবিধে মতো পশ্চাৎদেশের ষে-কোন একদিকে ঠেলে দেয় : ফলে, লন্বা বা খাটো যাই হোক না কেন লেজের গোড়াতে ঘষা লাগে এবং ঘর্ষণ জনিত ক্ষতের সালি হয়।" তাছাড়া অঙ্গহানির বংশগত প্রভাবং<sup>৯</sup> সম্পর্কিত তথাগ**ুলি থে**কে আমরা বলতে পারি যে খাটো লেজবিশিণ্ট বাদরদের লেজের বেরিয়ে থাকা অংশের তেমন কোন কার্যকরী ভূমিকা না থাকার দর্শে ঐ অংশটা বেশ কয়েক পারুষ পরে লাপ্তপ্রায় অংশে পরিণত হওয়া বা অবিরত ঘর্ষণ ও ক্ষতের ফলে তার ক্রমবিকৃতি ঘটাও মোটেই অসম্ভব নয় । ষেমন ম্যাকাকাস ব্রুনাস্ বাদরদের লেজের বেরিয়ে থাকা অংশ (projecting part) এখন এই অবস্হায় এসে পেণছৈছে এবং এম. ইকাউদেতাস ( M. Ecaudatus ) ও আরো ানেক উন্নত জাতের বাঁবরদের মধ্যে এই অংশটা প্ররোপ্রির লব্প হয়ে গেছে। আর শেষতঃ আমরা দেখতে পাই যে মানুষ ও বনমানুষের (anthropomorphous apes) মধ্যে লেজের আর

২ন। এই প্রসক্ষেদ্ধ: এাউন-সেকোরার্ড কৃত সন্ন্যান রোগে আক্রান্ত গিনিপিগের অন্তচিকিৎসার কলে পরিবর্তিত প্রভাবের পর্যবেক্ষণগুলি উল্লেখযোগ্য এবং সেই সঙ্গে এটা উল্লেখ করা যার যে অতি সম্প্রতিত তাদের গলার সংবেদনশীল সায়ুতন্ত কটো যাওয়ার অনুত্রপ প্রভাব নিরে পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ। পরে আমি স্বযোগমতো মিঃ স্থালভিন-এর সাড়া জাগানো বিষরটি নিয়ে আলোচনা করব যেথানে তিনি দেখিয়েছেন যে মো-মোরা (mot-mots) তাদের লেজের পালকগুছে কোন কাটা স্টুলে তা বংশগত প্রভাবের ছারা গাঁত দিয়ে তুলে ফেলে। এবিবরে আরো ক্রষ্টব্য, "ভ্যারিরেশান্ অব, অ্যানিম্যালস এয়াও রাজ্য আভার ডম্ছিকেশন," ২রখন্ত, গঃ ২২-২৪।

কাদ্তির নেই, লেজের অন্তিম অংশে দীর্ঘাদন ধরে ধর্ষণজ্ঞানিত ক্ষত স্থিতি হবার ফলে তা অদৃশ্যে হয়েছে। অন্যাদিকে লেজের গোড়ার দিকের দৃঢ় অংশ আকারে হ্রাস ও পরিবর্তিত হয়েছে, যাতে তারা প্ররোপ্রার বা আংশিক ভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে ।

আমি এখন দেখাতে চেণ্টা করছি যে, মানুষ কিভাবে প্রতাক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে তার একাশ্ত নিজস্ব কিছু বৈশিষ্টা, যতখানি সম্ভবপর হয়ে ছিল, তা অর্জন করে নিয়েছে। মনে রাখা উচিত শরীরের কোন আকারগত বা গঠনগত পরিবর্তন, যদি কোন প্রাণীকে তার জীবন যাগ্রার অভ্যাস. প্রয়োজনীয় খাদ্য বা পারিপান্বিক অবস্হার পক্ষে উপযোগী করে গড়ে না তোলে. সেটা এই ভাবে অন্তিত হতে পারে না। আবার প্রতিটি প্রাণীর পক্ষে কোন কোন্ পরিবর্তন স্থবিধাজনক, সে ব্যাপারেও কোন নিশ্চিত সিখান্তে পে ছানো যায় না। কারণ শরীরে এমন অনেক অংশ আছে যেগালের ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনও খাবই সীমিত। যেমন আমরা সত্যিই কি খাব ভালোভাবে জানি যে রক্ত ও কোষকলার মধ্যে কি কি পরিবর্তন ঘটার ফলে প্রাণীরা কোন নতন পরিবেশ বা নতন ধরনের খাবারের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে সক্ষম হয় ? আন্তঃসম্পর্কের নীতির (principle of Correlation) কথাও আমাদের মনে রাখা উচিত। অধ্যাপক ইজিডোর জিওকে দেখিয়েছেন যে মানুষের ক্ষেত্রে গঠনগত অনেক বিচিত্র বিচ্চাতি আসলে এই নীতি দ্বারা একস্তে গ্রাথিত। াশ্তংসম্পর্ক ব্যতিরেকেও, কোন একটি অংশের পরিবর্তন অনেক সময় মপ্রতাশিত ধরনের আরও কিছ**ু** পরিবর্তনের জন্ম দেয় এবং সেটা ঘটে অন্যান্য অংশের বর্ষিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত ব্যবহারের ফলন্বরূপ। বিষয়টি দু' একটি উনাহরণের সাহায্যে বোঝা যেতে পারে। যেমন, কোন পোকামাকডের বিষে উদ্ভিদ কান্ডে একপ্রকার আশ্চর্য বৃশ্বিধ (gall) ঘটে: আবার তোতাপাখী ইত্যাদিকে ( parrots ) বিশেষ একধরনের মাছ খাওয়ালে বা ব্যাঙজাতীয় প্রাণীর ( toads ) বিষ তাদের দেহে প্রবেশ করিয়ৈ দিলে তাদের পালকের রঙ উল্লেখযোগ্য ভাবে পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। এগালি থেকে বোঝা যায় যে, বিশেষ উদ্দেশ্যে শরীরের তরল অংশকে পরিবর্তিত করলে তা থেকে অন্যান্য ধরনের পরিবর্তনেও ঘটতে শুরু করে। আমাদের বিশেষ করে মনে রাখা উচিত যে, কোন প্রয়োজনীয় উন্দেশ্যে অতীতে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটেছিল এবং দীর্ঘদিন ধরে চাল্ফ ছিল, সেগ্ফলি সম্ভবত নির্দিণ্ট রা স্হায়ী হয়ে গিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে বংশগত হয়ে পড়েছিল।

কাজেই জীবজগতের অসংখ্য ঘটনাকে অনায়াসেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রত্যক वा পরোক্ষ ফল বলে ধরে নেওয়া যায়। তবে, গাছপালা সম্পর্কে নাজেলির প্রবন্ধ, পণ্যপাখী সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষকের মন্তব্য এবং বিশেষ করে সম্প্রতি প্রকাশিত অধ্যাপক ব্রকার প্রবন্ধ পড়ার পর আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে আমার "অরিজিন অব্ দেপসিস" বইটির প্রথম দিককার সংস্করণগালিতে আমি বোধ হয় প্রাকৃতিক নিবার্চন ( Natural Selection ) বা যোগাতমের উদ্বৈত্নের (Survival of the fittest ) ভামিকাকে বড করে দেখেছিলাম। তাই বইটির পঞ্চম সংস্করণে আমি কিছা অদল বদল করেছি, শুধুমার যাতে গঠন-আকৃতির অভিযোজনগত পরিবর্তনের (Adaptive Changes of Structure) ক্ষেত্রেট আমার বস্তব্য সীমাবন্ধ থাকে। অবশ্য গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতার নিরিথে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, শরীরের অনেকগ্রলি অংশ যা আমাদের কাছে এখন অকেজো বলে মনে হচ্ছে, সেগ্যলিও পরে একসময় দরকারী হয়ে উঠবে এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের আওতায় এসে পড়বে। তথাপি, ইতিপরের্ণ আমি এই সমস্ত গঠন-আকৃতির অস্তিত্বকে যথায়থ ভাবে বিচার করে দেখিনি, যেগালি আমাদের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী উপকারীও নয়, অপকারীও নয়, আর এটাকে আমি আমার সমস্ত কাজের মধ্যে একটি সবচেয়ে বড গাফিলতি বলে মনে করি। অজ্বহাত হিসেবে একথা অবশ্য বলতে পারি যে, এব্যাপারে আমার মধ্যে দুটি নিদি 'ট চিন্তা কাজ করেছিল। প্রথমত, আমি দেখাতে চেয়েছিলাম, বিভিন্ন প্রজাতি वालाना वालाना ভाবে मार्गि दश नि. এবং विजीशन, পরিবর্তনের কাজে প্রাকৃতিক নির্বাচনই সূখ্য ভূমিকা নিয়েছিল : যদিও এই কাব্দে অভ্যাসের বংশগত প্রভাব অনেকখানি এবং পরিপাশ্বিক অবস্হার প্রতাক্ষ ক্রিয়া সামান্য পরিমাণে সাহায্য করেছিল। তবে আমি কিছুতেই আমার এই পরেতন বিশ্বাসের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পার্রাছলাম না (যে বিশ্বাস তখন প্রায় সার্বজনীন হয়ে উঠেছিল ) যে, প্রত্যেকটি প্রজাতি উদ্দেশ্যমলকভাবে স্ট্রণ্ট হয়েছে। এই বিশ্বাস থেকেই আমি এই গোপন অনুসিখাতে উপনতি হয়েছিলাম যে, লুপ্তাংশ বাদে গঠন-আকৃতির প্রতিটি অংশেরই নিজম্ব কিছ, বিশেষ কাজ রয়েছে, যদিও বেশ কিছন বিষয় জামাদের অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছে। এই ধারণা থেকে ষে-কেউই অতীত বা বর্তমানের ঘটনাবলীর প্রশ্নে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ভূমিকাকে স্বাভাবিক ভাবেই অনেক বাডিয়ে দেখতে বাধা। যাঁরা বিবর্তনের নীতিকে মেনে নেন অথচ প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতবাদকে মানেন না, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আমার বইটির স্মালোচনা করার সময় বেমালুম ভূলে যান যে, উপজ্লান্ত চিম্তা দুটিকে মাথায় রেখেই

আমি বইটি লিখেছিলাম। অতএব, বদি আমি প্রাকৃতিক নির্বাচনকে অত্যতত গ্রেছ্র দিয়ে ভুল করে থাকি (অবশ্য তা মানতে আমি আদৌ রাজি নই) বা তার ক্ষমতাকে অতিরঞ্জিত করে দেখিয়ে থাকি, এই ব্যাপারটা অবশ্য হয়ে গকতেই পারে তব্ বলব আমি অতত একটি কাজ করতে পেরেছি,—আলাদা ালাদাভাবে বিভিন্ন প্রজাতি স্ভিন্ন মতবাদকে সম্লে উৎপাতিত করতে বথেন্ট সাহায় করেছি।

মনে হয় যে সমস্ত জীবের এমনকি মানুষেরও গঠন-আকৃতির মধ্যে এমন কিছু অংশ আছে, যেগ্রালি আগে বা এখন কোন সম্যাই তাদের কোন কাজে আর্সেনি বা আসে না, ফলে এগালির কোনরকম শারীরবাজিয় গারাজও নেই। প্রত্যেকটি প্রজাতির প্রতিটি জীবের মধ্যে কেন অসংখ্য ছোট ছোট পার্থক্য দেখা যায়. ্যার সঠিক কারণ আমাদের জানা নেই, পর্বোন্-ব্রেডি বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আকার, দ্বভাব ইত্যাদি পাওয়ার আলোয় বিচার করতে গেলে সমস্যাটা প্রায়শই আরও জটিলই হয়ে পডে। কিন্তু প্রত্যেকটি বৈশিন্টোর পিছনে উপযান্ত করণ তো থাকতেই হবে। এই কারণগালি, তা সে যা-ই হোক না কেন, মনি আরো সন্মিলিতভাবে ও সজীবভাবে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করত (এর বিপরীতে কোন জোরাল যাত্তি দাঁড করানো যায়নি ), তবে তার ফল সম্ভবত শুখুমার জীবে-জীবে সামান্য পার্থক্য না হয়ে একটি স্কুম্পণ্ট ও নিয়ত পরিবর্ড নকে স্কুচিত করত, যদিও এই পরিবর্তানের তেমন কোন শারীরব্যক্তিয় গ্রেড্ থাকত না। পরিবতিত গঠন-আকৃতি, যেটা কোন ভাবেই শরীরের উপকারে লাগে না, সেটা প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে কখনোই একই রক্ষ হতে পারে না, তবে ক্ষতিকারক দিকগালৈ এর মাধ্যমে দরেগীভাতে হতে পারে। স্বাভাবিক ভাবে কতকগালি উদ্দীপক কারণের অনুমানসিন্ধ সমর্পেকে অনুসরণ করে চারিছিক বৈশি**তেট্যর সাদ**ুশ্য**সমূহ নিজেদের মধ্যে** অবাধ যৌন মিলনের ফলেই ঘটে **থাকে বলে মনে হ**য়<sup>।</sup> উত্তরকালব্যাপ**ী একই প্রজাতির জীবের মধ্যে** এইভাবে নানান পরিবর্ত'ন ঘটতে থাকে, এবং যতদিন উদ্দীপক কারণগালি একই থাকে ও অবাধ যৌনমিলন চাল, থাকে, ততদিন এই পরিবর্তনগালি প্রায় সমভাবে তাদের **উত্তরপার ম**দের ওপরে বর্তায়। তথাকথিত স্বতঃস্ফার্ত বৈচিত্রোর মতো এই উদ্দীপক কারণগালৈ সদবন্ধেও আমরা শাধ্য মাত্র বলতে পারি, যে মবস্হার মধ্যে কোন পরিবর্তনশীল জীব প্রতিপালিত হয়, তার পরিবেশগত প্রকৃতির তুলনায় এগরাল তার শারীরিক গঠনাকৃতির সাথে সনেক্বেশী নিকট নম্পক্ষ, ভা

সিদ্ধান্ত: এই পরিচ্ছেদে আমরা দেখলাম যে, আজকের দিনে মানুষও অন্যান্য প্রাণীদের মতোই, ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে বহু, ধরনের পার্থক্য বা সামান্য বৈসাদ,শ্য युः इरा थारक । निःमरम्पर मान्यस्त्र व्यामि भूविभागुः स्वरं प्रदेश वर्षे प्रकल বৈসাদৃশ্য বর্তমান ছিল। আজকের দিনে এগালি যে কারণে ঘটে থাকে তখনও সেই একই কারণেই এগালি ঘটত, এবং একই সাধারণ ও জটিল নিয়মেই পরিচালিত হত। আবার সমস্ত প্রাণীদের মধ্যেই ষেমন তাদের জীবন ধারণের উপায়কে বাঁচিয়ে সংখ্যা বৃশ্বি করার প্রবণতা রয়েছে, স্থতরাং মানুষের পরেপরেরবরাও নিশ্চয়ই এই নিয়মের বাইরে ছিল না। আর এ থেকেই শ্রে হয়েছিল তাদের বে চৈ থাকার লডাই, এবং দেখা দিয়েছিল প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম। দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটিকে ( প্রাকৃতিক নির্বাচন ) দার পভাবে সাহায্য করেছিল শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের বার্ধত ব্যবহারের বংশগত প্রভাব। এবং এই দুই প্রক্রিয়া (বে চে থাকার জন্য লডাই ও প্রাকৃতিক নির্বাচন ) একে অপরের উপর অবিরাম প্রভাব ফেলেছে। তাছাড়াও মনে হয় যে, যৌন নিবচিনের ( sexual selection ) মাধ্যমে নান্যমের দেহে নানান অপ্রয়োজনীয় বৈশিশ্টোর প্রকাশ ঘটেছে। সেইসব অজানা কার্যসাধন শক্তির অনুমানসিম্ব সমরূপে কার্যকলাপের পরিবর্তন সমূহের কিছু ব্যাখ্যাতীত অবশেষ অবশ্য থেকেই যায়, যেগুলি কখনো কখনো আমাদের দেহের গঠন-আকৃতিতে দার্বণ উল্লেখযোগ্য ও আকৃষ্মিক বিচ্চাতির সূতি করে থাকে।

বন্য জনসমণ্টি ও বিশাল সংখ্যক চতুৎপদী প্রাণীদের আচার-আচরণ লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, প্রাচীনকালের মানুষ, এমনকি তাদের বনমানুষ-সদৃশ পূর্বপুরুষেরাও, সমাজবংধ ভাবে বসবাস করত। এই সমাজবংধ প্রাণীদের কারো কারো ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নির্বাচন কখনো কখনো সমাজের পক্ষে মঙ্গলদায়ক বৈচিত্রাগৃলিকে সংরক্ষণ করার মাধ্যমে কার্যকরী হোত। তাই দেখা যায় যে সমাজে বহুগৃলে ভ্ষিত বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ থাকে, সেই সমাজের লোকসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তারা কমগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত সমাজৈর ওপর সর্বদাই আধিপত্য করে থাকে। অবশ্য এই ধরনের সমাজভুত্ত কোন একজন সদস্য ঐ সমাজের অন্যদের তুলনায় কোন বিশেষ স্থয়োগ ছবিধার অধিকারী হয় না। সমাজবংশ কটিপতেকরা এইভাবে বহু উজ্লেখযোগ্য গঠন-আকৃতি ভার্জন করেছে যেমন, শ্রমিক মৌমাছিদের ফুলের পরাগ সংগ্রহকারক অঙ্গ অথবা হুল, অথবা সৈনিক পিপড়েদের শন্ত চোয়াল, ইত্যাদি। কিণ্ডু এগুলি একক ভাবে এইসব কটি-পভঙ্কের কোন কাজেই লাগে না অথবা খুবই

সামান্য কাজে লাগে। সমাজকর্ম উন্নতশ্রেণীর প্রাণীদের বেলায় এই ধরনের গঠন-আকৃতিগালি কিছা গৌণ কাজকর্মে সাহায্য করে থাকে, অবশ্য আমার জানা নেই যে শুধু সমাজের মঙ্গলার্থে কাজকর্ম করার জন্য গঠন-আকৃতির কোন পরিবর্তান কখনো ঘটেছে কিনা। উদাহরণ স্বরূপে বলা যায়, প্রের্য গণ্ডারের শিং ও প্রেয় বেবনের কেনাইন-দাঁতকে তাদের যৌন বিষয়ক ছণ্ডের অস্তা বলে মনে হলেও আসলে কিন্তু এগালি তাদের গোণ্ঠী বা দলকে রক্ষা করার কাজেই বাবহাত হয়ে থাকে। কিন্তু কিছু কিছু মানসিক ক্ষমতার বিষয়গ**লে সম্পূর্ণ** অন্যরক্ম ( পণ্ডম পরিচ্ছেদে আমরা এ বিহুয়ে আলোচনা করব ), কারণ এই ক্ষমতাগর্মল প্রধানত বা শ্বেমান্ত সমাজের মঙ্গলের জন্যই গড়ে উঠেছে এবং সেইসঙ্গেই প্রতিটি পূর্থক পূর্থক প্রাণী পরোক্ষভাবে কিছু স্থাবিধাও পে**হেছে**। এই দুণিটভঙ্গির ব্যাপারে স্বতঃই প্রতিবাদ উঠবে, তব্ব এটাই সত্যিয়ে জীবজগতের মধ্যে মান্যৰ এমন একটি জীব যে ভীষণ অসহায় ও প্ৰতিরোধ শ**ভিহ**ীন। প্রাথমিক ও অপেক্ষাকৃত অদেশান্নত অবস্হায় সে আরো অসহায় ছিল। এই প্রসঙ্গে আরজিলের ডিউক জোর দিয়ে বলেছেন যে, ''মান্ধের শারীরিক काठाया भगुत्पत तथाक अनातकम । भारतीतिकভाবে मानास अत्नक अमराय छ দুর্বল। অর্থাৎ, শুধুমান প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলেই এইসব পার্থকা সাভিট হয় নি।'' এর দুণ্টাণ্ড স্বর্পে তিনি মানুষের দেহের অনাবৃত ও অরক্ষিত অবস্হার কথা, শন্তর আক্রমণ মোকাবিলা করার জন্য বড় দাঁত বা থাবার অনুপশ্হিতির কথা, জোরে দৌডানোর অক্ষমতা ও দৈহিক শক্তির ঘাটতির কথা, খাদ্য-অন্বেঘণ বা বিপদ এডানোর জন্য প্রয়োজনীয় **দ্রাণশন্তির অভাবের কথা উল্লেখ করেছেন**। এই সমস্ত অভাবের সাথে আরো একটি গ্রন্থতর ঘাটতির কথা যোগ করা যায়—মানুষ দ্রুত গাছে উঠতে পারে না, ফলে শচুরে হাত থেকে আত্মরক্ষা করতেও পারে না। অবশ্য গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের **্রধিবাসীদের পক্ষে দেহের** লোমশনোতা এমন বিষয় ক্ষতিকারক নয়. কারণ আমরা জানি যে ন'নদেহী ফুজিয়ানরা কঠিন জল-আবহাওয়াতেও দিবাি বে'চে থাকতে পারে। মানুষের এই প্রতিরোধহীন অবস্হার সঙ্গে বাদরদের অবস্হার তুলনা করার সময় মনে রাখা দরকার যে কেবলমাত্র পরেষ্ট্র-বাদংদের মধ্যেই বৃহদাকার কেনাইন দাতের পর্ণ বিকাশ দেখা যায়, এবং মুখ্যত যোন প্রতিষ্ক্রনীদের সঙ্গে সংগ্রামের জন্যই এটি ব্যবহাত হয়। তথাপি লক্ষ্য করার বিষয় যে স্ত্রী-বাদরদের মধ্যে এই দাঁত অনুপঙ্গ্হিত থাকলেও তারা দিবাি বে<sup>®</sup>চে থাকে।

দৈহিক আকার বা শন্তির ব্যাপারে বলা যায় যে, শিম্পাঞ্জির মত ছোট আকারে:

কোন প্রাণী থেকে, অথবা গরিলার মতো শক্তিশালী কোন প্রজাতি থেকে মান্ধ ক্রমবিকশিত হয়েছে কিনা, তা আমাদের জানা নেই। তাই এটাও আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে মান্ধ তার প্র'পার্বদের থেকে চেহারায় বড় ও বেশী শক্তিশালী হয়েছে নাকি ছোট ও দ্বর্শলতর হয়েছে। তবে এটা মনে রাখা দরকার যে কোন জল্তু যদি বিপাল আকৃতি, শক্তি ও হিংপ্রতার অধিকারী হয় এবং গরিলার মতো নিজেকে সমসত শক্তর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে, তাইলে সেকখনোই দলকম্ব বা সামাজিক জীবে পরিণত হবে না। ফলস্বর্প, তার মধ্যে উন্নত মান্সিক গা্ণাবলী প্রায়শই অনুপশ্হিত থাকবে, যেমন, সঙ্গীসাথীদের প্রতি সমবেদনা ও ভালোবাসার মত গা্ণ তার মধ্যে দেখা যাবে না। তাই মনে হয়, সম্ভবত অপেক্ষাকৃত দ্বর্শল কোন জীব থেকে বিবৃত্তি হওয়ার ফলে মান্বের পক্ষে এক বিপাল স্থাবধা করায়ত করতে পারা সম্ভবপর হয়েছে।

মান্যৰ তার দৈহিক শক্তির ঘাটতি ও জোরে দোডানোর অক্ষমতা এবং প্রকৃতিকত অস্ত্রের অভাব ইত্যাদির দার ণভাবেই পরেণ করে নিতে পেরেছে, প্রথমত তার মননশক্তির সাহায্যে, যা দিয়ে সে বর্বর অবস্হায় থাকা কালেই তৈরী করেছে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র, যাত্রপাতি ইত্যাদি, এবং দ্বিতীরত তার সমাজলখ গুল বা বৈশিশ্টোর সাহায্যে যা তার দলের সাথীদের সঙ্গে স্থানর বোঝাপড়ার রাস্তা প্রশস্ত করে দিয়েছে। আমরা জানি যে পূর্ণিবীতে দক্ষিণ আফ্রিকার মতো এরকম হিংস্র জ্বতু-জানোয়ারে ভরা দেশ আর দঃটি নেই। আবার এও অজানা নঃ যে উত্তর মেরার মতো এমন ভরঙ্গর দৈহিক কণ্টের জায়গাও পূ থিব<sup>ি</sup>তে আর নেই। তথাপি দেখা যায় যে ব্ৰাম্যান নামে ভীষণ দ্ব'ল একটি জাতি দক্ষিণ আফিকায়, লার হাত্যাত খাটো আকৃতির এম্কিমোরা উত্তর মের,তে বহাল তবিয়তে বসবাস করছে। নিঃসন্দেহেই বল। যায় যে মানুষের পূর্বপারুষদের মেখা এং সামাজিক বিন্যাস সম্ভবত আজকের দিনের সবচাইতে বন্যদশায় থাকা মান্মদের চেনেও হীনতর ছিল। কিল্তু ব্রুবতে অস্থাবিধে হয় না যে তারা গাছে চড়া ইত্যাদির মতো তাদের পশ্র-সদ্শ ক্ষমতাগ্রলি ক্রমশ হারিয়ে ফেলার সময় তাদের মেধাশব্রি উন্নত না হয়ে উঠলে জীবন সংগ্রামে টি কৈ থাকা বা উর্লাত করা তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হোত না। কিম্তু এই পরেপারুষেরা অন্টেলিয়া, নিউগিনি বা বোনি ওর মতো ( যা বর্তমানে ওরাংওটাংদের বাসভূমি ) কোন গরম মহাদেশ বা বৃহৎ দ্বীপের অধিবাসী হলে, আজকের দিনের বন্য মানুষদের থেকে অনেক বেশি অসহায় ও প্রতিরোধহীন হওয়া সক্তেও তাদের তমন কোন মারাত্মক বিপদের মোকাবিলা করার দরকার হয় নি। এই ধরনের কিছ্ম বৃহৎ অঞ্চলের গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে প্রতিঘদ্দিতা থেকে উত্তব হয়েছিল প্রাকৃতিক নির্বাচনের, আর তারই সঙ্গে দেখা দিয়েছিল আচার-আচরণের বিভিন্ন বংশগত প্রতিক্রিয়া, এবং এই দুরে মিলেই মানুষকে সমগ্র জীবজগতের শ্রেণ্ঠামের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

## তৃতীয় অগ্যায়

## মান্ধের সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মানসিক ক্ষমতার তুলনা

সবচেরে অ-সভ্য মাসুষ ও সবচেরে উচ্চশ্রেণীর বাঁদরদের মধ্যে মানসিক ক্ষমতার পার্থক্য, ব্যাপক
—নির্দিষ্ট কিছু সহজাত প্রবৃত্তি—আবেগ—অন্মসন্ধিৎদা—অনুকরণ—মনোনিবেশের ক্ষমতা—
ন্ম.তিশক্তি—কল্পনাশক্তি—যুক্তি—মন্তিদের ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতি—জন্ত-জানোগার কর্তৃক ব্যবজ্ঞত যন্ত্রপাতি ও অন্ত্রশন্ত্র—বিষ্ঠিভাবনা, আস্মসচেতনতা—ভাব প্রকাশের ভাগা—সৌন্ধ্যবোধ—ঈশ্বব বিষাদ, আধ্যাত্মিক কর্বিকলাপ, কুসংস্কার।

आरंगत मृद्धि श्रीतट ऋदन आमता स्नर्थाइ स्य मान्द्रस्त स्नर्ट अग्न किছ् न्श्रन्ध চিহ্ন আছে যার থেকে সহজেই বলা যায় যে, সে নিদ্নশ্রেণীর কোন জৈবিক আকার থেকে ক্রমবিকশিত হয়েছে, কিম্তু তাহলে মানসিক ক্ষমতার বিচারে মানুষের সাথে বাদবাকী সব প্রাণীদের এত প্রভেদ কেন? আমাদের সিন্ধান্তে কোন ল্রান্তি হয়নি তো ? সন্দেহ নেই তাদের মধ্যে মানসিক ক্ষমতার পার্থক্য বহু,বিদ্তৃত। এমনকি তুলনার ক্ষেত্র যদি একটি অত্যাত উন্নত জাতের বনমান্য (ane) ও সবচেয়ে অনুত্রত মানব জাতির এমন একজন সভ্যের মধ্যে সীমাবন্ধ রাখা যায়, যে চারের বেশী কোন সংখ্যা গ্রনতে পারে না এবং প্রায় কখনোই কোন সাধারণ কত বা নিজের আবেগকে কোন নির্দিণ্ট কথায় ব্যক্ত করতে পারে না,— তাহলে সেখানেও দেখন যে এই দ্বইয়ের ব্যবধান অত্যদত ব্যাপক। কুকুর তার আদিরপে নেকড়ে বা শিয়ালের তুলনায় যতটা উন্নত বা সভ্য হয়ে উঠেছে. উচ্চতর শ্রেণীর বাদররা যদি ততটাও উন্নত বা সভ্য হয়ে উঠত, তাহলেও এই পার্থক্যের ব্যাপকতায় কোন হেরফের ঘটতো না। আমরা জানি ফুজিয়ানরা সবচেয়ে অ-সভা বা অন্ত্রত জাতিগ**্রদির** অন্যতম। কি**ণ্ডু** এইচ. এম. এস- বিগ্**ল**্নামক জাহাঞে আমাদের সহযাত্রী তিনজন ফুজিয়ানকে দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। এরা কয়েক বছর ইংল্যান্ডে বসবাস করেছিল এবং অম্প অম্প ইংরাজীও বলতে পারত। আমাদের, অর্থাৎ সভ্য মান<sub>্</sub>ষদের স্বভাব ও মানসিক গ**্নণাবলীর সক্রে** ঐ তিনজনের প্রভুর সাদৃশ্য ছিল। যদি মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে মানসিক ক্ষমতার ব্যাপারটি আদৌ থাকত কিম্বা নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের তুলনায় মানুবের মানসিক ক্ষমতাটা সম্পূর্ণে ভিন্ন প্রকৃতির হোত, তাহলে আমরা কখনোই বলতে পারতাম না যে আমাদের উচ্চ পর্যায়ের গ্রনগর্নাল ক্রমবিকাশের

ফল : কিন্তু এটা প্রমাণিত সত্য যে মানুষ ও নিন্দ্রশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে এই ধরনের কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। আবার এটাও সত্য যে, মানুষ ও বাদরের মধ্যে মানসিক ক্ষমতার যতটা তফাৎ, তার চেয়ে তের বেশী তফাৎ রয়েছে অত্যন্ত নিন্দ্রপ্রজাতির কোন মাছ, যেমন ল্যামপ্রে (lamprey) বা ল্যান্সলেট (lancelet) ইত্যাদির সাথে উচ্চজাতের বাদরদের। নিন্দ্রশ্রেণীর মাছ আর উচ্চশ্রেণীর বাদরের মাঝামাঝি স্তরে রয়েছে বিভিন্ন মান্তার মানসিক ক্ষমতাযুক্ত তান্য সমস্ত প্রাণীকুল।

কোন বর্বর মান্ত্রষ (বর্ষারান নাবিক বায়রন ষেমন একজন বর্বরের কথা জানিয়েছেন যে তার শিশ্বপূত্রকে এক বর্বাড় সাম্দ্রিক শজার ফেলে দেওয়ার অপরাধে পাথরে আছড়ে মেরে ফেলেছিল) এবং কোন একজন হাওয়ার্ড বা ক্লাক সনের মধ্যেও নৈতিক স্বভাবের পার্থ ক্য খ্র সামান্য নয়, ঠিক যেমন কদাচিৎ কোন বিমৃত্ত শব্দ উচ্চারণ করতে পারা বন্য লোকের সঙ্গে নিউটন বা সেক্লপীয়েরের মননশীলতার পার্থ কাত সামান্য নয়। স্বভাবতই সর্বাপেক্ষা উন্নত জাতির সর্বাপেক্ষা উন্নত মান্ত্রমদের সঙ্গে নিশ্নতম পর্যায়ের বন্যমান্ত্রদের এই ধ্রনের তফাৎ কতকগ্রিল স্ক্লেতম ধাপের ভিত্তিতে সম্পর্ক হাত রুমশ দরে হয়ে ব্যামান্ত্র এবং সেই জন্যই এমনটা বলা হয়তো অত্যক্তি হবে না যে এই পার্থকাগ্রিল হয়তো রুমশ দরে হয়ে ব্যাবে এবং তারা প্রস্পরকে আরো মেলে ধরবে।

এই পরিচ্ছেদে আমার প্রধান লক্ষ্য হলো এটা প্রমাণ করা যে, মানুষ ও উরত স্তন্যপারী প্রাণীদের মার্নাসক কার্যকলাপের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। এই আলোচনার প্রত্যেকটি বিভাগকে (পরিচ্ছেদের শ্রুরতে যে ভাগগর্নল করা হয়েছে) নিয়ে আলাদা আলাদা প্রবন্ধ লেখা যায়, কিল্ডু তব্ আমি এখানে বিষয়গ্রিল নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করার চেণ্টা করব। যেহেতু এখনো পর্যক্ত মার্নাসক ক্ষমতার বিষয়ে কোন সর্বজনগ্রাহ্য শ্রেণীবিভাজন করা যায় নি, তাই স্পিত লক্ষ্যে পেণছানোর উদ্দেশ্যে স্বচেয়ে স্থবিধাজনক উপায়েই আমার বন্ধব্যকে সাজাব এবং সেই সমস্ত ঘটনাগ্রনিকেই বেছে নেব যেগ্রনি আমাকে স্বথেকে বেশি নাড়া দ্বিয়েছিল। আশাকরি আমার পাঠকের মনেও এগ্রনি সাড়া ছেলতে সক্ষম হবে।

একই প্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন জাবের মধ্যে মানসিক ক্ষমতার তারতম্য একটি গ্রন্থ-পূর্ণ বিষয় এবং তার কিছু নম্নাও আমরা পেশ করব। কিম্তু এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা অর্থহীন হবে, কারণ দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন রকম পশ্য-পাখীর সঙ্গে যুক্ত লোকজনের কাছে আমি বার বার খোঁজখবর করে জেনেছি তারা এ-ব্যাপারে সকলেই একমত যে প্রত্যেকটি মানসিক বৈশিণ্টোর:
ক্ষেত্রে পশ্পাখীদের একের সঙ্গে অপরের প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। তাছাড়া আমার
মনে হয় নিশ্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে প্রথম কিভাবে মানসিক ক্ষমতার উত্তব
হয়েছিল, তা খ্রুতে যাওয়া, প্রাণের উৎস খ্রুতে যাওয়ার মতই অর্থহীন।
এ-সব সমস্যা ভবিষ্যতের জন্যই তোলা রইল, অবশ্য আগামা মানুষ আদৌ
কোনদিন এ-সব সমস্যার সমাধানই করতে পারবে কিনা, জানি না।

নিদ্নশ্রেণীর প্রাণীর মতো মান্যুষও একই জ্ঞানেদ্রিয় ধারণ করে বলে তার মৌলিক স্বতঃস্ফৃতি জ্ঞানও এক হতে বাধ্য । মানুষের মধ্যে নিদ্নশ্রেণীর প্রাণীদের মত কিছা সহজাত প্রবৃত্তিও দেখা যায়, যেমন, আত্মরক্ষা, যৌন আবেদন, সদ্যোজাত সম্তানের জন্য মাতার মাতৃত্ববোধ, শিশুর স্তন্যপানের ইচ্ছা, ইত্যাদি। তবে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি তার পরের ধাপে থাকা প্রাণীদের থেকে কম। পর্বভারতীয় দ্বীপপুর্ঞ্জের ওরাংওটাং ও আফ্রিকার শিদ্পাঞ্জিরা ঘুমোনোর জন্য গাছের উপর ডাল পালা দিয়ে পাটা ( platform ) তৈরী করে। যেহেতু উভয় প্রজাতি একট অভ্যাসের অনাবর্তী, তাই বলা যেতে পারে এর কারণ হচ্ছে তাদের সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না এটা তাদের একই চাহিদা ও চিতা ভাবনা করার একই রকম ক্ষমতার ফল কিনা। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল, এই ধরনের বাদরেরা ( ওরাংওটাং, দিম্পাঞ্জি, ইত্যাদি ) গ্রান্মমণ্ডলের বিষান্ত ফল ছোঁয় না, কিল্ডু মানুষের মধ্যে এমন বোধের যথেণ্ট অভাব রয়েছে। আবার যথন আমাদের গ্রহপালিত জাতু জানোয়ারদের সম্পূর্ণ অপরিচিত কোন জারগায় নিয়ে গিয়ে চরে বেডানোর অবাধ স্থযোগ দেওয়া হয় তথন তারা প্রায়শই ভুল করে বিষাক্ত গাছপালা খেয়ে ফেলে: কি'ত পরে এ-বিষয়ে যথেণ্ট সাবধানতা অবলবন করে। এক্ষেত্রেও সম্ভবত আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি না তারা কোন ফল খাবে আর কোনটি খাবে না. এটি তাদের নিজ অভিজ্ঞতা থেকে শেখা নাকি উত্তরাধিকার সূর্তে অর্জন করা। ভবে, একটা বাদেই আমরা দেখব যে এই বাঁদরদের মধ্যে সাপ এবং অন্যান্য হিংস্ত জ্বন্দেরার সম্পর্কে একটি ভীতিভাব রয়েছে, যা তাদের সহজাত।

উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের সহজাত প্রবৃত্তি নিশ্নশ্রেণীর তুলনায় সংখ্যায় অনেক কম ও অপেক্ষাকৃত সরল প্রকৃতির। ক্যুভিয়ের-এর মতে, সহজাত প্রবৃত্তি ও মেধা পরস্পর বিপরীত। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের বৃত্তিশ্বর্গত উৎকর্ষ তাদের সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই ক্রমবিকশিত হয়েছে। কিন্তু পাউসেট (pouchet) তাঁর একটি চাণ্ডলাকর প্রবৃদ্ধে দেখিয়েছেন যে, এ-ধরনের: কোন বৈপরীত্য আদপেই সম্ভব নর । কেননা, যে সমস্ত পোকামাকড় সবচেয়ে চমৎকার সহজাত ক্ষমতার অধিকারী, তারা সবচেয়ে বৃদ্ধিমানও বটে । অন্যদিকে নির্দ্দিশি প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে কম বৃদ্ধিমানও মাছ বা উভচর ব্যাপ্ত ইত্যাদিরা জটিল সহজাত ক্ষমতার অধিকার্মা নয় এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে এই ক্ষমতার উল্লেখযোগ্য দাবিদার বীবর (Beaver) তত্যুক্ত বৃদ্ধিমান । আশাক্ষির মিস্টার মগ্যানের অনবদ্য রচনার সঙ্গে পরিচিত প্রকরা এ-ব্যাপারে সহস্ত পোষণ করবেন ।

যদিও মিঃ হার্বাট দেপন্সার মনে করেন যে বৃশ্বিমজার প্রাথমিক স্তরগ্রিল প্রতিবর্ত ক্রিয়ার (retlex action ) গাণন ও সংযোজন (multiplication -coordination ) নীতির দ্বারা বিকশিত এবং যদিও অনেক প্রাথমিক সহজাত প্রকৃতি ধীরে ধীরে প্রতিরত ক্রিয়ায় পর্যবিসিত হয়েছে, যেগালিকে আর আলাদা করে এখন চেনা যাবে না যেমন, বাচ্যাদের স্তনা পানের ইচ্ছা, তথাপি মনে হয় আরো জটিল সহজাত ক্রিয়াগালি বাশিমান্তার থেকে দ্বতদ্ত কোন উপায়ে বিকশিত হক্ষেছে। তবে আমি মোটেই অস্বীকার করতে চাই না যে, সহজাত ক্রিয়াগ্রাল তাদের নির্দিণ্ট ও অপরিশীলিত চরিত্তকে পরিত্যাগ করতে পারে এবং স্বাধীন ই'ছার স্বারা পরিচালিত অন্য কিছুতে রপোশ্তরিত হতে পারে। অন্যদিকে, কিছ্ম ব**্রিখগত ক্রিয়া বেশ কয়েক প**্রেয় ধরে পালন করার সহজাত ক্ষমতায় উমীত হয় এবং বংশগত হয়ে পড়ে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সম্দ্রমংলান দ্বীপসমহের পাখীদের মানুষকে এড়িয়ে চলার ব্যাপারটা এভাবেই রপ্ত হয়েছে। স্থতরাং এই কাজগুলিকে চারিচিক বৈশিশ্টোর অবনতি বলা যেতে পারে, কারণ এগালি আর যান্তি বা অভিজ্ঞতার দারা অন্যুষ্ঠিত হচ্ছে না। কিন্তু আরো জটিল সহজাত ক্রিয়াগালির একটি বড় অংশই সম্পূর্ণ দ্বতন্ত্র উপায়ে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সহজ সহজাত ক্রিয়ায় ক্রমপরিবৃতি ত হয়। এই ধরনের ক্রমপরিবর্তাগালি হয়তো একই অজ্ঞাত কোন কারণে মাস্তাপের সেইসব অংশের ক্রিয়াবশত উৎপত্তি হয়, যেগালি শরীরের অন্যান্য অংশে সামান্য বৈসাদৃশ্য বা ভিন্ন ভিন্ন পার্থক্যের জন্য দারী। কিন্তু আমাদের অজ্ঞতার দর্শুণ প্রায় সময় আমরা বলে দিই যে এই ক্রমপরিবর্ত্নগুলি আপনা আপনিই স্'িট হয়েছে। আমার মনে হয় জটিলতার সহজাত প্রবৃত্তির উৎপত্তি সম্পক্ষে আমরা এছাড়া অন্য কোন সিম্ধান্ত করতে পারি না। সম্তান উৎপাদনে অক্ষম শ্রমিক পি'পড়ে ও মৌমাছিদের চমংকার সহজাত ক্ষমতার কথা র্ম**েতা করলে** নেখা যায় <mark>যেহেতু তারা সকলেই স</mark>ম্ভান **উৎ**পাদনে অপারগ, তাই

তাদের সম্তানদের মধ্যে অভিজ্ঞতা ও পরিবর্তিত অভ্যাসের বংশগত প্রভাব পড়ার: কোন প্রশ্নই ওঠে না।

পুর্বেন্টিলাখত পোকামাকড ও বীবরদের ( beaver ) কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি, বৃশ্বির উচ্চমান্তা নিঃসন্দেহে জটিল সহজাত প্রবৃত্তির সাথে সামঞ্জস্য-পর্ণে এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ, যদিও প্রথমে স্বতঃপ্রবৃত্ত শিক্ষাগ্রহণ করলেও শীঘ্রই প্রতিবর্ত ক্রিয়ার দ্রত ও নিশ্চিত অভ্যানের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়। তথাপি এমন হয়তো অসম্ভব নয় যে সাবলীল বৃষ্ণিমন্তা ও সহজাত ক্রিয়ার বিকাশের মধ্যে কিছু প্রতিবন্ধক কাজ করে, যা পরবর্তী সময়ে মন্তিন্কের কিছু বংশগত উন্নত পরিবর্তনের জন্য দায়ী। মদিতকের কাজকর্ম সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমিত হলেও এটা বোঝা যায় যে বৃত্তিশ্বগত ক্ষমতা যথেণ্ট উন্নত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মন্তিত্তের নানা অংশ অবশ্যই আল্ডঃযোগাযোগ রক্ষাকারী কতকগ**্**লি জটিল মাধ্যম দারা সংয**্তঃ হ**য়, এবং তার ফলে সম্ভবত এর প্রতিটি প্রথক পূথক অংশ কোন নিদিশ্টি ও বংশগত রীতি অনুযায়ী, অর্থাৎ সহজাত ক্রিয়া অনুষায়ী বিশেষ কোন সংবেদন বা সংস্পেশে সাড়া দিতে অনুপ্ৰযুক্ত হয়ে পড়ে। এমনকি মনে হয় স্বৰুপমান্তার বৃদ্ধির সঙ্গে নিদি<sup>6</sup>ট কিন্তু বংশগত নয় এমন অভ্যাস গঠনে জোরালে প্রবণতার একটি সম্পর্ক রয়েছে। কারণ, একজন বিচ ফণ চিকিংসক আমাকে জানিয়ে ছিলেন, সামান্য নির্বোধ ব্যক্তিরা যে-কোন কাজ নিয়মমাফিক বা অভ্যাস মতো করতে ভালোবাসে এবং এ-ব্যাপারে উৎসাহ পেলে তাদের খুশীর আর অ**ল্ড থাকে** না।

একট্ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়লেও আমাদের বর্তমান আলোচনা করা এই জন্যে দরকার যে, উচ্চপ্রেণীর প্রাণীদের, বিশেষত মানুষের, মানসিক ক্ষমতাকে আমরা সহজেই কমিয়ে দেখতে পারি, যখন তাদের কাজকর্মগালিকে পরের্ব ঘটে যাওয়া কোন বিষয়ের স্মৃতি, দরেদ্ভিট, যুত্তি ও কল্পনার ভিত্তিতে এবং নিশ্নশ্রেণীর প্রাণীদের সহজাত ক্ষমতার দ্বারা সম্পাদিত একই রক্ষম কাজের সঙ্গে তুলনা করতে বিস । একইসাঁথে আমাদের মনে রাখা দরকার যে নিশ্নশ্রেণীর প্রাণীদের এই কাজ সম্পাদনের ক্ষমতা একদিনে অজিত হয়নি, তা সম্ভব হয়েছে তাদের মাসতাক ও প্রাকৃতিক নির্বাচনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে ধাপে ধাপে এবং তার জন্য তাদের কমোন্তর বংশধরদের কোন সচেতন বৃত্তিমনন্তা প্রয়োগের দরকার হয়নি । মিঃ ওয়ালেসের যৃত্তি অনুষায়ী নিঃসম্পেহে বলা যায়; মনুষ্যকৃত বেশীরভাগ বৃত্তিমন্তার কাজই যুত্তিনির্ভার নয়, সেখানে অনুকরণই প্রধান । কিন্তু মানুষ্বের কাজ আর নিশ্নশ্রেণীর প্রাণী কর্তৃক সম্পাদিত অনেক কাজের মধ্যে এই পার্থক্য

বেশ বড় রক্ষের। যেমন, মান্য একবারের চেণ্টাতেই শ্বার্থী অন্করণের সাহাব্যে পাথরের কুড়োল বা ডোঙ্গা তৈরী করতে পারে না, অভ্যাস বা অন্শীলনের খারা তাকে নিজের কাজ আয়ন্ত করতে হয়। অন্যাদকে, প্রায় প্রথম চেণ্টাতেই বীবররা জলের হাত থেকে বাঁচতে মাটির চিপি বা যাতায়াতের জন্য স্তৃত্ব তৈরী করতে পারে; পাখীদের চমংকার বাসা তৈরী করা বা মাকড়সার স্থানর জাল বোনার জন্যও পর্বে অভিজ্ঞতা বা অভ্যাসের দরকার হয় না; প্রথম চেণ্টাতেই এগ্রাল গড়তে পারে তারা।

এবার আমাদের বর্তামান আলোচনার ফিরে আসা যাক। নিশ্নশ্রেণীর প্রাণীরা দপ্টতই মান্ধের মতো স্থ-দ্বঃখ ও বিদ্যাদ অন্ভব করে থাকে। আমাদের শিশ্বদের মতো কুকুর, বিড়াল বা ভেড়ার বাচ্চারা যখন একসাথে খেলা করে, তখন বোঝা যায় যে এর চেরে চমংকার আনন্দের বহিঃপ্রকাশ আর কিছুই হতে পারে না। এমনকি পোকামাকড়েরাও এইভাবে খেলার মাধ্যমে তাদের আনন্দ প্রকাশ করে, এটা আমার কথা নর, চমংকার পর্যবেক্ষক পি- হ্বার তার কাজের মধ্যেই এই ব্যাপারটা উল্লেখ করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন পি পড়েরা একে অপরকে তাড়া করে এবং কামড়াবার ভান করে, ঠিক যেমনটা আমরা ওনেক বাচ্চা কুকুরদের মধ্যে দেখে থাকি।

নিশ্নশ্রেণীর প্রাণিদের মধ্যে যে আমাদের মতো একই আবেণের দর্ণ উত্তেজনা দেখা দেয়, তার অসংখ্য প্রমাণ আছে এবং মেইজন্য এ-বিষয়ে প্রেখান্প্রেখ আলোচনা করে পাঠককে আর নাইবা বিরম্ভ করলাম। ভয়ের ব্যাপারটিও এদের মধ্যে আমাদের মতো একই রকমভাবে কাজ করে; মাংসপেশী কাঁপতে থাকে, ব্রুক ধড়ফড় করে, মলছারের পেশী (sphincters) প্রসারিত হয় এবং দেহের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। তাছাড়া, অধিকাংশ বন্যপ্রাণীদের মধ্যে একটি উল্লেখ-যোগ্য বৈশিণ্ট্য হলো ভয়জনিত সন্দেহ প্রবণতা। স্যার ই. টেনেণ্ট কর্ত্রক উল্লিখিত পোষা মাদীহাতি কর্ত্রক বন্য হাতীদের প্রবন্ধনা করে ফাঁদের ফেলার ব্যাপারটা মেনে নেওয়া অসম্ভব, যদি না আমরা এটা স্বীকার করে নিই হাতিটি উদ্দেশ্যমলেক ভাবে এই প্রবণ্ধনা অভ্যাস করেছে এবং কী করতে যাচ্ছে সেটা বেশ ভালোভাবেই তার জানা আছে। একই প্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন জনীবের মধ্যে সাহসিকতা বা ভীর্তার সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ ঘটে থাকে, ষেমনটি সাধারণ ভাবে আমরা আমাদের কুকুরদের মধ্যে দেখে থাকি। কোন কোন কুকুর বা ঘোড়া বেশ থিটখিটে মেজাজের ও স্বভাবতই বিষম প্রকৃতির, আবার অন্যদের মেজাজ বেশ চমংকার। এই সব গুণ বা বৈশিণ্ট্য বংশগত স্তেই অর্জিত

হয়। হয়তো অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন প্রাণীরা মাঝে মাঝে কেমন সাংঘাতিক রেগে গিয়ে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এবিষয়ে বিভিন্ন প্রাণীদের দীর্ঘ বিশাশ্বত ও স্কচতুর প্রতিহিংসার উপর অনেক উপাখ্যান প্রকাশিত হয়েছে এবং এগলো সম্ভবত সতিত্ব। রেঙ্গার ও রেহ্ম্, জানিয়েছেন, যে সমস্ত আমেরিকান ও আফ্রিকান বাদরদের তারা পোষ মানাতে সমর্থ হয়েছিলেন, সেগ্রাল (বাদরেরা) একসময় প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছিল। প্রাণতিত্ববিদ স্যার অ্যান্ত্র্যু ক্রিম্ব, বিনি গভার গবেষণা কর্মার জন্য স্থপরিচিত, তিনি আমাকে তার নিজের জেম্বে দেখা একটি ঘটনার কথা বলেছিলেন। ঘটনাটি ছিল এরকম—উক্রমাণা অম্বরীপে একজন অফিসার প্রায়শই একটি বেব্রুনকে নানাভাবে বিরক্ত করত, কোন এক রবিবার চমংকার পোশাকে সেই অফিসারকে প্যারেডের জন্য আসতে দেখেই বেব্রুনটি একটি গতের মধ্যে জল ঢেলে দ্বুত কিছুটা ঘন কাদা তৈরী করে ফেলল এবং সেখান দিয়ে যাবার সময় সেই কাদা অত্যাত্ব দক্ষতার সঙ্গে সে অফিসারটির গায়ে ছব্রুটে মারল যা অনেক পথচারীর কাছেই মজার উপাদান হয়ে উঠেছিল। শুম্ব তাই নয়, দীর্ঘদিন ধরে বেব্রুনটি ষখনই ঐ অফিসারটিকে দেখতে পেত, তথনই আনন্দে হাত-পা ছব্রুটে উল্লাস প্রকাশ করত।

কুকুরের প্রভুভন্তি অতুলনীর। একজন প্রাচীন লেখক বেশ স্থাপর করে বলেছেন, "প্রতিবৈশিতে কুকুরই একমান্ত জীব, যে তার নিজের চেয়েও তোমাকেই (প্রভুকে) বেশী ভালোবাসে।"

্রমনিক মৃত্যুষণ্ট্রণার মধ্যেও কুকুর তার প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে। আমরা প্রত্যেকেই জানি যে বিজ্ঞানের কাজে জীবশত কুকুরের অঙ্গচ্ছেদ করে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়ে থাকে। এইরকম একটি পরিক্ষার সময় কুকুরটি তার প্রচম্ভ ষন্ত্রণা সম্বেও ঐ পরীক্ষকের হাত চেটে দিতে ভুল করেনি, আর তাই সেই পরীক্ষকের কাজটি আমাদের জ্ঞান সম্প্রসারণের জনা যতই ন্যায়সঙ্গত বলে বিবেচিত হোক না কেন বা তাঁর হাদের যতই পাষাণ হোক না কেন, জীবনের অন্তিম সময়ে তিনি তাঁর এই কৃতকমের জন্য অনুতপ্ত হতে বাধ্য।

হোয়েল একটি চমৎকার প্রশ্ন ছইড়ে দিয়েছেন, ''যে ব্যক্তি প্রায় সকল মানব জাতির স্বীলোক ও সমস্ত জীবজগতের স্বীলিঙ্গের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত মাতৃদেনহের

১। উলিখিত সমস্ত বিবৃতি এই ছুই প্রাণীতথ্বিদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ধৃত। ডঃ রেঙ্গারের "Naturgesch, der saugethiere von paraguay", পৃঃ ৪১-৫৭, এবং ব্রেছ্মের "Thierleben", বি. ১ম, পৃঃ ১০-৮৭।

প্রদয়স্পাণী দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করেছেন, তিনি কি সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন বে উভয়ক্ষেত্রে (মানুষ ও অন্যান্যপ্রাণী) এই দেনহের মলেনীতি এক নয়?" একটা লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাব মাত্রনেহের ব্যাপারটা কত সামান্য ঘটনার মধ্যেই মতে হয়ে ওঠে। একেতে রেঙ্গারকে স্মরণ করা যাক। তিনি একবার দেখেছিলেন সেব্রস্ক্র জাতের একটি আমেরিকান মেয়েবাদর তার বাচ্চার গায়ে এসে বসা মাছিদের বাগ্রভাবে তাডিয়ে দিচ্ছে। অধ্যাপক ভূভেনিলেরও একটি ঘাভিজ্ঞতা এখানে **উল্লেখ** করা যায়। তিনি হাইলোবেত্স্ জাতের এক বাঁদর মাকে নদীর জল দিয়ে তার বাচ্চাদের মূখ ধুইয়ে দিতে দেখেছিলেন। সংতান বিয়োগে বাঁদর মায়েদের দুঃখ এত গভীর হয় যে—অধ্যাপক ব্রেহাম উত্তরআফ্রিকার এই ধরনের কিছু, বাদরকে আটকে রেখে দেখেছেন —সেই শোকে তারা মারা পর্যন্ত যায়। তাছাড়া স্ত্রী ও পরেষ উভয় প্রকার বাদরই জনাথ বাঁদর বাচ্চাদের ভার নেয় এবং বেশ যঞ্জের সাথেই তাদের দেখাশোনা করে। একটি মেয়ে বেবুনের কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। সে এমনই উদার ছিল ও বিড লছানাও চার করত এবং সবসময় তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে বেডাত। অবশ্য এই বাচ্চানের সে তার নিজের খাবারের ভাগ দিত না। বিষয়টি রেহ মের কাছে একটা অস্বাভাবিকই মনে হয়ে ছিল কারণ, তাঁর পোষা বাঁদররা সবকিছাই (খাবার) তাদের বাচ্চাদের মধ্যে স্থাদরভাবে ভাগ করে দিত। ঐ বেবুনটি সম্পর্কে তারো জানা যায় যে, একবার তার সংগ্রেণত বাচ্চাদের মধ্যে একটি বেডালছানা তাকে নখ দিয়ে আঁচড়ে দিয়েছিল : এরকম আঁচড়ের জন্য প্রথমে घाररा रातला त्वर्नि हिल यर्थण वृत्तिसमाणी ; अहिरत विजाल हाना हित পায়ের থাবা পর্কাকা করে বিষয়টি বোধগম্য হতে সে দাঁত দিরে তার নখ কেটে সমস্যার সমাধান করেছিল <sup>। ২</sup> চিড়িয়াখানার ভারপ্রাপ্ত একজন কর্মচারীর কাছ থেকে আমি শানেছি, একটি বাড়া বেবান (সি চাক্মা) একটি রেহ্সাস্ জাতের বাচ্চা বাদরকে দেখাশোনা করত। কিণ্ডু যথন খ্রিল ও ম্যানখ্রিল জাতের দুর্টি বাচ্চা বাদরকে ঐ খাঁচার মধ্যে রাখা হলো, ভারী আশ্চর্যজ্ঞনক যে. সে রেহাসাস্ বাচ্চাটিকৈ বাদ দিয়ে পরে আসা দুটি বাচ্চার প্রতি আগ্রহ দেখাতে

২। একজন সমালোচক কোনরকম যুক্তি ছাড়াই বেহ,মৃ কর্তৃক উল্লিখিত এরকম কাঞ্চের সম্থাব্যতা সম্পর্কে সম্পেহ প্রকাশ করেছেন। উদ্দেশ্য আরি কিছু নর, আমাকে হেনস্তা করা। সেইজ্বন্থ আমি নিজেই পরীক্ষা করে দেখেছি, পাঁচ সপ্তাহ বরসের কোন বিড়ালছানার পারের ধারালো নথগুলি আমার দাঁত দিরে কাটা পুব শক্ত কোন কাজ নর।

শ্রে করল। সম্ভবতঃ সে ব্যতে পেরেছিল ঐ দৃটি ৰাচ্চা অন্য প্রজাতিভূত্ত হলেও প্রায় তার সমগোচীয়। আর সেই বাচ্চা রেহ্সাস্টি এইভাবে ফেন্ছ থেকে বিগত হয়ে সব সময় মনমরা হয়ে থাকত। শোনা কথা নয়, আমি নিজের চোথে দেখে এসেছি, অযোগ পেলেই সে ছিল ও ম্যানছিল প্রজাতির বাচ্চা দৃটিকে বিরম্ভ করত ও আক্রমণ করত এবং এর ফলে ব্লুট বেব্নটি রেহ্সাস্টির প্রতি তাঁর ঘৃণা ও ক্রোধ প্রকাশ করত। তাছাড়া রেহ্মের মতে, বাদঃরাও তাদের প্রভূদের বহিঃশানুর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে থাকে। শ্রেহ্ তা নয়, তারা যে কুকুরদের সঙ্গে একতে থাকে ( একই প্রভূর অধীনে ), তাদেরকেও রক্ষা করতে সে অন্য কুকুরদের আক্রমণকে প্রতিহত করে। কিংতু আমরা এখানে সহান্ভূতি ও আন্গতেরে বিষয়গর্লিই খতিয়ে দেখতে চাইছি, তাই সেই প্রসঙ্গেই ফিরে যাওয়া যাক। এখানে রেহ্মের ঐ পোষা বাদরদের কথা আবার বলতে হচ্ছে। তারা তাদের অপছন্দ কোন ব্রুড়া কুকুর বা অন্যান্য প্রাণীকে নানান ফন্দিফিকরের সাহায্যে উত্যক্ত করে তুলত এবং তাতে প্রচূর মজাও পেত।

অধিকাংশ জটিলতর মানসিক আবেগ মানুষ ও উন্নত শ্রেণীর জীবজন্তুর মধ্যে একই প্রকার। প্রায় সকলেই জানেন একটি কুকুর কতদরে ঈর্যান্বিত হয়ে ওঠে যদি সে দেখে তার প্রভূ অন্য কোন প্রাণীকে আদর করছে, বাদরদের মধ্যেও আমি এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছি। এর থেকে বোঝা যায় জীবজাতুরা শুখু যে অপরকে ভালোবাসে এমন নয়. অপরের ভালোবাসা পেতেও চায়। স্পণ্টতই তারা প্রতিবৃদ্দিতায় আহ্হাশীল। কোন কাজের জন্য প্রভুর সম্মৃতি বা প্রশংসা পেতে তারা ভীষণ আগ্রহী। দৃষ্টাশ্তস্বর্পে বলতে পারি, যখন কোন কুকুর তার প্রভুর জন্য সামান্য একটি ঝুড়িও বয়ে আনে; তখন তাকে অত্যুক্ত আত্মতুক্ট বা গবিতি দেখায়। আবার খাবার সম্বশ্যে কুকুরের লম্জা পাবার বিষয়টি আমার কাছে ভয়জনিত কোন কারণ বলে মনে হয় না, বরং মনে হয় তা এমন কিছু, ষার সাথে মানুষের খাৰার ভিক্ষা করার লব্জা জড়িরে আছে। আমরা ইয়তো অনেকেই দেখেছি যে ভালো জাতের কুকুরেরা নেড়ি কুকুরদের বাজে রকমের ডাককে অবজ্ঞা করে; এটাকে মহান ভবতা ছাড়া আর কী বলা যার। প্রত্যক্ষদশাদৈর মতে, বাদরেরা উপহাস একদম পছন্দ করে না। তাই মাঝে মাঝে তাদের শত্রের উন্দেশ্যে কাম্পনিক আক্রমণ শানাতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে আমার দেখা চিড়িয়াখানার একটি বেব,নের কথা বলা যেতে পারে। তার দেখাশোনার জন্য নিষ্ক লোকটি কোন চিঠি বা বই নিয়ে জোরে তার সামনে পড়লে সে ভাষণ রেগে যেত এবং তার রাগ এমন সাংঘাতিক পর্যায়ে গিয়ের পে<sup>4</sup>ছিতে যে সে কার্মাড়িয়ে

নিজের পা থেকে রক্ত বার করে ফেলত। প্রায়শই কুকুররা চমৎকার রসবাধের পরিচার দিয়ে থাকে; একে নিছক খেলা হিসেবে দেখলে একট্র ভূল হবে। কোন ছোট দম্ভাকার বস্তু বা ঐ জাতীয় অন্য কিছ্র এদের একজনের কাছে ছর্নড়ে দিলে সে ওটাকে কিছ্র দরে অবধি নিয়ে যায়; তারপর জিনিসটা নিজের সামনে রেখে উব্ হয়ে বসে; জিনিসটা নেওয়ার জন্য তার প্রভূ, তার কাছে না আসা পর্যণত সে ঐ অবস্হাতেই বসে থাকে এবং প্রভূ কাছে এলেই ওটাকে নিয়ে আনন্দে দরের দৌড়ে পালায়। কুকুরটি বার বার এই একই কাজ করে চলে। নাসলে এতে করে সে দারল মজা পায়।

এবার আমরা অধিকতর ব**্রাণ্ধসঞ্জাত আবেগ ও কাজকমে'র প্রতি মনোনিবেশ করব**। উন্নত মানসিক ক্ষমতার বিকাশের জনা প্রয়োজনীয় বনিয়াদ গঠনে এগালি অত্যত উল্লেখযোগ্য ভ্রমিকা পালন করে থাকে। সাধারণত জীবজন্তুরা কোন প্রকার উত্তেজনাকে দার । মজার সঙ্গে গ্রহন করে । ক্যান্তি বা অবসাদের বিষয়টিও তাদের মধ্যে যথেণ্ট চোখে পড়ে। উনাহরণম্বরূপ কুকুর বা (অধ্যাপক রেঙ্গারের মতান,বায়ী ) বাদরদের নাম করা যায়। আবার প্রায় সমস্ত জীবজস্তুই বিভিন্ন বিষয়ে বিশময় বোধ করে থাকে এবং তাদের অনেকের মধ্যে কোতৃহল স্প্রাও বর্তমান। এই কোতৃহল স্পত্রার জন্য তাদের অনেক সময় কঠিন মল্যে দিতে হয়; ষেমন, শিকারীদের নানান ছলাকলায় আরুণ্ট হয়ে তনেক জন্তু প্রাণ পর্যন্ত হারায়। কিছু হরিণ, অপেক্ষাকৃত সতর্ক কৃষ্ণসার হরিণ এবং কয়েকপ্রকার পাঁতিহাসের মধ্যে বিষয়টি আমি প্রত্যক্ষ করেছি। ব্রেহ্মু তাঁর পোশা বাঁদরদের সাপ সংক্রান্ত কিছু সহজাত ভীতির তথ্য পেশ করেছেন। কিন্তু তাদের কোতৃহল স্পূহা এত বেশী ছিল যে মাঝে মাঝে তারা প্রায় মানুষের মতোই ভয় ভূলে সাপ-রাখা বান্ধটার ডালা ভূলে দেখবার চেন্টা করত—ব্যাপারটা কী!এই ঘটনা আমাকে এতটা বিশ্মিত করেছিল যে আমি মৃত সাপের একটি গুটোনো চামডাকে চিডিয়াখানায় অবস্থিত বাদরদের বাসগ্রেহে চুকিয়ে নিয়েছিলাম এবং তার ফলে সূন্ট উত্তেজনার ঘটনাটি ছিল অত্যাত কৌতুহলোদ্দীপক। এদের মধ্যে সার্কেপিথেকাস্ প্রজাতির তিনটি বাঁদর সবচাইতে সাবধানী ছিল; তারা বিপদ বুঝে নিজেদের খাঁচা ধরে ধাকা দিতে শুরু করল এবং তীক্ষ্ম চিৎকারে জানিয়ে দিল—বিপদ আসছে। অন্য বাদরেরা সহজেই ব্যাপারটা বুঝে নিল। শুধুর কয়েকটি বাচ্চা বাদর আর একটি বয়স্ক আনুরিস্ প্রজাতির বেবরুন সাপটির প্রতি উদাসীন ছিল। এরপর আমি সেই সপাকৃতি চামড়াটিকে বড় বড় খোপগারিলর একটির মেঝেতে রেখে দিলাম। কিছকেন পরে সব বাদরেরা সেটিকে

বিরে গোল হয়ে দাঁড়াল এবং একাগ্র চিত্তে দেখতে লাগল। বেশ হাস্যকর দুশ্য। েশতে দেখতে তারা অত্যন্ত ভ<sup>ূ</sup>ত হয়ে উঠল। যে কাঠের ব**লকে** তারা **খে**লার নামগ্রী হিসেবে জানে, ঘটনাক্রমে সেই রকম একটা বল খড়ের মধ্যে নড়ে উঠলে বেলটা খড়ে আংশিক চাপা পড়েছিল) তারা তৎক্ষণাৎ ভরে পিছিরে গেল। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভালো, মরা মাছ, ই°দ্র, জ্যাশ্ত ঘ্রম্পাখী বা সম্পূর্ণ নতুন কোন জিনিস এই সমস্ত বাঁদরদের খাঁচায় রাখলে এরা একেবারেই অন্যর্কম ্রাচরণ করে থাকে। হ°্যা, প্রথমটায় তারা কিছাটা ঘাবডে ষেত বটে, কিল্ড অচিরেই কাছে গিয়ে ভালো করে ব্যাপারটা খংটিয়ে পরীক্ষা করত। এবার আনার পরীক্ষার অবণিণ্টাংশটাকু বলা যাক। এখন আর মরা 'সাপ বা তার চামড়া নয়, একটা স্যাম্ত সাপকে কাগজের ঠোঙায় ভরে, ঠোঙার মুখটা সামান্য মূডে, বড থে।পগ্রলোর একটাতে রেখে দিয়েছিলাম আমি। একটি বাঁদর তৎক্ষণাৎ কাছে ্রে ঠোঙার মুখটি সামান্য খুলে মুখ নামিয়ে দেখল এবং তৎক্ষণাৎ ছিটকৈ সরে গেল। পরের ঘটনা ঠিক ব্রেহ্মের ব**ন্তব্যের সঙ্গে মিলে গেল**। একটির পর একটি वाँतत माथाहोत्क উপরের দিকে তুলে, কাঁধের একপাশে হেলিয়ে, খাড়া করে রাখা ঠোঙার মধ্যে সেই ভয়ংকর বৃহত্তটির দিকে এক পলকের জন্য হলেও এসে দেখতে লাগল, দেখার কোতহলকে কিছুতেই দমন করতে পারল না তারা। এর থেকে মনে হওল অসম্ভব নয় যে প্রাণীতবগত সাদ্যুশ্যের ব্যাপারে বাদরদের কিছু ধারণা ! notion of zoological affinities ) আছে। কেন না, রেহমের পোষা বাদরদের মধ্যে অক্ষতিকারক টিকটিকি, গিরগিটি বা ব্যাপ্ত সম্পর্কে একটি আশ্বর্য সহজাত ভয় অমলেক হলেও লক্ষ্য করা গেছে। একটি ওরাং-ওটাংও এমনকি একটি ঘুঘু কে প্রথমবার দেখে বেশ আতাৎকত হয়ে উঠেছিল।

নানুষ, বিশেষ করে বনা বা অসভ্য মানুষদের মধ্যে অনুকরণ-প্রবণতা অত্যশত প্রবল। মহিতদ্কের কোন রোগ দেখা দিলে এই প্রবণতা অত্যধিক মান্তায় বেড়ে বার। দেখা গেছে, হৈমিশেজজিয়া রোগগ্রহত কোন কোন ব্যক্তি বা অনারা নহিতদেকর হনায়বিক কর্মের অবনতি হেতু প্রবল উত্তেজনার শ্রেতে অসচেতনভাবে তাদের সামনে বলা প্রত্যেকটি কথা নকল করে যায়, তাদের মাতৃভাষা বা াজ্রাত কোন ভাষা, যে ভাষাতেই কথা বলা হোক না কেন, অনুকরণ অব্যাহত থাকে; শ্র্দ্ব তাই নয়, তাদের সামনে উপস্হাপিত অন্যদের অক্সভঙ্গী বা দৈহিক স্থালন নকল করতেও তারা বাদ দেয় না। ডেজর বলেছেন, কোন জীবজশ্তু স্বেচ্ছায় মানুষের কাজের নকল করে না, একমাত্র বাদের ছাড়া—যারা হাসোশীপক বাঙ্গকার হিসেবে স্থাবিদিত। জীবজশ্তুরা কথনো কথনো একে অপরকে নকল

করে থাকে। দেখা গেছে, কুকুরদের মধ্যে লালিত-পালিত হওয়া দুটি নেকড়ে কুকুরের মত ডাকতে শুরু করেছিল; কোন কোন সময় শিয়ালরাও কুকুরের মত ডেকে থাকে। তবে এটিকে স্বেচ্ছাকৃত অনুকরণ বলা ধাবে কিনা, সেটা ভিন্ন প্রদন। আবার পাখীরা তাদের পিতা-মাতার স্বর নকল করে গাইতে শেখে; নাঝে মাঝে অন্য পাখীদেরকেও অবশ্য তারা নকল করে থাকে। এবিষয়ে তোতাপাখীরা খুব ওদ্তাদ। তারা যে কোন শব্দ মাত্র কয়েকবার শনেই নিজেদের গলায় তুলে নিতে পারে। দ্যিউরো দ্য লা ম্যাল্ একটি কুকুরের কথা বলেছেন। কুকুরটি এক বিড়াল মায়ের রক্ষণাবেক্ষণে বড় হওয়ায় তার প্রতিপালিকার মতো পায়ের থাবা চাটতে এবং মুখ ও কান পরিস্কার করতে শিখেছিল। প্রখ্যাত প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্ অডুইন্ও এই ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করেছেন। আমি নিজে এটা প্রত্যক্ষ না করলেও অন্য কিছু: নিভ'রশ<sup>্</sup>ল তথ্য হাতে পেয়েছি। এগ**ুলির একটি এরকম**ঃ একটি কুকুর এক বিড়াল মায়ের দূবে না খেলেও তার বাচ্চাদের সঙ্গে একত্রেই বড় হয়েছিল : এই কুকুরটিও পাশ্তের থাবা চাটতে আর মূখে ও কান পরিক্টার করতে শিখেছিল এবং তার জীবন্দশার তেরো বছর ধরে এই অভ্যাস সে চালিয়ে গেছে। দ্যিউরো দ্য লা ম্যালের কুকুরটিও বিডালছানাদের কাছ থেকে অনুরূপভাবে শিখেছিল কিভাবে একটি বল সামনের থাবা দিয়ে গড়িয়ে নিয়ে যেতে হয় এবং কিভাবে তার উপর উঠে দাঁডাতে হয়। জনৈক পত্রলেখক আমাকে জানিয়েছেন, তাঁর বাড়ীতে একটি মেয়েবিড়াল দূ্ধ খাওয়ার সময় তার থাবাটা দূ্ধেব পাত্রের ( jug ) মধ্যে ্রেকিয়ে দিত, কারণ তার মাথার তুলনায় মুখটা ছিল খুবই ছো ট। এই বিড়ালটির একটি বাচ্চাও অচিরেই কোশলটি আয়ন্ত করে নিয়েছিল এবং স্থযোগ পেলেই অন্ধিত বিদ্যাটি প্রয়োগ করত।

বিভিন্ন জীবজন্তুর বাচ্চাদের অনুকরণ প্রবণতা, বিশেষ করে তাদের সহজাত বা বংশগত প্রবণতার কথা মনে রেখে বলা যায় যে তাদের বাপ্—মাই তাদেরকে এগালি শেখায়। এই বিষয়টিকে পরিক্ষার করে বোঝা যায় যখন দেখি কোন বিড়াল-মা তার বাচ্চাদের কাছে জ্যান্ত ই দার নিয়ে যাচ্ছে; কিম্বা ধরা যাক দিয়উরো দা লা ম্যালের বাক্ষপাখীর উপর পরীক্ষিত কোতৃহলোদ্দীপক তথাটি; তিনি বলেছেন যে এই বাজপাখীরা তাদের বাচ্চাদের নানান কোশল শেখাত, দরেছ পরিমাপের বিদ্যা শেখাত। প্রথমে তারা শান্যে মাখ থেকে মরা ই দার ও চড়ইে পাখী ছেড়ে দিয়ে ধরতে শেখাত, থবং তারপরে জ্যান্ত পাখী এনে ছেড়ে দিয়ে শিকার করতে শেখাত।

মান্বের ব্শিধগত বিকাশের ক্ষেত্রে 'মনসংযোগ' একটা অত্যাত গ্রেছপ্রণ বিষয়। **শ্বধ**্ব মান**্ব** নয়, জীবজম্তুনের মধ্যেও এই ক্ষমতাটি স্পণ্টতই বর্তমান : ই°দ্বরের গতেরে সামনে দাঁডিয়ে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য বিড়া**লে**র প্রস্তুতি এই মনসংযোগেরই নিদর্শন। আবার কখনো কখনো বন্য জম্তুরা শিকারের অপেক্ষায় এমন অভিনিবিণ্ট থাকে তখন তাদেরকে সহজেই বন্দী করা যায়। মিঃ বার্টলেট্ আমাকে এই বিষয়ে বাদরদের বৈচিত্র সংক্রান্ত একটি চমৎকার তথ্য জানিয়েছেন। এক ভদ্রলোক জ্বওলজিকালে সোসাইটির কাছ থেকে সাধারণ মানের বাঁদর কিনতেন নাটকে অভিনয় করার জন্য শিক্ষা দেবেন বলে। প্রত্যেকটি বাদরের জন্য তিনি পাঁচ পাউণ্ড করে দাম দিতেন। একবার তিনি প্রস্তাব দেন—তিন চারটি বাঁদরকে কয়েক দিন নিজের কাছে রেখে তাদের মধ্যে থেকে কোন একটিকে বেছে নেওয়ার স্থযোগ তাঁকে দেওয়া হলে তিনি প্রতিটি বাদরের জন্য **দ্বিম**ণ দাম দেবেন। তাঁকে যথন জি**স্কেস** করা হয়েছিল কিভাবে তাঁর পক্ষে এত তাড়াতাড়ি বোঝা সম্ভব যে কোন বাঁদরটি ভা**লো** অভিনেতা হতে পারে, তখন তিনি জবাবে বলেছিলেন, সমস্তটাই নিভ'র করে তাদের (বাঁদরদের) মনসংযোগের ক্ষমতার উপর । ব্যাপারটা একটা খালে বললে এ রকম দাঁড়ায়ঃ কোন বাদরের সঙ্গে তাঁর কথা বলা বা কোন কিছু; ব্যাখ্যা করার সময় বাঁদরটির দুভিট দেওয়ালে বসা কোন মাছি বা অন্য কোন সামান্য বুণততে আকুট হলে তিনি ব্রঝতেন, একে দিয়ে কিছু হবে না। এমনকি তিনি তাদের অমনোযোগিতার জন্য শাহ্নিত দিয়ে শোধরাতেও চেণ্টা করেছেন কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো: উৎসাহিত হওরার বদলে তারা আরো চুপচাপ হরে পড়ত। অন্যাদিকে, যে সব বাঁদর তাঁর কথা মনোযোগ সহকারে শানত বা লক্ষ্য করত, তাদেরকে সব সময়ই নানান জিনিস শেখানো যেত।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জীবজন্তুদের মধ্যে কোন ব্যক্তি বা ন্থান সন্পর্কে চমৎকার ক্ষ্মতিশক্তি কাজ, করে । স্যার অ্যানজ্ ক্ষিত্রের কাছ থেকে শনুনেছি যে উদ্ধ্যাশা অন্তরীপের একটি বেবন তাঁকে ন'মাস পরে দেখেও ঠিক চিনতে পেরেছিল এবং আনন্দ প্রকাশ করেছিল। আমার নিজের একটি কুকুর ছিল। তার ক্রভাবটা ছিল বনুনো, অপরিচিত কাউকে দেখলেই খে কিয়ে উঠত। একবার একটানা পাঁচবছর দুই দিন তার সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ থাকার পর আমি তার বাসক্ষানের কাছে গিয়ে প্রাণো অভ্যাস মত চিৎকার করে তাকে ডাকলাম; তার মধ্যে উৎকুলভাব দেখা না গেলেও সে আমার পিছন পিছন চলতে শ্রেক্ করল এবং এমন ভাবে আমার নির্দেশ পালন করতে লাগল বেন মাত্র

আধবণ্টার জন্য আমি তাকে ছেড়ে গেছিলাম। দপণ্টতই গত পাঁচ বছর ধরে প্রেরাণাে অজ্যাগগ্লি তার মনের মধ্যে স্থ্য অবস্হার রয়ে গিরেছিল, এখন মূহুতের মধ্যেই তা জেগে উঠেছে। পি. হ্বার দপণ্ট করে দেখিয়েছেন যে, এমন্তি পি'পড়েরাও চার মাস বিজেদের পর একই সম্প্রদাভ্তে তাদের সহযোগ দির চিনতে ভূল করে না। জীবজন্ত্রা নিশ্চয়ই প্রন্রাবর্ত ক ঘটনাগ্লির ডন্তব্রী সময় বিরতিকে কোন না কোন ভাবে ব্রেথ নিতে পারে।

মান ষের অতাশ্ত **উন্নত ক্ষমতাগ লৈর** অন্যতম হচ্ছে 'কল্পনা**শন্তি'**। এর সাহায্যে সে ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবেই তার পরে বর্তী কোন ধারণা ও ভাবনাকে সংযুক্ত করতে পারে আর এভাবেই গড়ে ওঠে উৎকুট ও মহান স্বৃত্তিসমূহ। জাঁ পল রিশ টার বলেছেন, 'একজন কবি যখন তার কাব্যের মধ্যে সূতি কোন শয়তান কখন চরিত্র হাাঁ অথবা না বলবে, তা নিয়ে ভাবতে বলে, তখন তাকে অর্থাহীন মৃত চিতা ছাড়া আর ক<sup>্</sup>-ই বা বলা যায় !' স্বণন দেখার বিষয়টি থেকে মান্যমের এই ক্ষমতাটির চমৎকার ধারণা পাওয়া যেতে পারে, কেননা, জাঁ পলের কথাডেই, "স্বংন হোল কবিতার একটি স্বয়ংচালিত ক্রিয়া।" তাই বলা যায়, কম্পনাশক্তির উদ্ভাবনী ক্ষমতা ষেমন আমাদের ধারণার সংখ্যা,ষথার্থ ও স্পন্ট বিষয়ের উপর নির্ভার করে. ঠিক তেমনি নির্ভার করে অনৈচ্ছিক যোগাযোগকে গ্রহণ বা বর্জন করার বিচার ক্ষমতা ও রুচির উপর এবং আমাদের স্বেচ্ছাকৃত ক্ষমতা দারা এগালিকে যুক্ত করার উপরও এই উভ্ভাবনী ক্ষমতা খানিকটা নির্ভারণীল । কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া এবং সম্ভবত সমস্ত উন্নত-শ্রেণীর জীবজাতুরা, এমনকি পাখীরাও° স্বণ্ন দেখে থাকে, ঘুমোনোর সমর তাদের শারীরিক অন্দোলন ও মুখ থেকে উচ্চারিত আওয়াজ-ই তাদের স্বণন দেখার প্রমাণ দেয়। তাদের যে কিছ্রটা কম্পনাশান্ত আছে, তা স্ব<sup>®</sup>কার করতে আমরা বাধ্য । আবার রাত্রি বেলা, বিশেষ করে চাঁদনি রাতে. কুরুরের কর্মণ স্থরে চিৎকার করার পিছনে নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কারণ আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমরা এই চিৎকারকে কুরুরের গম্ভরি ধর্নিন বলে থাকি। তাবলে সমস্ত কুকুর-ই ষে এমন করে, তা নয়। হাউজো: মতে, কুকুরেরা চাঁদের দিকে মোটেই তাকায় না, বরং তাদের দৃণ্টি নিবন্ধ থাকে দিগলতে মেশা আকাশের কোন এক নিদি টি বিশ্বতে। তাছাড়াও তিনি মনে করেন, চারপাশের নানান অস্পণ্ট ছবি তাদের কল্পনাশক্তির পথ আটকে দাঁড়ায়, ফলে তাদের মনের মধ্যে

ও। হাউলো বলেছেন যে তার প্যারোকিট, (Parokeet) ও ক্যানারি গাধিগুলি স্বপ্ন দেংত জঃ "Faculte's Mestales," tom. ২য় খণ্ড, পুঃ ১৯৬।

নানা আজগ্মীব প্রতিকৃতি ভেসে ওঠে। তাই য়দি হয়, তাহলে বলতে হয় তাদের অনুভূতি অনেকটাই যুক্তিহীন।

বেশী বার্কি নেওয়া হবে ? হোক। তব্ব আমি রলব মান্বের মানসিক ক্ষমতা-গুলির মধ্যে 'যুক্তি' বা চিন্তাভাবনার ন্থান সর্বাগ্রে। এমনকি জীবজনতদের যুক্তিশক্তি সম্পর্কে সন্দিহান লোকজনের সংখ্যাও এখন খুবই নগণ্য। লক্ষ্য করার বিষয় যে জীবজম্পুরা চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়, যেন কিছু একটা ভাবে, তারপর মনস্হির করে আবার চলতে শুরু করে। এটা একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে কোন প্রাণীতম্ববিদ্য যত বেশী সময় ধরে এবং ভালোভাবে একঠি নিদি ছি পাণীর আচার-আচরণকে লক্ষ্য করবেন, ততবেশী তিনি তার নধ্যে যুক্তির প্রাচুর্য দেখতে পাবেন, তুলনায় অনেক কম খাঁজে পান সহজাতপ্রবৃত্তির চিহ্ন।<sup>8</sup> পরের পরিচ্ছেদগর্লিতে আমরা দেখব অত্যন্ত নিদ্নশ্রেণীর কিছ**ু** প্রাণীও দুগাত যুক্তিগ্রাহ্য কিছ্ব কাজ করে থাকে। অবশ্য অস্বীকার করে লাভ নেই যে সহজাত প্রবৃত্তি আর যুক্তিগ্রাহ্য কাজের মধ্যে ভেদরেখা টানা খুবই কণ্টসাধ্য। যেমন, ডঃ হেস্ তাঁর 'দি ওপেন পোলার সি' রচনাটিতে বার বার বলেছেন, পাতলা বরফের ওপর দিয়ে চলার সময় তাঁর কুকুরগ;লি গা ঘে ঘাঘে ঘি করে দেলজগাড়ি টানার বদলে পরস্পর দারে সরে যেত ও পাথক হয়ে পড়ত, বাতে তাদের দৈহিক ওজন সমানভাবে বিন্যুস্ত হতে পারে। এই ব্যাপারটা বেশার ভাগ সময়ই আরোহীদের কাছে একটা সতকীকরণ হিসেবে উপস্থিত হোত, যার ফলে তারা ব**ুঝতে পারত এখান থেকে বরফের প্রকৃতি পাতলা ও** বিপ**জ্জন**ক। দ্বভাবতই প্রদ্ন জাগে—এই কুকুরগ, লি কি ডাহলে তাদের দ্ব দ্ব অভিজ্ঞতা থেকে এরকম কাজ করত, নাকি অপেক্ষাক্রত বয়ন্ত্র ও শিক্ষিত কুকুরদের দেখাদেখি এমনটা শিখেছিল, নাকি তা বংশগত অভ্যাসের ফল, অর্থাৎ সহজাত প্রবৃত্তি বিশেষ ? সম্ভবত তাদের মধ্যে এই ক্ষমতাটির উৎপত্তি হয়েছিল বহুর্নিদন আগে, যখন ঐ অপলের অধিবাসীরা দেলজ গাড়ি টানার কাজে তাদের প্রথম নিযুক্ত করেছিল। অথবা এমনও হতৈ পারে যে এসকিমো কুকুরদের পর্বেপারাম, অথাৎ উত্তরমের: অপ্যলের নেকড়রা পাতলা বরফের উপর বিচরণরত শিকারকে সকলে মিলে পাশাপাশি থেকে আক্রমন না করার অভ্যাস থেকেই এটা রথ করেছিল।

<sup>&</sup>lt;sup>৪</sup>। সি: এল- এইচ. মর্গ্যানের "দি আমেরিকান বীবর'', গ্রী: ১৮৬৮, রচনাটিতে এই **মন্তব্যের** চমৎকার ব্যাখ্যা করা আছে। ভবে আমার মনে হয় তিনি সহজাত প্রবৃত্তির ক্ষম<mark>তাকে পুরই</mark> কমিরে দেখেছেন।

অবস্হার পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত কাজগুলিকে বিচার করে আমরা শুধু এটুকই বলতে পারি যে সেগালৈ সহজাত প্রবাতির ফল, না যাত্তি সম্মত কাজ, না কি কেবলমাত্র কিছঃ ধারণার সমণ্টিগত ক্রিয়া 🕈 অবশ্য শেষের বিষয়টি (ধারণার সমণ্টি। যুক্তিশক্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গ সম্পর্ক যুক্ত। অধ্যাপক মোবিয়াস বানমাছ সম্পর্কে একটি কৌতহলোদ্দীপক তথা জানিয়েছেন। একই অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে তিনি একটি বান মাছকে চওড়া কাঁচ দিরে অন্যান্য মাছেদের থেকৈ আলাদা করে রেখেছিলেন। এতে দেখা গোল যে বান মাছটি অন্যপাশের মাছদের ধরবার জন্যে বারবার কাঁচটির গায়ে ধাকা মারছে এবং এত জোরে ধাকা মারছে যে মাঝে মাঝে নিজেই অচেতন হয়ে পডছে। এইভাবে তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর বান মাছটি ব্যাপারটা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে কাঁচের গায়ে ধাকা মারা বন্ধ করল। এরপর ঐ কাঁচটিকৈ সরিয়ে নেওয়া হলেও সে আর আগের মতো অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যেকার মাছগুলিকে আক্রমণ করতে উন্যত হোল না ; এবশ্য পরে ছাড়া মাছগুলিকে সে গোগ্রাসেই গিলেছিল। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় ষে, আগেকার মাছগালিকে আক্রমণ করার সঙ্গে যে সাংবাতিক আঘাতটা মিশে ছিল, তা তার দূর্ব'ল মদিতকের মধ্যে অত্যন্ত মারাত্মকভাবে গে'থে গিরেছিল। আবার যে ব্নো মান্ষটি কথনো স্থবৃহৎ কাঁচের জানলা দেখে নি, সে যদি একবার ঐ জানলায় ধান্ধা মারে, তাহলে তার মনেও জানলা আর যাঘাতের মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়ে যাবে —তবে এই রয়ে যাওয়াটা কিল্ত ঠিক বানমাছের ঘটনাটা**র সঙ্গে মিলবে** না। সে ঐ জানলার সম্বশ্বে ভাবনা চিম্তা করবে আর ভবিষ্যতে একই রকম অবস্হার সম্মন্থীন হলে সাবধানতা অবলম্বন করবে। আবার আমরা যদি বাদরদের লক্ষ্য করি তাহলে দেখব, কখনো কখনো একবার মান অনুষ্ঠিত কাজ থেকে প্রাপ্ত ব্যথা বা বিরম্ভির ধারণা তাদের দিতীয়বার ঐ কাজ করা থেকে বিরত রাখার পক্ষে যথেণ্ট। এখন যদি ধরা যায় বাঁদর ও বান মাছের মধ্যে এই পার্থক্যের একমাত্র কারণ একজনের তলনায় অনাজনের মধ্যে ধারণার সংযুক্তি অনেক বেশ জোরালো ও দৃঢ়মলে (যদিও বানমাছটি প্রায়শই অনেকবেশী মারাত্মক আঘাতের সন্মুখীন হয়েছে ), তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে বিভিন্ন মান ধের মধ্যে ঐ একইরকম পার্থক্য থাকলে তানের মানসিক গঠনও মলেগতভাবে পূৰক হবে ?

হাউজো জানিয়েছেন, যখন তিনি টেক্সাসের বিস্তীর্ণ শুকুনো সমতলভামি হে°টে পার হচ্ছিলেন; তথন তাঁর সঙ্গে থাকা কুকুর দুটি অত্যাত তৃষ্ণার্ত হয়ে কম করে তিরিশ থেকে চল্লিশবার কোন থাত দেখলেই জলের আশায় ছুটে গিয়েছিল। কিল্ড এই খাতগালৈতে কোন জল ছিল না, তাতে কোন সবাজের চিহ্ন বা আদ্র মাটির গন্ধ পর্যান্ত ছিল না। কিন্তু কুকুরগুরীলর এইরপে আচরণের কারণ কী ? নিশ্চরই তারা জানত গর্ড থাকলেই জলের সম্ভাবনা সব চেয়ে বেশী। অন্যান্য জীবজম্তুদের মধ্যেও হাউজো এরকম আচরণ লক্ষ্য করেছেন। আমার নিজের চোখে দেখা এবং সম্ভবত অনেকেই চিডিয়াখানায় দেখে থাকবেন, কোন হাতির নাগালের বাইরে মাটিতে একটি ছোট বৃদ্তু ছ**ং**ড়ে দিলে প্রথমেই সে তার শাঁড় দিয়ে মাটিতে হাওয়া দিতে থাকে, যাতে করে চারপাশে ছড়িয়ে পড়া বাষ**্ব চাপে** ব**স্তু**টি সহজেই তার নাগালের মধ্যে এসে পডে। প্রখ্যাত ন্-কুলতম্ববিদ ( ethnologist ) মিঃ ওয়েন্টোপ ভিয়েনাতে দেখা তাঁর একটি অভিজ্ঞতার কথা আমাকে জানিয়েছেন। অভিজ্ঞতাটি এরকম ঃ একটি ভব্লুক তার খাঁচার দরজার কাছে অবস্থিতজলের উপর ভাসমান একট্রকরো রুটিকে নিজের কাছে টেনে আনার জন্য পায়ের থাবা দিয়ে জল টানছে। সতরাং হাতী ও ভল্লকের এই ধরণের কাজগালি কে সহজাত প্রবৃত্তি বা বংশগত অভ্যাস বললে ভূল হবে, কারণ, স্বাভাবিক অবস্হায় থাকলে তাদের এই ধরণের কাজ করার কোন দরকারই হয় না। কিম্তু, একজন অসভ্য মান্যুয় ও উচ্চপ্রেণীর একটি জম্**তুদারা** সম্পাদিত এট রকম কাজের মধ্যে তফাৎ কী ? দেখা যান্। অসভ্য ব্নোমান্য ও কুকুর, উভয়েই প্রায়ই কোন নিচু জায়গায় জলের সম্থান পেয়েছে এবং তাদের মনের মধ্যে জল আর নিচু জায়গা একটা অভিন্ন রূপে ধারণ করেছে। একজন সসভা মানুষ এবিষয়ে কিছু সাধারণ সিম্বান্তে পে'ছিতে পারে, কিন্তু অসভা লোকদের সম্পর্কে° জানা সকল তথ্যকে বিচার করে দেখতে মনে হয় যে তাদের পক্ষে এরকম সিম্পান্তে পে°ছিনো সম্ভব নর আর কুকুরদের পক্ষে তো নাদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু একজন বানোলোক ও একটি কুকার একইভাবে তাদের অনু-সম্পান চালায়, যদিও বার বার তাদের আশাহত হতে হয় এবং উভয়ের ক্ষেত্রেই ্রেল্লটার পিছনে কিছু যুর্নন্তিকাজ করে থাকে, তা সে বিধ্যাটি সম্বন্ধে কোনসাধারণ

সিম্পান্ত তাদের সামনে থাক আর না-ই থাক। স্তরাং হাতী ও ভালাকের দারা বাতাস বা জালের মধ্যে স্ভি প্রবাহও একই নিয়মের বশবতী। আবার একজন বানো লোকের পক্ষে জানা বা খেয়াল করা সম্ভব নয় কোন নিয়মের

দ্বার: তার আকাঙ্থিত কাজটি সম্পাদিত হচ্ছে। তথাপি তার কাজকর্ম কিছুটা

অধ্যাপক হান্সলি অত্যন্ত স্পষ্ট করে দেইসব মান্সিক স্তরের ব্যাথ্যা করেছেন বেগুলির
সাহায্যে কোন মামুর বা কুকুর আমার এছে উল্লিখিত সিদ্ধান্তের সমতুল কোন সিদ্ধান্তে
উপনীত হয়।

শ্বলে যুর্নিন্ধর দারা নিয়ণিতত হয়, য়েয়য় নিশ্চিতভাবে একজন দার্শনিক তাঁর অবরাহম্যলক সিশ্বাণেতর দীর্ঘতম বিন্যাস করে থাকেন। এটাই হলো একজন ব্যুনা মান্যের সঙ্গে একটি জম্তুরতফাৎ; কারণ, মান্যুপরিবেশ ও অবস্থার প্রতি মনোমিবেশ করতে পারে এবং অনেক স্বন্ধ তাভিজ্ঞতা থেকেই সেগ্যলির মধ্যে কার যোগস্তাটি অনুধাবন করতে পারে। এবং এই ব্যাপারটার গ্রুছ্ম শুপরিসীম। এক সময় আমি আমার ছোট বাচ্চাটির সারাদিনে করা কাজগালি লিখে রাখতাম। তার এগারো মাস বয়সের সময় তখনও সে কথা বলতে শেখেনি আমি আশ্চর্য হয়ে দেখতাম কত তাড়াতাড়ি তার মনের মধ্যে বিভিন্ন বস্তু ও শব্দের একটা পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরী হয়ে যাছেছে। আমার জানা সব থেকে ব্যুদ্ধিমান প্রাণী কুরুরের মধ্যেও এই সম্পর্ক এত দ্রুত গড়ে ওঠে না। অবশ্য উচ্চপ্রেণীর জীব-ভম্তুর মধ্যেও এই ক্ষমতা নিশ্নশ্রেণীর প্রাণীদের যেমন বানমাছ, থেকে প্রেক হয়। তাছাড়া, সিন্ধান্ত গ্রহণ ও পর্যবেশ্বরের ক্ষেত্রেও তাদের স্বাত্ত্য বভায় থাকে।

নিশ্মশ্রেণ র আমেরিকান বাদরদের নিশ্নোক্ত কিছ্ কাজের সাহাথ্য বেশ স্পণ্ট করেই দেখানো যেতে পারে কিভাবে সামান্য অভিজ্ঞতা সত্তেরও যুক্তি বা চিন্তাভাবনার তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। অত্যুক্ত মনোযোগী পর্যবেক্ষক রেক্সার জানিয়েছেন যে প্যারাগ্রেতে থাকার সময় তিনি যথন প্রথমবার তার পোষা বাদরদের ডিন থেতে দিয়েছিলেন, তারা নাটিতে আছড়ে সেগ্রাল ভেঙে ফেলেছিল। ফলে বেশার ভাগ ডিমেরই কুস্ম নণ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা ডিমের একটা প্রাণ্ড শক্ত কোন কিছুতে ঠুকে তারপর আঙলে দিয়ে তার থোলা ছাড়িয়ে ফেলতে শিখেছিল। আবার ধারালো বোন যন্তে যদি একবার তাদের হাত কেটে যেত তাহলে তারা ছিত রবার আর সেটা স্পর্শ করত না, কিন্বা করলেও খ্রুব সতর্কভাবে করত। আবার এও শনুনেছি, এই বাদরদের জন্যে কাগজে মোড়া চিনির ডেলা বরান্দ ছিল; কিন্তু রেঙ্গার মাঝে মাঝে কাগজের মোড়কের মধ্যে জ্যান্ত বোলতা রেখে দিতেন, যাতে মোড়কটা তাড়াহুড়ো করে খ্লালেই তাদের হলের কামড় থেতে হয়; কিন্তু এরকম ঘটনা একবার ঘটে যাওয়ার পার বাদরগ্রিল সব সময় প্রথমে কানের কাছে কাগজের মোড়কটা ধরে ব্রুকতে চেন্টা করত ভিতরে কিছু নডছে কিনা।

৬। মি: বেণ্ট তার অত্যস্ত চিত্তাকণক বইটিতে ( জ: "দি হাচাগানিষ্ট ইন নিকাগাণ্ডগা", ১৮৭৪ পু: ১১৯) একইভাবে দেবুস্জাতের একটি পোবা বাদরের বিভিন্ন কাজের কথা বলেছেন। তার ৰজব্য থেকে স্পষ্টভাবেহ বোঝা যায় যে এ বাদরটির মধ্যে কিছুটা চিন্তাস্থিত ছিল।

এখন কুকুরদের সম্বশ্ধে কিছু, উনাহরণ পেশ করা যাক। একবার নিঃ কলকিউহ।ন দুটো বুনো হাসকে ডানা-বিষ্ধ করায় তারা নদীর অপর পাড়ে গিয়ে পড়ল। তাঁর শিকারী কুকুরটি তৎক্ষণাৎ ছাটে গিয়ে সেনাটোকে এক সঙ্গে নিয়ে আসতে চেণ্টা করল, কিল্ড পারল না। যদিও সে আগে কখনো পাখীর ডানা ম,ডিয়ে ধরতে শেখেনি, তবাও সে বাশিধ করে একটিকে মেরে ফেলে অন্য হাঁসটিকে নিয়ে আসার পর আবার গিয়ে মরাপার্খাটিকে নিয়ে এল। কর্ণেল হাচিন্সন্ জানিয়েছেন, একবার তিনি দুটো তিতির পাখীকে গুলিবিন্ধ করার পর একটি সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় এবং দিত য়িটি জখম হয়। জখম পাখাটি পালিয়ে যাবার. চেণ্টা করলেও শেষ পর্যালত শিকারী করেরের কাছে হার মানল এবং পাখীটিকে নিয়ে ফেরার সময় ককেরটি মৃত পাখীটির সামনে এসে দাঁডাল : "সে থামল, স্পন্টতঃই হতবাদিং. এবং তারপর বার দায়েক চেন্টা করে বাকতে পারল এখন মরাটিকে তুলে নিলে জখম পাখীটি পালাবার সুযোগ পেয়ে বাবে; সামান্য ভাবল সে, তারপর মারাত্মক কামডে জখম পাখীটিকে হত্যা করে দুটি পাখীকেই এক **দঙ্গে নিয়ে** ফিরল । জাবনে এই একবারই কুকুরটি স্বেচ্ছা**ক**ত ভাবে শিকারকে আঘাত করেছিল।" এখানে, আমরা সঠিক যুদ্ধির বৃদ্ধির অভাব দেখতে পাচ্ছি কারণ শিকারী ক্রক্রেটি বুনো হাঁসের ঘটনাটির মতো প্রথমে আহত পার্থাটিকে নিয়ে আসতে পারত, পরে মৃতিটিকে। দুজন আলাদা আলাদা প্রত্যক্ষদশীর দেখা এই ঘটনা দুটিকৈ আমি এখানে রাখলাম, কারণ, দুটি ঘটনাতেই শিকারী ক্রকরেরা কিছুটো চিন্তা-ভাবনা করার পর তাদের বংশগত অভ্যাস বা আচরণকে (শিকারের সময় শিকারকে হত্যা না করা ) লম্খন করেছে এবং প্রমাণ দিয়েছে তাদের যুক্তি বা চিন্তা শক্তি কোন নির্দিণ্ট অভ্যাসকে অতিক্রম করার পক্ষে কতই না **শক্তি**শাল**ি**।

বিখ্যাত হাম্বোন্টের একটি উদ্ভি দিয়ে আমি বিষয়টিতে ছেদ টানব ? "দক্ষিণ আমেরিকার খচ্চর চালকেরা বলে থাকেন, 'আমি আপনাকে চলতে-ফিরতে সবচেয়ে পারদর্শী খচ্চরটি দিছি না, কিল্তু যাকে দিছি সে চিল্ডাভাবনায় সবচেয়ে তুখোড়।" এরপর হাম্বোল্ট লিখছেন—"দীর্ঘ অভিজ্ঞতা প্রুট, বহুল প্রচলিত এই উদ্ভিটি সম্ভবতঃ দ্রকষ্পী দর্শনের যাবতীয় যুদ্ভিপ্রণালীর তুলনায় সজ্জীব যাত্রিক-পন্থতিকে অনেক বেশী করে বিরোধিতা করে।" তথাপি কোন কোন লেখক এখনও পর্যন্ত উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে ব্যক্তিব্যুদ্ধির

িবষয়টি অস্বীকার করেন এবং তাঁরা উপরোল্লিখিত এই সমস্ত ঘটনার এমন সব ব্যাখ্যা দিতে চেণ্টা করেন, যা নিছকই কথার কথায়াত।

দেখা বাচ্ছে মানত্বে ও উচ্চশ্রেণীর জাতুদের নধ্যে, বিশেষ করে বাঁদরদের মতো **উ**ন্নত প্রাণীদের মধ্যে, সাধারণ কিছ**ু** সহজাত প্রব**ৃত্তি কাজ করে। তাদের সকলের** মধ্যে কই ইন্দ্রিয়ান,ভ,তি, দ্বতঃম্ফার্ড জ্ঞান ও সংবেদন,—একই ভাবাবেগ, অনুরাগ ও আবেগ লক্ষ্য করা যায়, এমনকি ঈর্ষা, সংগ্রহ, প্রতিদ্বন্দিতা, কুতজ্জতা, মহান**্রভবতা ইত্যাদির মতো অতা**ন্ত জটিল বিষয়ও তাদের মধ্যে বর্তমান থাকে। তারা প্রতারণা করতে শেখে ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয় ; কখনো বা বিদ্রুপ করার ইচ্ছা জাগে তাদের, এমনকি চমংকার রসবোধও থাকে, যেমন থাকে বিন্ময় বা কৌতূ**হলবোধ।** তাছাড়া অনুকরণ, মনোযোগ, কৌশল ওবলন্বন, পছণ্দ, স্মৃতিশক্তি, কলপনাশক্তি, ধারণার সংযুক্তি ও যুক্তি বুলিধর একইরকম কাজগুলি করতে পারে তারা, অবশ্য তার মধ্যে কমবেশী প্রভেদ থাকতেই পারে। একই প্রজাতির মধ্যে কেউ যেমন চুড়াম্ত নির্বোধ হয়, তেমনি অন্য একজন আবার হয়ে ওঠে প্রচণ্ড বৃদ্ধিমান। আবার মানসিক বিকারগ্রন্থত হওয়ার ঘটনাও চোখে পড়ে, কি**'তু মানুষের মতো** এত বেশি করে আর কারুর ক্ষেত্রে তা দেখা যায় না। তাসবেও, অনেক লেখক জোরের সঙ্গে বলে থাকেন মান্ত্র ও নিদ্নশ্রেণীর প্রাণীদের মানসিক ক্ষমতার মধ্যে একটি অন্তিপ্রমা ব্যবধান রয়েছে। পর্বে লামি এ-ধরণের কিছ্ব উক্তি সংগ্রহে উদ্যোগী হয়েছিলাম; কিন্তু সেগ্বলির মধ্যে পার্থক্য এতই বেশি আর সংখ্যাও এত স্মপ্রচুর যে শেষ পর্য'ল্ড পিছোতে বাধ্য হলাম। এ-কথাটা জোর নিয়েই বলা হয় যে একমাত্র মানুষেই ক্রমান্বয়ে অগ্রগতি ঘটাতে সক্ষম, অর্থাৎ মানুষ্ট কেবলমাত যত্তপাতি বা আগুন ব্যবহার করতে পারে পশ্রেরে পোর মানাতে বা সম্পত্তি অধিকার করতে পারে; অন্য কোন প্রাণীর বিমত্তে বা বস্ত্রনিরপেক্ষ জ্ঞান নেই, সাধারণ ধারণা গঠনে ভারা অক্ষম, কেবল নিজেতেই বিভার এবং ভাবপ্রকাশে জন্য কোন ভাষা তাদের জানা নেই।

৭। আমি দেখে পুলী হয়েছি যে মি: লেস্লা প্তিকেনের মতে। অত্যন্ত যুক্তিবাদা একজন ব্যক্তিও নামুবের মন ও নিম্নেশাল প্রাণীদের মনের মধ্যে কল্পিত সেই অনতিক্রম্য বাধা সম্পর্কে বলতে গিরে বলেছেন ( ক্র: ভারউইনিজম্ এয়াও ডিভাইনিটি, এসেজ অন্ ফ্রি থিছিং'', ১৮৭০, পৃ: ৮০), 'বল্পতপক্ষে, যে ভেদরেগাট টানা হয়েছে, অধিবিত্তা বিষয়ক অসংখ্য ভেদরেগার থেকে আমরা তাকে উন্নত কিছু বলে মনে করতে পারি না। অর্থাৎ, ধরে নেওয়া হচ্ছে যে ছটি জিনিসকে ছটি পৃথক পৃথক নাম দিলেই তাদের প্রকৃতিও হবে পৃথক পৃথক। কোন ব্যক্তি যদি কথনো কুকুর প্রে বাকেন বা হাতীর আচার-আচরণ সম্পর্কে পূর্ব-পরিচিত হন, তাহলে কিভাবে তিনি জন্ত-জানোরারদের চিন্তাশক্তি সন্ধন্ধ সন্দেহ পোষণ করেন, তা বোঝা মৃষ্কিল।''

আর একমাত মান্ব্রেরই আছে সৌন্দর্যবাধ, ষেমন আছে খামখেরালীপনা,. কৃতজ্ঞতাবোধ, নানান রহস্যময়তা ইত্যাদি; সর্বোপরি, মান্ব ঈন্বর বিশ্বাসী এবং বিবেকবোধ সন্পন্ন। এখানে আমি এগালির মধ্যে তাধিক গা্র্ড্বপ্রণ ও কৌতুহলোন্দরীপক বিষয়গালি নিয়ে দ্ব'চার কথা না বলে পারছি না।

আর্চবিশপ স্ম্নার অনেক আগে বলেছিলেন যে একমার মানুষ্ই ক্রমান্য অগ্রগতি ঘটাতে সক্ষম, অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মান্ব্যের মধ্যে উল্লতি অনেক বেশী ও দ্রত এবং তার কারণও মুখ্যত এই জন্য যে সে কথা বলতে পারে এবং অজিতি জ্ঞান হস্তাম্তর করতে পারে। ফাঁদ পাতা সম্পর্কে অভিহিত ব্যক্তিয়াটই জানেন বয়স্ক পশ্রদের তুলনায় তাদের শাবকদের ধরা অনেক সহজ, খুব স্বন্ধ্য সময়ের মধ্যেই তারা শন্তরে বশীভতে হয়। আন্যাদিকে, বেশ কিছু বয়স্ক পশ্রদের একই জায়গায় একই রকম ফাঁদ পেতে ধরা সম্ভব নয় বা একই রকম বিষ প্রয়োগে তাদের হত্যা করাও ভাসম্ভব। তা'বলে সকলেই যে বিষ খাবে বা ফাঁদে ধরা পড়বে, এমন ভাবাটাও অস্বাভাবিক। তানের ভাই-বন্ধ,দের ধরা পড়তে দেখে বা বিষের শিকার হতে দেখে তারা সতর্ক হতে শিখে ষায়। উত্তর আমেরিকায় বেশ কিছুনিন ধর লোমযুক্ত প্রাণীদেরকে ধরার চেণ্টা চলছে: প্রত্যক্ষদর্শনিরে সর্বসম্মত সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, এই প্রাণীদের অধিকাংশই অসম্ভব রকমের বিচক্ষণ, সতর্ক ও ধতে। অবশ্য এত দীর্ঘ সময় ধরে সেখানে ফাঁদ পাতার কাজটি চলে আনছে যে এইসবগুণে উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের মধ্যে সঞ্চালিত হওয়াটা অসম্ভব কিছু, নয়। আমার কাছে আরো কিছু নজির আছে। প্রথম যখন কোন অঞ্চলে টেলিগ্রাফের তার টানানো হোত, তখন জনেক পাখিই তারে ধাকা খেয়ে মারা যেত, কিণ্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তারা এই বিপদকে এডিয়ে চলতে শিখেছিল। সম্ভবত সাথীদের মত্ত্ দেখতে দেখতেই এই শিক্ষাটা পেয়েছিল তারা।

বদি আমরা বংশপরস্পরাক্তমে পশ্ব-পাখিনের লক্ষ্য করি, তবে এব্যাপারে কোন সন্দেহই থাকে না যে তারা মান্য বা অন্যান্য শহুদের সন্পর্কে যেভাবে সতর্কতা অবলন্দন করছিল, তাতে ধারে ধারে আলগা দিতে শেখে। এই সতর্কতার অধিকাংশই বংশগত বা সহজাত অভ্যান প্রসত্ত হলেও, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও এর আংশিক দাবীদার। অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক, লেরয় জানিয়েছেন, যে সমন্ত অঞ্চলে অত্যান্ত বেশী মান্তায় শিয়াল শিকার করা হয়, সেখানে শিয়ালছানারা প্রথম বার তাদের বাসন্হানের গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় থেকেই অত্যান্ত সাবধানতা অবলন্দন করে থাকে। যেসব অঞ্চলে শিয়াল শিকারীর প্রাদ্বর্ভাব করু,

रमः भव जनस्मात वर्ष भिद्यामदाও अस्तत भरता अन्तरी मन्नर्व दत्र ना। গৃহপালিত কুকুররা নেকড়ে বা শিয়াল থেকেই ক্রমবিবর্তিত হয়েছে। এই কুকুরুরা তাদের পরেপারুষদের মত ধর্তে, সতর্ক বা সন্দেহ প্রবণ না হলেও তাদের মধ্যে কিছা নৈতিকগণের ক্রমোন্নতি লক্ষ্যণীয়, যেমন, অনারাগ, বিশ্বস্ততা, ধৈর্য এবং হয়তো বা সাধারণ বৃশ্বিমন্তাও। জানা গেছে, সারা ইউরোপ, উত্তর আমেরিকার কিছু অংশ, নিউজিল্যাণ্ড এবং সম্প্রতি হংকং ও চীনেও সাধারণ জাতের ই'দুরেরা অন্যানা প্রজাতির ই'দুদের উপর আক্রমণ করছে এবং হটিয়ে নিচ্ছে। শেষের এই দুটি দুণ্টাশ্তের বিবরণদাতা মিঃ মুইন হো দেখিয়েছেন যে সাধারণ জাতের ঐ ই দরেদের ঘারা বড় আকারের ই°দ্রনের ( Mus coninga ) হটে যাওয়ার কারন হচ্ছে সাধারণ ই°দ্রনের অপেক্ষাকত বেশী থর্তেতা। শেষোক্ত এই বৈশিন্টাটি মানুষের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তাদের সমস্ত চিম্তাভাবনার অভ্যাসজাত অনুশীলনের ফল বলে অন্মান করা যেতে পারে, কেননা কম-চতুর বা প্রক্পব্রিশ্বর প্রায় সমস্ত ই'দূর মান বের হাতে অবিরত ধ্বংস হয়ে থাকে। তবে এটাও হতে পারে যে সাধারণ জাতের ই'দ্বরদের এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে মানুষের সংস্পর্ণে আসার আগেই প্রতিবেশী অন্যান্য ই দুরনের তুলনায় তাদের অনেক বেশী ধতে তার দর্বহ । কোন প্রতাক্ষ প্রমাণ ছাড়াই যদি এই ধারনা পোষণ করতে হয় যে যুগের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোন জাঁবজন্তুরই ব্রুণিধমন্তা বা অন্যান্য মানসিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটে নি. তাহলে এক্ষেত্রে থামাদের প্রজাতির বিবর্তন সংক্রান্ত তত্তেরেই শরণ নিতে হবে। কেননা, লাটে'ট-এর মতে, বিভিন্ন শ্রেণীতে অবস্থিত বর্তমান দূতন্যপায়ী প্রাণীদের মন্তিন্কের আকার তাদের পরেপার,ষদের চিন্তরবিশিণ্ট মহিতকের থেকে অনেক বড।

হামেশাই বলা হয়ে থাকে মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারে না, অথচ শিশ্পাঞ্জারা অবস্থাবিশেষে দিব্যি এক ধরণের বুনো ফল ( দেখতে অনেকটা আখরোট ফলের মতো ) পাথর দিয়ে ভেঙে খায়। রেঙ্গারতো এভাবেই একটা আমৈরিকান বাদরকে শক্ত তালের আটি ভাঙতে শিখিয়েছিলেন এবং তারপর থেকে সে নিজের ইচ্ছান্যায়ী নানারকম বাদামের খোসা ছাড়ানো এবং বাক্স খোলার জন্য পাথরের সাহায্য নিত। এমনকি, তৃথিদায়ক গন্ধ না পেলে সে এইভাবে ফলের নরম খোসাও ছাড়িয়ে ফেলত। আবার অন্য একটি বাদরকে শেখানো হয়েছিল কিভাবে একটি মাত্র লাতির সাহায্যে একটি বড় বালের ভালা খুলতে হয়। কিল্ফু মজার ব্যাপার হোল, তারপর থেকে সে এই

লাঠিটাকে কোন ভারী জিনিস সরানোর জন্য ঠিক লিভারের মতো ব্যবহার করত। তাছাড়া আমি একটি বাচ্চা ওরাং-ওটাংকে একটা ফাটলের মধ্যে লাঠির একপ্রান্ত ঢুক্রিয়ে অন্যপ্রান্তে চাড দিয়ে লাঠিটাকে লিভার-দডের মতো ব্যবহার করতে দেখেছি। আবার ভারতবর্ষের পোষ-মানা হাতিরা যে গাছের ভেঙে মাছি তাডাতে পারে. সে কথাও আমাদের অজানা নয়। এমনকি একটা বুনো হাতীকেও এ-ভাবে মাছি তাড়াতে দেখা গেছে। এবারের উদাহরণটি একটা বাচ্যা মেয়ে ওরাং-ওটাং সম্পর্কে, সে যখনি ব্রুতে পারত তাকে এবার চাব্রক মারা হবে, তথন তাড়াতাড়ি হাতের সামনে কন্বল বা খড পেতে তাই দিয়েই নিজেকে ঢাকতে চেন্টা করত। এতক্ষণ আমরা দেখলাম যে পাথর বা লাঠিকে জুল্ড-জানোয়াররা যশ্ত হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। কিল্ড এমন তানেক উন্হরণ আছে, যেখানে পাথর বা লাঠিকে তারা আক্রমণ বা প্রতিরোধের অন্দ্র হিসেবেও ব্যবহার করে। স্থাবিখ্যাত পর্য'টক শিম্পার বিবরণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রেহ্মু বলছেন যে আবিসিনিয়াতে সি জেলাডা (c. gelada) প্রজাতির বেবনুনরা দলে দলে পাহাড় থেকে সমতলে নেমে আসে শস্যক্ষেতগর্নালকে লাঠ করবার জন্যে: কখনো কখনো সি. হামাড্রিয়া (c. hamadrya) নামে অন্য এক প্রজাতির বেবুনদের সঙ্গে তাদের সংঘাত বাধে, যার নিশ্চিত ফল হোল দু,'পক্ষের মধ্যে জোর লড়াইয়ের সময় জেলাড়া প্রজাতির বেবুনরা উপর থেকে প্রতিপক্ষের উদেশ্যে বড় বড় পাথর গড়িয়ে দেয়, প্রতিপক্ষ হামাডিয়া বেবানরা তা এড়াতে চেন্টা করে এবং শেষমেষ দা'পক্ষই হাঙকার দিয়ে এক অপরের দিকে ধেয়ে যায়। কোবার্গ-গোথার ডিউকের সঙ্গে আবিসিয়ার মেন্সা গিরিপথের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় আক্রমনকারী একদল বেবনের বিরুদ্ধে রেহ্ম আশ্নেরাদ্র ব্যবহার করছিলেন। প্রত্যুত্তরে তারা মানুষের মাথার মতো বড়ো বড়ো এত পাথর ফেলতে শুরু করেছিল যে আক্রমণকারীদের দুতে পিছু হটতে হয়েছিল, এবং বেশ কিছ্মেশণের জন্যে গাড়ী চলাচলের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছিল। লক্ষ্যণীয় যে উদিলখিত বেবনুরা সন্মিলিতভাবে এই কাজটি সম্পন্ন করেছিল। মিঃ ওয়ালেস্ তিনটি ভিন্ন ঘটনায় দেখেছিলেন যে স্ত্রী ওরাংওটাং ও তানের বাচ্চারা "প্রচন্ড ক্রোধে ডবুরিয়ান গাছের ডাল ও তার ভীষণ কণ্টকময় कन ছ.ए७ मिल्ह : এই প্রচণ্ড আক্রমণের দর্শ আমরা ঐ গাছের খুব কাছে পারিনি।" তাছাডা অনেকবারই আমি দেখেছি যদি কেউ কোন শিম্পাঞ্জীকে বিরক্ত করে, তাহলে সে হাতের সামনে যা পায় তাই তার শত্রুর দিকে ছাড়ে মারে। এ প্রসঙ্গে উত্তমাশা অশ্তরীপের সেই পর্বেক্তি বেবনেটির কথা আর একবার মনে করা যেতে পারে, যে তার অভীণ্ট লক্ষ্য পরেণের জন্য জল দিয়ে কাদা তৈরী করেছিল।

চিড়িয়াখানার একটি বাঁদর তার দ্বর্বল দাঁতের জন্য একট্করো পাথর দিয়ে বাদাম ভেঙে ভেঙে খেত। সেখান কার সংশিলট কর্ম চারীরা আমাকে জানিয়েছেন যে বাদাম ভাঙার পর সে পাথরটি খড়ের নীচে ল্বাকিয়ে রাখত যাতে অন্য কোন বাঁদর সেটির খোঁজ না পায়। এখানে আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির একটা ছালা দেখতে পাচ্ছি। অবশ্য ক্কর্রদের মধ্যে এই ধারণাটি হামেশাই দেখা যায়। সংগ্রহ করা মাংসের হাড় তারা সবসময় নিজের দখলে রাখতে চায়। আবার পাখীরা ভাদের বাসাটাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলেই মনে করে থাকে।

ডিউক অফ্ আরজিল বলেছেন—কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য একটি ষশ্ব বানানোটা মানুষের একাশ্তই নিজম্ব বৈশিষ্ট এবং তিনি মনে করেন এই वााभावणे मान्यस्य मह्म जन्माना जन्जूप्तत এक मृश्वत दावधान तहना करत्रहा । পার্থকাটা যে অত্যন্ত গরে স্বপ্রেণ, তাতে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু স্যার জে. লাবকের কথার মধ্যেই আমি অধিকতর সত্য খংজে পাই। তাঁর মতে, আদিম মান্ত্র কোন বিশেষ প্রয়োজনে চক:মকি-পাথরের বাবহার করতে গিয়ে আকম্মিকভাবেই তা ভাঙতে সমক্ষ হয়েছিল এবং সেই ধারালো পাথরের টুকরোগালি ব্যবহার করতে শরে করেছিল। এই ঘটনার পর কোন বিশেষ উল্পেশ্যে পাথর ভেঙে নেওরাটা তো শুধু একটা কলম বাড়ানোর ওয়াস্তা ! আর বিশেষ উদ্দেশ্যে পাথর ভাঙা শুরু হওয়ার পর, সেই ভাঙা পাথরকে ঘষে-মেজে কোন হাতিয়ার বা যক্ত বানানোটাও বেশ সহজই হয়ে পড়ে। তবে, নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের পাথর ঘষে-মেজে যত্ত্র তৈরী করার আগেকার স্থলীর্ঘ সময়ের কথা বিচার করলে মনে হয় যে এই শেষোক্ত ঘটনাটা ঘটাতে ( অর্থাৎ ভাঙা পাথরকে ঘষে-মেজে কিছু বানানো ) বহুকাল সময় লেগেছিল মানুষের। তাছাড়া সাার জে লুবক মনে করেন যে, চক্মিকি পাথর ভাঙার সময় আগ্রনের ম্ফুলিঙ্গ স্থাটি হতো এবং সেগ**়িল**কে ঘষে ঘষে মস**়**ণ করার সময় স**ৃণিট হতো প্রভাত তাপ। আর** এভাবেই হয়তো 'আগনে জন্মলানোর দ্বটি চাল্ম পর্ণধতির স্কেপাত হয়েছিল''। অধিকন্তু, আশ্নের্গারি সমল্লিত অঞ্লে আগনের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষ অবহিত ছিল বলেই ধরে নেওয়া ষায়, কেননা গরম লাভা স্রোত মাঝে-মধ্যেই ছুটে যেত সবক্তে বনের মধ্যে দিয়ে। আবার বনমানুষেরা সম্ভবত সহজাত প্রবৃত্তির বণেই নিজেদের থাকার জন্যে অস্হায়ী মাচা তৈরী করে থাকে। কিন্তু যেহেতু বহু প্রবৃত্তিই যুক্তি-নিয়ণ্ডিত, তাই মাচা তৈরীর মতো সরল প্রবৃত্তিগঢ়লৈ স্বেচ্ছাকুত ও

সচেতন রিয়ার পর্যবিসিত হতে বাধ্য। আমরা অনেকেই জানি, ওরাং ওটাংরা রাচিবেলা প্যাশ্ডানাস গাছের পাতা দিরে নিজেদের তেকে রাখে। এই সন্দেখে রেহ্মের তথাটি আরো চিন্ডাকর্যক। তিনি জানিরেছেন, তার পোক্ষানা একটি বেব্ন স্বর্ধের তাপ থেকে রেহাই পাবার জন্য মাধার উপর একটা খড়ের চাটাই চাপিরে দিত! জন্তু-জানোয়ারনের এই সব আচরণ আসলে স্থলে স্থাপত্য ও পোষাকের মতো কিছ্ সাধারণ কৃংকোশলের প্রাথমিক ধাপ ছাড়া আর কিছ্ই নয়। কেননা, ভূললে চলবে না, তারা মান্বের আদি প্রেপ্রর্মের মধ্যে থেকেই উখিত।

বিমূর্ত্ত বা বস্তু নিরপেক্ষ, ধারণা সাধারণ ধ্যানধারণা, আত্মসচেত্তনবোধ, মানসিক স্বকায়তা: আমার পক্ষে কিন্বা আমার চেয়েও জ্ঞানসম্পন্ন কোন ব্যক্তির পক্ষে বল। শন্ত যে জম্তু-স্থানোয়াররা কতথানি এই সমস্ত উত্নত মানসিক ক্ষমতার অধিক রী। প্রাণীনের মনের মধ্যে কী ঘটছে তা ঠিকমতো জানা সম্ভব নয় বলেই এই সমস্যার উৎপত্তি। আবার উপরোক্ত বৈশিষ্টাগটোর অর্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন অভিনত থাকার অমুবিধা বাড়ে বৈ কমে না। সম্প্রতি প্রকাশিত প্রবন্ধগরেল নিয়ে যদি কেউ বিচার করতে বসেন, তাহলে তিনি দেখতে পাবেন এগালি মুখ্যত এই ধারণার ভিন্তিতেই লিখিত হয়েছে বে জলত-জ্ঞানোয়ারদের মধ্যে কোন কিছুরে বিমর্ক্তারণ করা বা সাধারণ ধারণা গঠনের ক্ষমতা বলতে আদৌ কিছা নেই। কি তু যখন কোন কুকুর অন্য একটি কুকুরকে দরে থেকে দেখতে পায়, তখন সে তাকে একটি কুকুর বলেই মনে করে। কারণ, পরের কুকুরটি কাছে আসার পর সে তাকে কখ্ব বলে ব্রুবতে পারলে তার আচার-বাবহারে অভতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা ষায়। অবশ্য সাম্প্রতিককালের একজন লেখক মন্তব্য করেছেন, এই সমস্ত ক্ষেত্রে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের মানসিক ক্ষমতা মলেত একই প্রকৃতির নয় বলে দাবী করাটা হোক একটা অনুমান মার। মানুষ তার ইণ্দ্রানুভতে উপলব্ধিকে মান্সিক ধারণার স্তরে উন্নীত করতে পারে, এবং জণ্টু-জানোয়াররাও<sup>•</sup> তা করতে সক্ষম। আমি যখন আমার টোরিয়ার কুকুটিকে উৎস্থক হয়ে জিজেন করি ( প্রসঙ্গ উল্লেখ্য ষে আমি বহুবার এমনটি করে দেখেছি ), "আরে, ওটা গেল কোথায় ?" তংক্ষণাৎ সে ব্রুক্তে পারে তাকে কিছু একটা খ**্**জতে হবে। প্রথমে সে চারপাশে দ্রুত একবার **চোখ** ব**ুলি**রে নেয়, তারপর সবচেয়ে কাছের ঝোপটির মধ্যে তুকে কিছুক্রণ শিকারের সন্ধান করে। কিন্তু কিছাই না পেয়ে অবশেষে সামনের গাছটির দিকে তাকিরে লক্ষ্য করে সেখানে কোন কাঠবিড়ালী আছে কিনা। তাহলে কি এই কালগালি খেকে

भ्भण्डे दरम्ब ना स्व जात्र मस्तत्र भरश ७-त्रकम थकीं नाशात्रम शातमा वा कम्भना ক্রিয়াশীল রয়েছে যে কোন জীবজাতুকে খাঁজে বার করতে বা শিকার করতে হবে ? অবশ্য, আমি কোথা থেকে এলাম, কোথায় বাবো, জীবন কী, মৃত্যু কাকে বলে,—এই জাতীয় চিণ্ডাভাবনার অর্থে ধরলে কোন পশ্রই আত্মসচেতন নয়। কি'ত চমংকার স্মৃতিশক্তি ও কিছু পরিমাণ কম্পনাশন্তির অধিকারী কোন ব্রডো বকুর ( তার স্বশ্নের মধ্যে বে ক্ষমতার প্রমাণ পা ওয়া বায় ) বে তার অতীত জীবনের বিভিন্ন শিকারের আনন্দ ও যন্তণার কথা কখনো ভাবে না—সে ব্যাপারে কি নিশ্চিত হওরা যায় ? আর এটা হচ্ছে আত্মসচেতনতারই একটি রূপ। অন্যদিকে, বুখ্নার যেমন বলেছেন, কোন অসভা আদি অস্ট্রেলিয়াবাসীর স্থা-টি (খুবই কম কথা জানা বা চারের বেশী সংখ্যা গণেতে না-পারা কঠিন পরিম্মী ) কতাকু আত্ম-সচেতনতা দেখাতে পারে বা নিজের অন্তিত্বের প্রকৃতি সন্বশ্বে কতেকৈই বা চিম্তা-ভাবনা করতে পারে ? তাছাড়া, এটা সাধারণভাবেই স্বীকৃত যে উন্নতশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে স্মাতিশক্তি, মনঃসংযোগ, ভাবনার সংযাত্তি, এমনকি কিছু পরিমাণে কম্পনাশন্তি ও যাত্তিবোধও কাজ করে। ভিজ ভিন্ন প্রাণীদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় থাকা উপরোক্ত ক্ষমতাগর্নল যদি বিকাশযোগ্য হর, তাহলে জার দিয়েই বলা যায় যে ঐ সব সরল ধরণের ক্ষ্মতা রুমোমতি ও সংব্রান্তর সাহায্যে গড়ে-ওঠা জটিলতর ক্ষমতাসমূহ, যেমন কোন বিষয়ের সারার্থ উপলব্ধির বা আত্মসচেতনতার উচ্চতর রূপে ইত্যাদির মতো ক্ষ্মতাগঢ়ালও তাদের মধ্যে থাকাটা একাশ্তই স্বাভাবিক। কিম্পু এই মতবাদের বিরুম্থে অভিযোগ তলে বলা হয় যে, জীবজগতের ক্রমবিকাশের ধারার ঠিক কোন, সমরে জীবজনতর। সারার্থ উপলব্ধি ইত্যাদি ক্ষমতার যোগ্যতা অর্জন করল ? ভাহলে পাল্টা প্রদন করতে হচ্ছে, আমরা কি জানি ঠিক কতবছর কাসের সময় আমাদের শিশুরা এই ক্ষ্মতার অধিকারী হয় ? আমরা শ্বে দেখতে পাই আমাদের শিশ্বদেব মধ্যে এইসব ক্ষমতা দার ণভাবে বেড়ে চলে।

জশ্তুজানোরারদের মানসিক স্বকীরতা নিয়ে আশা করি কোন ছিমত নেই।
আগেই বলেছি কেবলমান্ত গলার আওরাজ শানে আমার ক্রক্রিটি তার পারেনোর
ঘটনার অনুষদ্ধানি ফিরে পেত। অর্থাৎ, তার মধ্যে একটি মানসিক স্বকীরতা
কাজ করত। যদিও দীর্ঘ পাঁচবছর সময় বির্বাতিতে তার মস্তিভেকর প্রতিটি
কোষের একাধিকবার পরিবর্তিত হওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। ক্রক্রিটি বোধহয়
তার এই আচরণের সাহায্যে বিবর্তনতম্বনিদনের বিরুদ্ধে সম্প্রতি উপস্থাপিত
বিচিত্র যান্তিটিকেই খাড়া করে বলতে চেয়েছিল, "সমস্ভ মানসিক ভাব ও বাবতীয়

-কৃত্যুগত পরিবর্তনের মধ্যেও আমি টি কৈ আছি । তেকগড়েছ কোষের পরিতার শুণ্যে জারগা পরেণ করতে উপস্থিত অন্য একগড়েছ কোষের উপর প্রথম কোষগড়েছের প্রভাব থেকে বায়—এই ব্যক্তি সচেতনতার বিরোধী, অতএব মিখ্যাও বটে। কিন্তু বিবর্তনবাদই এই ব্যক্তির উন্গাতা, কাজেই ঐ মতবাদটিও লান্ত।"

ভাব প্রকাশের ভাষা: সঙ্গতভাবেই এই বিষয়টি মান্যে ও নিন্নগ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে প্রধান প্রধান পার্থ ক্যগ লের অন্যতম হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। কিল্ড অত্যাত জ্ঞানী ব্যক্তি, আর্কবিশপ হোয়েটলির মতে, "মানুষ্ট একমাত্র প্রাণী নয়, যে তার মনের ভাব প্রকাশের জন্য ভাষার আশ্রয় নিতে পারে বা অপরের ভাষা কম-বেশী ব্রুবতে পারে।'' প্যারাগ্রেরতে দেখা যায়, সেব্রুস এজারে জাতের বাঁদর উত্তেজিত অবস্হায় অশ্তত ছ'টি ভিন্ন স্বরের আওয়াজ করে थाक, या जन्माना वाँनतस्त्र मस्या এकरे जन्मक्रिक ज्ञानितः राजाल । स्त्रजात এবং আরো অনেকেই মনে করেন, আমরা যেমন বাঁদরদের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির অর্থ ব্রুবতে পারি, তারাও তেমনি আমাদেরটা আংশিক ব্রুবতে পারে। এবিষয়ে কুকুরের ডাক অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা: গ্রহণালিত কুকুরেরা ক্য করে চার-পাঁচ রক্ষা ভিন্ন ভিন্ন দ্বরে ডাকতে পারে। ক্রকুরদের এইভাবে ডাকার রেওয়াজ্ঞটা নতুন একটি কোশল হলেও, তাদের পরে পারুষরাও ( নেকড়ে ও শিয়াল ) নানারক্ম চিৎকার করে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারত। শিকারের সময় গৃহপালিত ক্রুব্রেদের গলার আওয়াজে ব্যগ্রভাব ফুটে ওঠে : শোনা বায় ক্রন্থ চিৎকার, গর্গের আওয়াজ ; আটকিয়ে রাখলে হতাশায় কে'উ কে'উ করে, রাতে গম্ভীর স্বয়ে যেউ যেউ করে ডাকে, আবার প্রভূর সঙ্গে বেড়াতে বেরোবার সময় তাদের গলার স্বরে প্রকাশ পায় উল্লোস ; কিম্তু কোন দরজা বা জানলা খোলানোর মতো কোন দাবী বা আর্জি জানানোর সময় তারা একেবারেই অন্য গলায় ডাকে। এছাড়া পশ্রপাখীনের ভাষা সংক্রাম্ত এই বিষয়টির প্রতি গভীরভাবে অভিনিবিষ্ট হাউজো-র মতে, গ্রহপালিত মোরগ কম করে বারোটি বিশেষ স্বরে ডাকতে পারে।

তবে, ভাষাকে স্পাণ্ডরাপে উচ্চারণ করার নির্মাত অভ্যাস একমার মান্বরের মধ্যেই দেখা বার। কিন্তু নিশ্নপ্রেণীর প্রাণীদের মতো মান্বেও অঙ্গভঙ্গী ও মুখের পোশী সঞ্জন সহবোগে শব্দের সাহায্যে নিজের মনোভাব প্রকাশ করে থাকে। সরলতর ও স্কুসপণ্ট অন্ভূতিগালির ক্ষেরেই এই ঘটনা বেশি করে দেখা বার, যেগ্রির সঙ্গে আমাদের জনততর ব্রিশ্মন্তার সম্পর্ক খ্বই কম। ব্যথা, ভরু,

ক্রোধ, বিক্ষায় ইত্যাদির জন্য আমরা যে শব্দ এবং তার উপযোগ**ী অভভস**ি করে থাকি, আদরের শিশ\_টির উন্দেশ্যে জননী বে অস্পণ্ট বিভবিভ ধনিক উচ্চারণ করে—তা যে কোন কথার চেয়ে অনেক বেশি অর্থ হৈ। কিন্ড নিশ্নশ্রেণীর: প্রাণীদের থেকে মানুষের স্বতন্ত্র হওয়ার বিষয়টি স্পণ্ট করে উচ্চারিত কথার: বোধগম্যতার ওপর নির্ভারশীল নর, কেননা, ক্রক্রেরাও অনেক কথা ও শব্দ ব্বতে পারে। এই ব্যাপারে তারা ঠিক দশ-বারো মাস বয়সী কোন মানবশিশরে মতোই। দশ-বারো মাসের শিশরো অনেক শব্দ ও ছোট ছোট কথা ব্ৰতে পারে কিন্তু একটি কথাও বলতে পারে না। আবার শুখুমার স্পৃষ্ট করে কথা বলার ক্ষমতাটাই আমাদের স্বাজন্যসূচক বৈশিষ্ট্য নয়, কারণ তোতা বা আরো কিছু পাখী এ-বিষয়ে আমাদের চমংকার প্রতিষ্ণষী হতে পারে। এমনকি নির্দিণ্ট কোন ধারণার সঙ্গে নির্দিণ্ট কোন শব্দকে সংযুক্ত করার ক্ষমতার মধ্যেও আমাদের স্বাডান্ত্য নিহিত নেই, কারণ, কথা বলতে শেখা কোন কোন তোতাপাখী বস্তুর সঙ্গে শব্দকে এবং ব্যক্তির সঙ্গে ঘটনাকে নিভূলিভাবে মেলাতে পারে। দ তাহলে কি নিন্দশ্রেশীর প্রাণীও মানুষের মধ্যে কোন প্রভেদই নেই? — निष्ठतरे व्याद्य । शास्त्रपो दल— मान्य दर्भतालत भाषा ७ थात्रणादक क्रमात्र মেলাবার অসীম ক্ষমতা অর্জন করেছে, যা স্পণ্টতঃই তার উচ্চপর্যায়ের মানসিক বিকাশের ফলেই সম্ভবপর হয়েছে।

৮। এই বিষয়টির উপর আমি বেশ কিছু বিস্তারিত তথা যোগাড় করেছি। এথানে বার কথা: অাগে বলা দরকার তিমি হলেন নৌ-সেনাথাক তার বি- জে- স্থলিভান-একজন অভান্ত তীক পর্ববেক্ষক। তিনি জানিরেছেন, তার পিতৃপুহে দীর্ঘদিনের একটি পোবা ভোতাপাধি ছিল। পাথিটি বাড়ীর করেকলনকে এবং তাদের পরিবারের আদা-বাঙরা আছে এরকম করেকলন ব্যক্তিকে অবিকল ভাদের নাম ধরে ডাকত। প্রাভরাশের সময় সে প্রভাককে 'প্রপ্রভাভ' বলত একা রাতে গুতে যাবার সময় প্রত্যেকের উদেল্পে 'ওভয়াত্রি' উচ্চারণ করত। কথনোই ভার এই অভাসের ওলট-পালট ঘটেনি। স্থলিভানের বাবাকে 'স্প্রভাত' জানামোর সময় সে আরো করেকটি কথা বোগ করে দিত, যা তার বাধার মৃত্যুর পর আর কথনো শোনা বারনি। একবার একটা বাইরের কুকুর খোলা জ্বানলা দিয়ে ঘরে চুকে পড়াতে পাখিটা তাকে খুব বকাবকি করেছিল। আর একবার অস্ত একটি ভোতা তার বাঁচা থেকে বেরিরে রালাখনের টেবিলে রাখা রসাল আপেল থাচ্ছিলীবলে দে তাকে জোর ভর্ণদনা করেছিল, বার কথাগুলি এরক্ম, "তুমি একটা পালী ভোতা''। ভোতাপাধি সদকে হাউলোর রচনাটিও উলেধবোগ্য ( खः, "ক্যাকালতে (में छान'', tom, २ इ चक, शृ: ७०३)। ७: वर् मन, का बानित्तरहम, छिनि वकि डेराइनिश शांवितक (বেগুলী বা সবুজ রঙের পালকের উপর কালো ও বাদামী ছোপ ছোপ রঙবিশিষ্ট একধরণের श्वादाना शाबि ) ज्ञानरकत । यथन क्रिके कांग्रक कथन मा ठाकि "यू-अराठ" वर्गक अवर यावाव সময় সে শুনতে পেত "বিদায় বছু"। আমান ভাষায় শেখা এই অভিবাদন আনাতে সে কথনোই **ভুল ক**রত না।

ভাষাতক্ষের অন্যতম প্রধান পথ প্রদর্শক হর্ন ট্রক্-এর মতে, চা বা কেক তৈরীর मराज कथा वनाख कि । निम्मकर्म ; जवना जारता श्रद्धके निम्मकर्म इरम्ब লিখনশৈলী। কথা বলার ভাষা কিন্তু মোটেই কোন সহজাত ক্ষমতা নয়, কেননা প্রত্যেকটি ভাষাই শিখতে হয়। তবে অন্যান্য সাধারণ বিদ্যের সঙ্গে এর বিপক্ত পার্থ কা আছে, কারণ মানুষের মধ্যে কথা বলার এক সহজাত প্রবণতা কাজ করে, स्यमन, जामारतत निमन्तत्व मृत्थ रमाना यात्र जन्यस्ट मरनत भाक्षन, यीन्छ जारत কারোর মধ্যেই চা বা কেক তৈরী করা অথবা লেখার সহজাত প্রবণতা থাকে না। অধিক তু, কোন ভাষাতৰ্ববিদই এখন আর মনে করেন না যে কোন ভাষা উদ্দেশ্য श्रातानिकालाय मुन्दे राह्म : थीरत थीरत ७ वमराज्ञनाय व्यानकर्मान थान ক্রতিক্রম ,করেই বিকশিত হয়েছে ভাষা। পাখীদের নানারকম কিচিরমিচিরের সঙ্গে আমাদের বলা ভাষার সাদৃশ্য খুবই বেশি, কেননা একই প্রজাতির সকল পাখী তাদের মনের ভাব প্রকাশের জন্য একইরকম আওয়াজ করতে অভ্যস্ত হয় : আবার সমস্ত জাতের গায়ক পাখীদের মধ্যে গান গাওয়ার ক্ষমতাটা সহজাত হলেও সত্যিকারের গান গাওয়া বা শীষ নিয়ে ডাকার ব্যাপারটা তারা তাদের मा-वावा वा श्रीज्ञानत्कत काष्ट्र थ्यत्करे भित्य थात्क। एउरेन्त्र वार्गितरहेन প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে এই শব্দগর্নীল ঠিক "মানুষের ভাষার মতোই, অর্থাৎ পুরোপর্বার সহজাত নয়<sup>?'</sup>। গান গাওয়ার প্রাথমিক চেন্টাকে "একটি শিশ্ব কর্তৃক অস্কটে শব্দ করার চেণ্টার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে i' বাচ্চা পরেছ-शायौदा मग-जगादा माम थर्दा निर्दामिक गात्नद अनुगौनन करत हरन, वा, शायौ ংরা ব্যাধনের ভাষায়, "শব্দচয়ন" করে। তাদের প্রাথমিক চেন্টা থেকে পরবর্তী সময়ের গান সম্বশ্বে কোন ধারণা পাওয়া মুশকিল, কিল্ডু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তানের আসল লক্ষ্য টা স্পণ্ট হয়ে ওঠে অবশেষে "ঘুরে ফিরে গান শোনার"। ্রিউডতে না-পারা পাখীরা অন্য প্রজাতির পাখীনের গান শেখে যেমন টাইরোলের ক্যানারী পাখীরা এবং এইসব নতুন নতুন গান তাদের বাচ্যাদের শেখায়। ব্যারিংটনের মতে, একই প্রজাতির পাখিরা বিভিন্ন অণ্ডলে বসবাস করার ফলে তাদের গান বা শীসের মধ্যে যে সামান্য স্বরগত পার্থক্য দেখা যায়, তাকে

শ্ব। অধ্যাপক ইইট্নি লক্ষ্য করেছেন ( পৃঃ, ওরিরেন্টান আঙে নিলু ইস্টিক ইাডিঅ', পৃং ৩৫৭) বাসুবের মধ্যে তাব আদান-প্রদানের ইছে। জীবত আকারে ররেছে আর তা ভাবার উর্ভিতে "সচেতন ও অসচেতন মুভাবেই কাম করে থাকে; আও নক্ষ্যে পৌছনোর ব্যাপারে কাম করে ক্রচেতনভাবে, আর তার পরবর্তী ক্লাফলের ক্রেন্ত কাম করে অসচেতনভাবে।

সহজেই 'আর্ণালক উপভাষার' সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, এবং বিভিন্ন প্রজাতির পাখিদের গলার স্বর বিভিন্নজাতির মান্যদের বলা ভাষার সঙ্গে তুলনীয়। এখানে এত বিছা বিশদভাবে আলোচনা করার উদ্দেশ্য হলো এটা দেখানো ষে, कान दिराय कोमल आग्रंख कतात मरङ्गाण श्रद्यका मान् खत धककिया नय। প্রণাট করে কথা বলতে পারা কোন একটি ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে একদিকে মিঃ হেন্দেল ওয়েজ্ডিড, রেভারেণ্ড এফ. ফ্যারার ও অধ্যাপক শিলশারের অত্যন্ত কোঁতহলোদ্দিপিক প্রবন্ধগালি, এবং অন্যাদিকে অধ্যাপক ম্যান্ধ মলোরের বিখ্যাত বন্ধ,তাগালি পড়ার পর আমি নিঃসন্দেহ যে ভাষার উৎপত্তি হয়েছে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শব্দ ও অন্যান্য প্রাণীদের গলার স্বরকে নকল করে এবং সংকেত ও অঙ্গভঙ্গী সহ মানুষের সহজাত চিৎকার থেকে। হয়তো মানুষের কোন পর্বে প্রেষ্ বা একেবারে আদিম অবস্হার মানুষের গলা দিয়ে প্রথম স্থরযুক্ত ধর্নন অর্থাৎ গান বেরিয়ে এসেছিল, যেমন এখন আমরা দেখতে পাই গিবনজাতের বাঁদরদের মধ্যে । ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এই ধরণের অসংখ্য উদাহরণ থেকে আমরা সিশ্বান্ত করতে পারি যে, কথা বলার ক্ষমতা বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়েছিল স্ত্রী ও পরেষের পরেরাগের সময়, যেখানে কথার সাহায্যে তাদের মনের নানান আবেগ, ভালোবাসা; দ্বর্ঘা, প্রেমের প্রতিদ্বন্দীতায় বিজয় প্রতিদ্বন্দীদের চ্যালেঞ্জ জানানো ইত্যাদি প্রকাশ পেত। আর সেইজন্য বোধহয় স্পণ্ট করে শব্দ উচ্চারণ করার সাহায্যে গীতিময় ধর্নির অনুকরণই মনের বিভিন্ন জটিল আবেগকে প্রকাশ করার মতো শব্দ সূণিট করেছিল। আবার আমাদের সঙ্গে নিকট সাদৃ**শায**ুক্ত বাঁদর, জড়ব, দ্বি সম্পন্ন নির্বোধ ও অ-সভ্য বুনো জাতের লোকদের একটি জোরালো প্রবণতা হলো নবল করা ঃ তারা যা দেখে বা শোনে, তা-ই নকল বরে। অনুকরণ সন্থন্থে ভাবতে গেলে এদিকটায় নজর দেওয়া দরকার, বাঁদররা তো আমরা যা বলি তার অনেক কথাই ব্রুবতে পারে এবং বনের মধ্যে কোন বিপদ দেখা দিলে তারা তাদের প্রতিবেশীদের চিৎকার করে সংকেত দেয় সাবধান হয়ে যাওয়ার জন্যে । মোরগরাও আকাশে বা মাটিতে বাজপাখি দেখলেই গ**লা**য় এক ধরণের আওয়াজ তুলে বিপদ সংকেত জানাতে তুল করে না (বাঁদর ও মোরগের এই চিৎকার এবং তাদের অন্যান্য চিৎকারের অর্থ ককেরেরা ব্রুত পারে )। ' তাহলে এমনটা কি হতে পারে না যে বাঁদরদের মতো কোন ব স্থিমান

২০। অধ্যাপক হাউজো এই বিষয়ে তার পর্যবেক্ষণ থেকে অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর বিবরণ দিয়েছেন। এঃ, 'ফ্যাকাল্তে মোতাল স্ত অ্যানিমো'', ২র থও, পৃঃ ৩৪৮।

প্রাণী তাদের ভাঁতি উদ্রেককারী শিকারী জাতুদের গোঁ-গোঁ আওয়াজ নকল করে তাদের প্রতিবেশী বাদরদের আসাম বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করার চেস্টা করত ? এই অনুকরণই হয়তো ভাষা সূম্পির প্রথম পদক্ষেপ।

গলার স্বর মতবেশী ব্যবহার হতে লাগল, ব্যবহারের বংশগত প্রভাবের দর্মণ স্বর্যস্তও ততবেশী শব্তিশালী ও চ**্র**িসাক্ত হয়ে উঠল। এই বিবরটি **কথা বজান** ক্ষমতার উপরেও প্রতিক্রিয়া সূণিট করল। কিন্তু তা সম্বেণ্ড, ভানার ক্রমাগত ব্যবহার ও মাস্তন্কের বিকাশের মধ্যেকার সম্পর্কটি অনেক বেশী গ্রের্বপূর্ণ। মানুষের কিছু পূর্বেপুরুবের মানসিক ক্ষমতা সেই সময়ের যে কোন বানরের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত ছিল , এমন কি সেই পূর্বপূর্বরা বখন সামান্যতম কথাও বলতে শেখেনি. তখনও এই ব্যবধান কার্যকরী ছিল কিল্ড আমরা দ্যুভাবে বিশ্বাস করতে পারি যে এই ক্ষমতার ক্রমাগত ব্যবহার ও প্রাপ্তসরতা মানুষের মনের উপর দীর্ঘ প্রতিক্রিয়া স্বৃত্তি করেছে, স্থশ্ভথল চিম্তা করতে সক্ষম করে তুলেছে মানুষের মনকে। শন্দের সাহায্য ছাড়া চিম্তার জটিল স্লোত কখনোই এনোতে পারে না, তা সেই শব্দ উচ্চারিত বা অনুচ্যারিত, যা-ই হোক না কেন। ঠিক ষেমন সংখ্যা বা বীজগণিতের সাহায্য ছাড়া কোন দীর্ঘ হিসেব মেলানো সম্ভব নয়। এমনকি সাধারণ চিন্তা প্রক্রিয়ার জন্যেও কিছু-না-কিছু भरप्पत श्राह्मा हर । छेनारतन रिस्माप नाता विक्रामान नात्री अक व्यास, कामा ও বোবা মেয়ের কথা বলা যায়। ঘুমের মধ্যে সে যখন কোন দ্বংন দেখত. তখন তার হাতের আঙ্কুলগ্রাল স্বন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নড়াচড়া করত। অবশ্য, কোনরকম শব্দ বা ভাষা ছাড়াই স্পণ্ট ও পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত ধারণার দীর্ঘ পরস্পরা মনের মধ্যে বয়ে যেতে পারে, যেমনটা দেখা যায় ঘুমের মধ্যে স্বংন দেখা ক্রক্রনের শারীরিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে। ইতিমধ্যে আমরা এটাও জেনেছি যে, জ'তুজানোয়াররা কোন ভাষার সাহায্য ছাড়াই কিছুটা চিম্তাভাবনা করতে সক্ষম। আবার আমাদের এই উন্নত মন্তিন্তের সঙ্গে কথা বলার ক্ষমতার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ণ টিকে চমংকারভাবে দেখানো যেতে পারে মস্তিক্ষটিত সেই সব রেগের উদাহরণ টেনে, যেগার্লির ফলে কথা বলার ক্ষমতা দার ুণভাবে ক্ষতিগ্রন্ত হয়। যেমন, অন্যান্য কথা মনে পড়লেও অনেল কথার ক্ষেত্রে ম্মুতি বিভ্রম, বা নির্দিণ্ট কিছত্র কথা ভূলে বাওরা, অথবা শব্দের প্রথম অক্ষর বাদে বাকিট্রকত্রর বিক্ষরণ এবং কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নামের বিস্মৃতি। ১১ মস্তিক ও স্বরষ্টের ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে এগালের আকৃতি ও কাব্দে বংশগত পরিবর্তন ঘটেছে, ঠিক ষেমনটা ঘটে থাকে হাতের লেখার ক্ষেত্রে। হাতের লেখা নির্ভার করে অংশত

১১. এ বিষয়ে অনেকগুলি কৌতুহলোদীপক ঘটনা নথিভূক্ত করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ক্রষ্টব্য, ড: বেটুমান-এর রচনা ''অন্ অ্যাকাসিরা'', পৃঃ ২৭, ৩১, ৩৩, ১০০, ইত্যাদি )।

হাতের গঠনের উপর এবং অংশত মানসিক বিন্যাসের উপর । বলা বেতে পারে হাতের লেখা নিশ্চিত ভাবেই একটা বংশগত গণে।

কিছ্র কিছ্র লেখক, বিশেষত অধ্যাপক ম্যাক্সম্লার, সম্প্রতি জোরের সঙ্গে বলেছেন, ভাষা-ব্যবহার বা কথা বলতে পারার ফল স্বর্পই নানান-সাধারণ ধারণা গড়ে ৬ঠে, এবং যেহেতু জল্তু-জানোয়াররা এই ক্ষমতার অধিকারী নয়, তাই মান্ষ ও জল্তু-জানোয়ারদের মধ্যে একটি অনভিক্সমা দরের থেকেই ধার ।১২ কিল্তু ইতিমধ্যেই আমি দেখানোর চেন্টা করেছি, পদ্ব-পাখীদের মধ্যে, অনোছাল বা প্রাথমিকভাবে হলেও, এই ক্ষমতাটি আছে। আমি ব্রুতে পারি না কিভাবে দদ্ব-এগরো মাসের বাচ্যারা এবং বোবা-কালারা নির্দিন্ট কিছ্র দন্দের সঙ্গে নির্দিন্ট বিছ্র সাধারণ ধারণাকে মেল তে পারে। কিল্তু ঐ ধারণাগর্বিল তাদের মাথার মধ্যে আগে থাকতেই গড়ে না উঠে থাবলে এ ব্যাপারটা একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠত। আরও ব্লিখমান প্রাণীদের সম্বন্ধেও এ-কথা হয়েজ্যে। মিঃ লেস্কলি নিউফেন বলেছেন, "ক্ক্রের মধ্যে বিড়াল বা ভেড়া সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা গড়ে ওঠে, এবং এবজন দার্শনিবের মতোই তারা এ-ব্যাপারের প্রমেজনীয় দন্দগ্রিল ব্রুতে পারে; আর এই ব্রুতে পারার ক্ষমতাটা কথা বলার ক্ষমতার মতোই তাদের স্বরুত্রের উত্তত অবস্হার সাক্ষ্য দের—ছদিও এট প্রমাণটা অনেক অসপণ্ট বা নিক্সট মানের।

এটা ব্ৰতে খ্ৰ একটা অন্থবিধা হবার কথা নয় যে কেন অন্যান্য এক্সের

১২। এই বিষয়ে অধ্যাপক ছইট,নের মতো বিশিষ্ট একজন ভাষাভদ্ববিদ্বের রার আমার চেরে অনেক জোরালো। অধ্যাপক ব্লিকের দৃষ্টিভকী সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন ( আঃ "ওরিয়েন্টাল আাও লিক্লুইস্টিক্ ইাডিজ," পৃ: ২৯৭), "বেহেতু ভাষা হোল চিন্তা-ভাষনার একান্ত জকরী সহারক, চিন্তাশন্তির বিকাশে, সচেতনভার উপর পূর্ব কর্ড্য করার জন্ত বোধের নিজনতা, বৈচিত্র্য ও জটিলভার বিকাশে যেহেতু ভাষা অপরিহার্য, তাই তিনি সোৎসাহে কলেছেন যে ভালা ছাড়া চিন্তা একেবারেই অসন্তব—অর্থাৎ, মূল কমতাটিকে ভার কার্যসাধনের উপায়ের সঙ্গে" এক করে দেখেছেন। একইভাবে তিনি এ-ও বলতে পারতেন যে মাসুবের হাত কোন যারছাড়া কান্ত করে দেখেছেন। এককম দৃষ্টিভকী থেকে শুক্ত করলে তিনি অনিবার্যভাবেই অধ্যাপক মূলারের সেই ক্লভারজনক কুটাভাসেই গিরে পৌছতেন, অর্থাৎ, শিশুরা অর্থাৎ বারা এখনও কথা বলতে শেখেনি মনুসপদ্বাচ্য নয় বা বোবা-কালারা উচ্চারিত কথার ভাদের আঙ্গল ব্যবহার করতে না শেখা পর্যন্ত চিন্তাশক্তির অধিকারী হতে পারে বা।" অধ্যাপক মূলার তার মূল স্বেটিকে বীকানো হরক দিরে এভাবে একাশ করেছেন, "শন্ত্র ছাড়া কোন চিন্তা হতে পারে না, ভাবার চিন্তা ছাড়া কোন শন্ত্র থাকতে পারে না।" ( ক্রঃ, "লেক্চারস্ অন্ মিঃ ডারউইন্স্ বিজন্তিক অন্ধ, ল্যানুরেজ", তিন নম্বর বজ্বতা)। 'চিন্তা' শন্তটির কী অনুত্র সংজাইনা দিরেছেন জ্বাপ্রির।

্তুলনার আমাদের স্বর্যস্য প্রথম থেকেই এত নিখতে। পি পড়েদের ভাষা সম্বন্ধে द्वात गांठी अर्की भीराज्य ब्रह्म ब्रह्म वालाइना करताबन अर स्मारन विने দৈখিয়েছেন, পি°পড়েরা শ**্**ডের সাহায্যে খবর আদান-প্রদান করতে খুবই পারদর্শী। চেন্টা করলে হয়তো আমাদের আঙ্কলকে ভাবপ্রকাশের জোরালো माधाम शिरमदि वावशांत कः। याछ : काउँग. तथा ग्राष्ट, कान क्रनममादित्यत হতে বস্তুতার প্রতিটি কথাই একজন কালা লোককে আঙ্কল নেড়ে নেড়ে বোঝানো যেতে পারে, যদি একটা অভ্যাস করা যায়। কিন্ত এভাবে হাতকে ব্যবহার কংতে হলে অন্য কাজের ক্ষেত্রে আমাদের দারূপ অস্থবিধায় পড়তে হত। আবার হেহেতু উচ্চশ্রেণীর সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের আমাদের মতো একইরকম ভাবে গঠিত স্বরমন্ত্র আছে এবং যেহেতু তা মনের ভাব আদান-প্রদানের কাজেই ব্যবহৃত হয়, তাই ংরেই নেওয়া যায় যে. যদি তাদের ভাব আদান-প্রদান সম্পর্কটি আরও উনত হতো, তাহলে স্বরয়ন্ত্রের ক্ষেত্রেও আরো উন্নতি চোখে পড়ত এবং তা নিশ্চরই স্বর্যন্দের সংলগন জিভ ও ঠোঁটের সাহায্যেই ঘটত।১৩ উচ্চপ্রেণীর বাদররা যে কথা বলার কাজে তাদের স্বরযস্ত্রকে ব্যবহার করতে পারে না, তার म.न कादन जामत वास्थिमका यथन्छे व्यथनत रूट भारत नि । रहाका समानक দীর্ঘ অনুশীলনের সাহায্যে তারা এই যার্গ্রাটকে কথা বলার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারত, যদিও বাস্তবে তা হয়নি, যেমন হয়নি কিছু পাখীর ক্ষেতে, গান করার অনুকলে দ্বর্যস্থ থাকা সন্তেও যারা কখনো গান করতে পারে না। নাইটিঙ্গেল ( ইউরোপে ব্লব্ল পাখীর মতো রাত্রে গান করা একধরণের পাখী ) ও কাক, উভয়ের স্বর্যস্ত একইভাবে গঠিত। কিন্তু নাইটিঙ্গেলের গলা দিয়ে যখন অরযাত্ত স্বরের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, আর কাকের গলায় ধর্ননিত হয় শা্ধা কর্কশ কা-কারব <sup>১৯</sup> যদি জিঞ্জেস করা হয় কেন বাদররা ব**িখতে মানুষের ম**তো উনত হতে পারল না, তাহলে তার উত্তরে সাধারণ কিছু যুদ্ভিই শুখু খাড়া করা

১৬। এই অসকে ড: মোদরে-র কিছু মন্তব্য উল্লেখবোগ্য ( ম: "দি দিজিওলজি আাও প্যাথোগকি অব.মাইও", পু: ১৯৯)।

১৪. চমংকার পর্ববেক্ষক মি: ক্লাক্ওরাল জানিরেছেন, ম্যাগ্পাই পাধি (লখা 'লেজ বৃক্ত ও নাধা-কালো পালক বিশিষ্ট এক ধরণের কাক) ত্রিটেনের অধিকাংশ পাধির চেরে অনেক ভাড়াতাড়ি এক একটি শব্দ, এমনকি, ছোট ছোট বাক্য বলতে শেখে। তথানি, এদের অভ্যাস সক্ষমে দীর্ঘ অসুসন্ধান চালানোর পর তিনি বলেছেন, এরা প্রকৃতির খোলামেলা পরিবেশে খাকার সময় অসুকরণ করবার কোনরক্ম অখাতাবিক ক্ষমতারই পরিচয় দের না (ত্র:, "রিসার্চেস্ ইন্ ক্ষুত্তলি", পৃ: ১৫৮)।

ষায়। অবশ্য এর থেকে নির্দিণ্টতর কোন উত্তর চাওয়াটাই অযৌত্তিক। কেননা, প্রত্যেকটি প্রাণী কিভাবে বিকাশের ধারাবাহিক স্তরগর্নল অতিক্রম করেছে, সে ব্যাপারে আমানের অজ্ঞতা অনস্বীকার্য।

বিভিন্ন ভাষা ও প্রজাতির উত্তব এবং সেই সঙ্গে উভরেরই ( ডাষা ও প্রজাতির ) ক্রমান্বয় উন্নতির তথ্যাদির মধ্যে আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য দেখা দায় ।<sup>১৫</sup> কি**ন্তু খ**ঞ্জলে এরকম অনেক কথা বা শব্দই পাওয়া যেতে পারে, যেগু,লি প্রজাতির উভবের খনেক আগে স্ভিট হয়েছে ; কারণ, আমরা ব্রুতে পারি ঠিক কিভাবে ঞার্লি বিভিন্ন প্রাকৃতিক শন্দের অন্যুকরণ থেকে সাণ্টি হয়েছে। আবার ভিন্ন ভিন্ন ভাষার মধ্যে অন্ততে সাদৃশ্য থাকার কারণ হলো একই জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়া এবং এইসব ভাষার গঠনগত সাদৃশ্যের পিছনেও একই কারণ কান্ধ করেছে। অন্যান্য ন্ধিনিসের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার মধ্যেও কিছা হরফ বা ধর্ননর পরিবর্তন হয়, ব্যাপারটা ঠিক পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত কিছা বিষয়ের পরিবর্তনের মতোই। ভাষাও প্রজাতি, উভয়ক্ষেত্রেই আমরা পনেরাবৃত্ত অংশ, একনাগাড়ে দীর্ঘ অভ্যাসের ফল প্রভাতি বিষয়ের আধিক্য দেখতে পাই। আবার উভয়ের মধ্যে বহু লুপ্তপ্রায় অংশের উপস্থিতিও বেশী চোখে পড়ে। 'am' শব্দের মধ্যে 'm' অক্ষরটির অর্থ হলো 'I' বা আমি। তাই 'I am' বা 'আমি হই' বলার সময় আমরা একটা অর্থ'হীন ও অপ্রয়োজনীয় শব্দ উচ্চারণ করে থাকি। শব্দের বানানেও অনেকসময় দেখা যায় কোন কোন ককর পাচীন উচ্চারণের ল্যোংশ হিসেবে কাজ করছে। তাছাডা, সজীব প্রাণীদের মতোই ভাষাকেও নানান শ্রেণী. উপশ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ভাষাকে সাধারণভাবে ব্রুমবিবর্ত নের মতান, যায়ী অথবা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সাহায্যেও ভাগ করা যায়। আবার এও তো সত্যি যে প্রধান প্রধান ভাষা ও উপ-ভাষাগ্রাল বিস্তীর্ণ অঞ্চল জ্বড়ে ছড়িয়ে পড়ে; ফলে অন্যান্য ভাষার ক্রমাগত বিলোপ ঘটে। স্যার সি नारेखन वानष्टन, कान श्रकाणि यमन कन्वात विनुष रात्र भारत जात्र পন্নরাবিভর্তে হতে পারে না, ঠিক তেমনি কোন ভাষাও একবার বিলয়ে হয়ে গেলে আর তার প্রনরাবিভাব ঘটে না। আবার একটি ভাষা কখনোই দুটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সূণ্টি হতে পারে না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাষার মধ্যে পরস্পর

২৫। স্থার সি. লাইরেলকৃত এলাতি ও ভাবার উরতির মধ্যে সরস তুলনাটি এবানে উল্লেখব্যেক্স (এ:, "দি বিওপলিক্যাল এভিডেন,সেন্ অফ,দি জ্যান্টিকিট অফ, ম্যান", পরিচ্ছেদ ২০)।

সংয**িত্ত** বা মিশুণ ঘটতেই পারে। ১৬ প্রত্যেকটি ভাষার মধ্যেই বৈচিত্র্য রয়েছে এবং অবিরাম নতুন নতুন শব্দ স্টিট হচ্ছে; কিম্তু আমাদের স্মরণশক্তির ক্ষমতা সীমিত বলে এক একটি শব্দ এক একটি ভাষার মতোই ধীরে ধীরে লোপ পার। এ-ব্যাপারে ম্যাক্সমালার খাব স্থাপর মাতব্য করেছেন : "প্রত্যেকটি ভাষার শব্দ ও ব্যাকরণগত রাপের অভ্যাতরে অম্ভিছ টি<sup>\*</sup>কিয়ে রাখার জন্য এক নির**ন্তর** সংগ্রাম চলে। ফলে, সবচেয়ে সেরা, সংক্ষিপ্ত আর সহজ রুপগালিই ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে ওঠে, আর তারা এই সাফল্য লাভ করে তাদের অশ্তনি হিত গুলের দ্বারাই।" অবশ্য কিছু শব্দের টি'কে থাকবার জন্য এই সব গাুরুস্বপূর্ণ কারণ ছাড়া, নতনত্ব ও হালা-চলতি কেতার কথাও বলা যেতে পারে। কারণ, মানুষের একটি বিশেষ প্রবণতাই হচ্ছে সব জিনিষকে কিছু-না-কিছু পরিবর্তন করে নেওয়া। স্নতরাং, অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামে ভালোলাগা কিছু, শব্দের টি কৈ থাকা বা সংরক্ষণকে প্রাকৃতিক নির্বাচন ছাডা আর কী-ই বা বলা বায় ! অসভা জাতিগালের মধ্যে অত্যাত নিয়মিত ও বিস্ময়কর রকমের জটিল ভাষাকৃতি প্রায়শই দেখা যায়। এই ব্যাপারটাকে প্রমাণ হিসেবে খাডা করে অনেকেই বলে থাকেন যে, এই ভাষাগ**্**লি •হয় দৈব সংক্রে প্রাপ্ত, নতুবা তাদের পর্বেপরেষের উন্নত কলাকোশল ও সভ্যতার ফসল। এফ ফন্ **লেগেল**্ লিখেছেন: "বুল্খগত উৎকর্ষতার একেবারে নিমুস্তরে থাকা ভাষাগলেতে আমরা হামেশাই দেখে থাকি যে সেগালির ব্যাকরণগত কাঠামোর কলাকোশল অত্যাত উন্নত ও বিস্তারিত। বিশেষ করে বাস্কে, ল্যাম্পোনিয়ান ও অনেক আমেরিকান-ভাষা এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।" কিন্তু কেবলমাত্র বিস্তার ও ।-স্থ-বিন্যাসের দর্মণ কোন ভাষা সম্বশ্যে ধারণা করা ভূল। ভাষাতত্ত্ববিদ্রো এখন দ্বীকার করেন যে একতে মিশে যাওয়ার আগে ধাতুরূপে, শন্দরূপ ইত্যাদি পথেক প্ৰেক শব্দ হিসেবেই চাল; ছিল। এবং যেহেতু এরকম শব্দগঢ়াল ব্যান্তি ও বস্তুর মধ্যে অত্যন্ত অ্লুস্পন্ট সম্পর্ক প্রকাশ করে থাকে, তাই একেবারে প্রথম বুলে অধিকাংশ জনগোষ্ঠীই র্যে এগালিকে ব্যবহার করত, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। নিখ্ত সামজস্যপ্রসঙ্গে এখানে একটি, উনাহরণ দিচ্ছি, যা থেকে বেশ ভালোভাবে বোঝা বাবে আমরা কত সহজে ভূলের দ্বীকার হয়ে থাকি: কোন কোন ক্রিনয়েডের (crinoid—sea-lily) দেহে প্রায় ১৫০,০০০ খোলা দেখা

১৩। এই প্রসঙ্গে রেভারেও এক ডরু, ক্যারার-এর চিতাকর্বক প্রবন্ধ 'কিলোগন্তি জ্যাঞ্চ ভারউইনিল,ন্'' উল্লেখবোগ্য ( জ:, "নেচার', ২০-শে মার্চ, ১৮৭০, গৃঃ ০২৮ )।

বায়, বে খোলাগ্রিল একে বারে নিখ্ও সামজস্যে সাজানো থাকে। কিম্তু কোন প্রাণীতত্ববিদই মনে করেন না যে এই ধরণের প্রাণী, তুলনাম,লকভাবে কিছু কম শারীরিক অংশবিশিণ্ট ( এবং সেই অংশগ্রেলিও শরীরের দুর্টি পাশ ব্যতীত আর কোথাও সামজস্যপর্শে নয়) ছিপান্থিক প্রাণীদের চেয়ে বেশী নিখ্ত। বিভিন্ন শারীরিক অংশের পার্থক্য ও বিশেষত্বকে তিনি সঠিকভাবেই নিখ্ত সামজস্যের একটা পরীক্ষা হিসেবেই বিচার করেন। ভাষার বেলাতেও দেখা বায়, সবচেয়ে সামজস্যপর্শ ও জটিল ভাষাটিও কোন অসম, সংক্ষিপ্ত ও বহু-উপাদান-মিশ্রিত ভাষাকে টপকে যেতে পারে না। এমনকি সেই ভাষাগ্রিলকেও নয়, বায়া বিভিন্ন বিজিত, বিজয়ী বা দেশাশ্তরী জাতিগ্রেলির থেকে বহু ব্যক্তনাময় শব্দ ও বাক্যগঠনের রীতি ধার করে নিজেবের প্রয়োজনে কাজে লাগিয়েছে।

এই সব সামান্য ও অসম্পূর্ণ মাতব্য থেকে আমি এই সিম্বান্তে এসেছি বে, অ-সভ্য জাতিসমূহের ভাষাগৃহলির অত্যাত জটিল ও সুসম গঠনপ্রণালী এমন কোন প্রমাণ দাখিল করে না যে কোন বিশেষ সূজন প্রক্রিয়ার ফলেই এগৃহলির উন্তব ঘটেছে। আবার, আমরা আগেই দেখেছি, স্পণ্ট করে কথা বলার বিষয়টিও নিজে থেকে এমন কোন প্রমাণ হাজির করে না, যা দিয়ে কোন নিশ্নশ্রেণীর জৈবিক আকার থেকে মানুযের উন্তবের তত্তকে অস্বীকার করা যেত পারে।

সৌক্ষর্যবোধঃ বলা হয়ে থাকে যে সৌন্দর্যবোধ ব্যাপারটা মান্মের একাশ্তই নিজ্পন। প্রসঙ্গে আসার আগে বলে নেওয়া ভালো, আমি এখানে সৌন্দর্যবোধ বলতে শ্বের্ কিছ্র রঙ, রপে বা শব্দ থেকে প্রাপ্ত আনন্দের কথাই বলতে চাইছি, তবে অসভ্য লোকেদের মনে এই অনুভ্তিগর্বাল নানান জটিল ধারণা ও ভাবনা-চিশ্তার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। কোন কোন প্রের্ছ-পাখি তার উজ্জনে পেখম মেলে বা রঙের চমক লাগিয়ে তার সঙ্গিনীর মনোরঞ্জন করে; আবার অন্য অনেক পাখি এই গর্বণ বণিত, ফলে তারা ঐস্ব কাজও করতে পারে না। কিশ্তু তার মানে এই নয় যে মেয়ে-পাখিটি তার প্রের্ছসঙ্গীর সৌন্দর্যকৈ প্রশংসার চোখে দেখে না। তবে সব জায়গার মেয়েরাই এইসব পালক দিয়ে নিজেদের সাজাতে ভালোবাসে, কাজেই এগ্রেলির সৌন্দর্যকে অস্বীকার করা যায় না। হামিং পাখির বাসা আর নিকুঞ্জ পাখির খেলার জায়গা রঙ্গবাহারী নানা জিনিস দিয়ে রন্টসম্মতভাবে সাজানো থাকে এবং এর থেকে বোঝা বায় যে তারা এই ধরণের জিনিধ দেখে কিছ্ব-না-কিছ্ব আনন্দ লাভ করে। বেশেনীর ভাগ জীবজাতুদের ক্ষেত্র সৌন্দর্যবোধ ব্যাপারটা বিপরীত লিক্সের দৃশ্রেট আকর্ষণ করার সতরেই রয়ে গেছে। জোড়-বাঁধার ঋতুতে প্রের্ছ-পাখির মিণ্টি

পান তাদের সঙ্গিনীদের প্রশংসা কুড়িরে নের। মেয়ে-পাখিরা যদি তাদের পরেব-मकौरात मान्यत तक, भारीरात मानान ध्यारकार वालत्रण भागात स्वरात माना वृक्छ ना भावण, **जारल स्मायास्त्र मत्नावश्चानव ज्ञान भृ**त्वाच-भाषिस्तव এख কট একেবারেই জলে যেত। কিন্ত মেরে-পাখিরা ও-সব বোঝে না. এটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কি'ত কেন নির্দি'ট কিছা উচ্ছালে রঙেই মার তাদের <u> लात, न जानम् थकाम भार, जा वला मण्डव नर्र, रामन वला मण्डव नर्र रामन</u> বিশেষ কিছু স্বাদ ও গাখ আমানের আক্রণ্ট করে। তব্ মনে হয়, এর অন্যতম কারণ হচ্ছে অভ্যাস। কেননা, প্রথমে যা আম দের ঠিক ভালো লাগে না, পরে তা-ই বেশ ভালো লাগতে শুরু করে, এবং সেই অভ্যাসটা বংশগতভাবে সন্ধারিত হয়। হেলমাহলাজ (Helmholtz) শব্দ বা আওয়াজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ( শারীরব্র নিয়র ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি ) সূরলালিতা ও নির্দেশ্ট কিছা স্বরের ওঠা-নামা কেন আমাদের ভালো লাগে, তার ব্যাখ্যা দিভেছন। কিন্তু, কোন শব্দ েখা পাভাবে থেকে থেকে বক্তুত হলে আমাদের মোটেই ভালো লাগে না—রাতে জাহাজের পাটাতনে যাঁরা দড়ি ঝাপটানোর অনিয়মিত আওয়াজ শ্রেনছেন, তাঁরা নিশ্চরই এ-কথাটা স্বীবার করবেন। দেখার ব্যাপারেও এই একই নীতি প্রয়েজ্য: কেননা, চোখ সর্বদাই সামঞ্জস্যপর্ণ বা নিয়মিত-ঘটা বৃহত-আক্রতি দেখতে ভালোবাসে। এমনকি অত্যাত নিক্রাট বানোলেকেরাও ব্যবহার করার সময় চোখের পক্ষে তৃথিদায়ক গড়নই পছন্দ বরে এবং কিছু পরেষ জাবজাতর ক্ষেত্রেও এগালি যৌন নির্বাচনের সাহায্যে অলংকারের পদে উল্লীত হয়েছে। কোন কিছু নেখে বা শুনে কেন আমরা আনন্দ লাভ করি, তার কোন কারণ দেখাতে পারি বা না পারি, এটা কিন্তু ঠিক যে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীরা একইরকম রঙ, মনোরম বর্ণবৈচিত্য, রূপে আর শব্দ দেখে বা শানে ব্যথেষ্ট আনন্দ পায়।

সোন্দর্যপ্রীতি, অন্ততপক্ষে মেরেদের সোন্দর্য সংশ্লিট বিষয়ের প্রীতি—এটা মান্ধের কোন স্থানির্দিট বৈশিষ্টা নয়, কারণ ভিন্ন ভিন্ন জাতের মান্ধের মধ্যে এ ব্যাপারে ব্যাপক রুচি পার্থকা রয়েছে। এমনকি একই গোষ্ঠীর বিভিন্ন জাতির মান্ধদের মধ্যে এর বোধ সম্পূর্ণ একরকম নয়। বুনো লোকদের নানানরকম বিকট দর্শন অলংকার ব্যবহার ও অভ্তে গানের স্থর পছন্দ করা থেকে বুলা যেতে পারে যে, তাদের নান্দনিক-বোধ পাখি ইত্যাদি কিছ্যুপ্রাণীর মতো ততটা উন্নত হর্মান। স্পন্টতই কোন জাবিজস্তু রাতের ভারাভ্রা আকাশে, স্থানর নিস্কর্য দ্যা কিন্বা রুচিসম্পন্ন সংগীতের স্থরে আগ্রহ

প্রকাশ করে না। কারণ এই ধরণের উন্নত র্নুচির জন্য প্রয়োজন কৃণি ও জাটিল চিম্তা-ভাবনার সংয্তি, অসভ্যাবা আশিক্ষিত লোকেদের পক্ষেও তাই এগ্রালির স্বাদ নেওয়া সম্ভব নয়।

বেশ কিছু জিনিষ মান্বের অগ্রগতিতে অত্যুক্ত সাহাষ্য করেছে, বেমন, কলপনাশান্ত, বিক্ষায়বোধ, কোতৃহল, অশেষ সৌদর্য্যবোধ, অন্করণ-প্রবণতা, উত্তেজনা বা নতুনছের প্রতি আগ্রহ ইত্যাদি। সেইসঙ্গেই দেশাচার ও প্রচলিত রীতিকে খেয়াল-খানি মতো পরিবর্তিত করতেও এগালি সক্ষম। আমি এই বিষয়টিতে (খেয়াল খানি মাফিক পরিবর্তন ) জোর দিলাম কারণ হালের একজন প্রবন্ধকার অভ্তেভাবে বলেছেন যে খামখেয়াল হচ্ছে "জন্তুজানোয়ার ও বানো লোকদের মধ্যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ও স্থানির্দর্গত একটি পার্থকা।" কিন্তু কেন নানারকম পরস্পর বিরোধী প্রভাবের ফলে মান্য খামখেয়ালী হয়ে ওঠে, তার কারণ যেমন আমরা আংশি চভাবে বানতে পারি, তেমনি নিন্দ্রশোর জাবিজত্বাও তাদের ভালোবাসা, পছন্ত-অপছন্ত ও সৌদর্যে বোধের ক্ষেত্রে খামখেয়ালীপনার পরিচয় দেয়, তাত্র বানতে অস্থাবিধে হয় না। তাছাড়াও মনে হয় যে তারা নতুনত্ব ভালোবাসে—ভালোবাসে ব্যাপারটা নতুন বলেই।

ঈশর বিশাস ও ধর্ম বিশাস: এমন কোন প্রমাণ জানা নেই, যা থেকে বলা যায় মান্য একবারে আদিম অবস্থা থেকেই কোন সর্বমঙ্গলনায় ঈশ্বরের অস্তিত সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করত। বরং, শৃধ্যুমার দুতে গমনকারী পর্য উকলের কাছ থেকে জানা নয়, বুনো বা অসভ্য লোকনের সঙ্গে দীর্ঘদিন বসবাসকারী ব্যক্তিদের সাক্ষ্য থেকে জানা গেছে যে এমন এসংখ্য জাতি ছিল বা এখনও আছে, যাদের এক বা একাধিক ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই এবং আদের ভাষাতেও ঈশ্বর সংক্রমত ধারণাকে প্রকাশ করার মতো কোন শব্দ নেই। অবশ্য প্রথিবীর একজন 'স্ভিকর্তা ও শাসনকর্তা' আছে কিনা—সেটা সম্পর্দে আলাদা প্রদন। চিরম্মরণীয় অনেক গ্রণীজনই এই 'স্ভিকর্তা ও শাসনকর্তা' থাকার ম্বপক্ষে তানের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আবার আমরা যদি "ধর্ম" অভিযাটির মধ্যে অদৃশ্য বা অপাথিব শান্ততে বিশ্বাসকে যোগ 'করি, তাহলে বিষয়টি সম্পূর্ণ অন্যরকম হতে বাধ্য। কারণ, প্রায় সব জায়গার অন্যরত জাতির লোকজনদের মধ্যেই এই বিশ্বাসটি বহুল প্রচলিত। কী করে তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্ম নেয়, তা ব্রুবতেও খ্রুব একটা বেগ পেতে হ্যু না। কম্পনাশন্তি, বিস্মন্তবোধ, কোতুহল এবং চিন্তাভাবনার ক্ষমতা কিছ্টা উমত হওয়ার পর মান্য স্বাভাবিকভাবেই তার চারপাশের

ঘটনাকে ব্ৰেতে চাইল এবং নিজের অভিতম্ব সম্বন্ধে অম্পণ্টভাবে চিম্তা, কয়তেও भारत वर्षण । भिः भगार्यनाम (Mr. M'lennam) वर्ष्ट्राप्टन, "स्वीवरानव बर्पनायली भरहान्छ এकरो याथा थाए। कद्राट्टे द्रहाट्ट मानद्भारक। स्नीयन সর্বব্যাপী—এটাই ছিল সরলতম ভাবনা। এই ভাবনা অনুষায়ী এগোতে গিয়ে মানুষ প্রথমে সম্ভবত এটাই ভেবেছিল যে, জীবজন্ত, গাছপালা, বিভিন্ন বসতু, বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি ( ঝড়, বৃ.ণিট, খরা, বন্যা ইত্যাদি ), আর মানুষের নিজের মধ্যেকার যে-সব শক্তি তাকে কার্যে প্রণোদিত করে—সেগ্রালির মধ্যে একটা বিশেষ কিছ্ম ক্ষমতা আছে।'' মিঃ টাইলর বলেছেন, দ্বণন দেখা থেকেও মানুষের মধ্যে এইসব ধারণার সূণিট হয়ে থাকতে পারে। ব্যাপারটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কারণ. বন্য লোকেরা কোন্টি কন্পিত আর কোন্টি বস্ক্রগত—এই দুই ধারণার মধ্যে তৎক্ষণাৎ তফাৎ করতে পারে না। দ্বণন দেখার সময় যখন বদত-আক্রতি তাদের সামনে প্রতীয়মান হয়, তখন তারা মনে করে ওগরেলি কোন দরেবত্বী স্থান থেকে এনে তাদের উপর ভর করছে, বা, ''স্বণন্দেণার আত্মা বাইরে বেডাতে যায়. ভারপর আবার ফিরে আসে। তখন তার সঙ্গে থাকে এতক্ষণ যা দেখেছে, তার স্মাতি।"<sup>১৭</sup> কিন্তু যতক্ষণ না মানুষের মনের মধ্যে কম্পনাণান্তি, কৌতহলস্প হা য**়িন্ত সাজানোর ক্ষ্মতা প্রভ**ূতি বিষ<sub>ণ</sub>্যুলি ষথেণ্ট ভালোভাবে বিকশিত হ**্**ন ভতক্ষণ পর্যাত কেবল দ্বান দেখা থেকে সে কোন অলোকিক দান্তি সদ্বন্ধে কোন

১৭। টাইনরের গ্রন্থ ("আর্লি হিন্ত্রি অফ. ম্যান,কাইও", পু: ৬) ড্রন্টব্য। এছাড়াও পুরকের ''দি ডেভেলপ মেন্ট অব বিনিজিয়ন'' বিষয়ে তিনটি অসাধারণ পরিচেছদ উল্লেপযোগ্য ( মুলপ্রস্ত : "क्रिकिन बरू मिलिलारेखनन", ১৮९• )। এकरेलाद मि: रावाँ स्मनात एात हमेरकात व्यवस्त (प्रशिद्धाद्यम ( जः "क्टॅनाइटेनि त्रिक्डि," )ना त्म, ১৮१०, शृ: ६०६ ), शृशिवीरि मासूरात्र ধৰ্মীয় বিখানের একেবারে গোড়ার কথা হলো খগ্ন দেখা বা ছায়ামুত্তি দেখা এবং অন্যান্য কিছু কারণ। সে নিজেকে শরীরগত ও আত্মাগত—এই ছই উপাদানের সমন্বর হিসেবে ভারতে শিখেছিল। আবার যেহেত ধরে নেওয়া হলো যে আত্মা মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকে ও দারুণ শক্তিশালী, অভএব তাকে ধুশী করার জন্ত প্রয়োজন হলো নানারক্ষ আচার-অমুষ্ঠানের মাধ্যমে উপহার অধান এবং দেই দক্ষে তার দাহাব্য আর্থনাও জরুরী হয়ে উঠল। মিঃ শেলার আরও ছেখিয়েছেন যে, পশুপাথী বা কোন জিনিসের নামে কোন গোলীর অভিচাতা বা আদিপুরুষদের মূল নাম বা ডাক নাম প্রদানের রীতি থেকে বছদিন পরে গোষ্ঠীগুলির প্রকৃত আদিপুরুষদের পরিচয় পাওরা যায়। স্বভাবতই তথন এই রক্ষ পশুপাধি বা জিনিবকে তথন এক জীবিত-আত্মা হিসেবে বিখাদ করা হয়; মনে করা হয় তারা পবিত্র এবং দেবতা কল্পনায় প্রভোগ করা হয় তাবের। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও আমার মনে হয় যে এর আগেও একটি প্রাথমিক ও কঠিন ধাপ, অতিক্রম করতে হরেছে মামুঘকে, বধন শক্তিমান বা গতিময় বে কোন ब्रिनिमाक कोन-नो-कोनचाद मुझीब बाल मान कहा राखा, अवर मारे मानके मान कहा হতো,বে আসাদের মতো সেগুলিরও চিন্তাশক্তি আছে।

ধারণা করতে পারে না,—যেমন পারে ন। কুকুররাও। প্রাকৃতিক বস্তু ও শক্তিছি অপার্থিব বা পার্থিব উপাদানের বারা জীবত হয়ে ওঠে—বুনো লোকদের **এই कम्পना-প্রবণতাকে হ**ংতো আমার দেখা একটি ছোট ঘটনার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আমার কুকুরটি গারে গতরে যেমন বড়, তেমনই তীক্ষ্ণ বৃদ্ধি সম্পন্ন। একদিন সে বাগানের ঘাসের উপর চুপচাপ শ্রেছেল। দিনটা বেশ গরম। হাওয়ার দেখা নেই। হঠাংই সামান্য দরেে একটা হাওয়া বইতে একটি খোলা ছাতা নড়ে উঠল। কেউ সেটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে কুকুরটি হয়ত আদৌ সেদিকে নজর দিত না। কিন্তু বখনই সামান্য হাওয়ায় ছাতাটি নড়ছিল, তখনই কুকুরটি সাংঘাতিক রেগে গিয়ে চিং চার করে উঠছিল। আমার মনে হয় সে খুব দ্রতে আর অসচেতনভাবে ভেবে নি:েছিল – যেহেতু ছাতাটি কেন নড়ছে বোঝা বাচ্ছে না, অতএব ওখানে নিশ্চয়ই কোন তার অপরিচিত কিছ, একটা রে.ছে, এবং অপরিচিত ব্যক্তিরই তার সীমানায় প্রবেশ করার অধিকার নেই ! অপার্থিব শব্তির উপর বিশ্বাস থেকে সহজেই এক বা একাধিক ঈশ্বরের অস্তিতত্ত সম্পর্কে বিশ্বাসের জন্ম হতে পারে। কারণ বানো জাতের লোকেরা তারের নিজেদের অনুভতে আবেগ, প্রতিশোধস্পাহা বা বিচারের সহজ্ঞতম পর্ম্বতি ও অনুরোগকে স্বাভাবিক ভাবে আরোপ করত অপার্থিব শক্তির উপর। এব্যাপারে ফজিয়ানরা একটি মাঝামাঝি অবস্হায় রয়েছে। কারণ, 'বিগলে' ( Beagle ) জাহাজের চিবিৎসক, মি: বাইনো একবার নম্না হিসেবে পরীক্ষা করার জন্য करत्रकि दश्त्रमादरक भूमि व द्व नाभिरत्रिष्ट्म । जा स्तर्थ देशक्भिन् छोत्र नास्य একজন ফুজিয়ান, গশ্ভীর স্বরে বলেছিল, ''কী করলেন, মিঃ বাইনো ? এক্স্বণি তুম্দ বৃষ্টি শ্রু হবে, সাংঘাতিক বরফ পড়বে, ঝড় উঠবে দ্রুত। ' আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে—মান,ষের খাবার যে নন্ট করবে, তাকে শাস্তি পেতেই হবে। जात्रभत्न त्म **এको। घ**र्টनात्न कथा दलिছ्ल: जात **छा**रे यथन अक्षन "दनाः প্রক্রতির লোবকে'' খুন করেছিল তখন ড:়ে•কর ঝড় হয়েছিল, সেইসক্রে ছিল ম্বল ধারে বৃণ্টি ও অবিরাম তুষার পাত। কিন্তু এ-সব সক্ষেও আমরা ফুজিয়ান সমাজে এমন কোন প্রমাণ খুজে পাই না, যা থেকে বলা যায় তারা আমাদের ঈশ্বরের মতো কোনবিছ তে বিশ্বাস করে। এমনকি তাদের মধ্যে ধর্মীর আচার-जन्दें जा भागतन द्वीपि कात्य भर् ना । जारे क्रिम वार्षेन नारम अक्कन ফ্রন্থিয়ান গর্বভরে বলতে পেরেছিল—তার দেশে কোন শয়তানের ( ভ্রত-প্রেত ) अभ्विष तिहै। कथाते छिएिस एयात नय । कनना, अञ्च युत्ना लाकत्त्व मर्सा

মঙ্গক্ষার কিছুর তুলনার অশ**্ভে আত্মার প্রতি বিশ্বাস অনে**ব বেশী মা**রার চোখে পড়ে**।

ধন্মীর-অন্রোগ খ্বই জটিল একটি অন্ভ্তি। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভালোবাসা, মর্যাদাপ্র্ণ ও রহস্যময় এক মহান সন্ধার প্রতি প্র্ণ আন্যুক্তা, নির্ভরশীলতা, ভয়, য়য়্ধা, কৃতজ্ঞতা, ভবিষ্যতের আশা এবং আরো নানা বিষয়। কিন্তু ষতক্ষণ পর্যাত না কোন প্রাণীর মধ্যে ব্রিম্বাত ও নৈতিক চেতনা মোটাম্টি একটি উমত স্তরে উমীত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যাত তার পক্ষে এরকম জটিল একটি অন্ভ্তিতে পে ছনো সম্ভব নয়। তথাপি, কুকুরের মধ্যে যেন এই অন্ভ্তিরই খানিকটা লক্ষণ প্রকাশ পায়, য়খন সে তার প্রভুর প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করে, আর যার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে প্রেণ আন্যুক্তা, কিছ্টো ভয় ও অন্যান্য আরো অনেক অন্ভ্তি। কিছ্টিদন অন্প্রিইত থাকার পর আবার য়খন কোন কুকুর তার প্রভুর সামিধ্যে ফিরে আসে, তখন সে ঘেমন আচরণ করে বা ঐ একই অবস্থায় একটি বাদর যেমন আচরণ করে লতমন আচরণ কিন্তু তারা নিজেনের স্বজাতির প্রতি করে না। স্বজাতির ক্ষেত্রে তালের উক্ত্রোস কিছ্টো কম থাকে এবং তানের প্রতিটি কাজেই ফুটে ওঠে যে তারা নিজেদেরকে অন্যদের সমান বলেই মনে করে। অধ্যাপক রবাখ্ এমনকি এ-ও বলেছেন যে, একটি কররের কাছে তার প্রভ দেবতার মতো। স্ব

যে সব উন্নত মানসিক গ্লে প্রথমে মানুষকে অদৃশা ও অপাথিব শক্তিতে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিল এবং তারপর ভক্তিবদ্তুবাদ, বহু ঈশ্বরবাদ এবং অব শেষে একেশ্বরবাদে বিশ্বাসকেদ ্য করেছিল, সেই গ্লেগার্লিই চিশ্তা-ভাবনার ক্ষমতা ক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার সক্ষে সঙ্গে তার মধ্যে নানারকম কুসংশ্কার ও কু-রীতির ক্রম দিয়েছে। এদের মধ্যে কতকগ্লি তো রীতিমত ভয়তকর—রক্তিপাশ্র দেবতাকে খ্লা করতে নরবাল, বিষপ্রয়োগ করে বা আগল্লের উপর দিয়ে হাঁটিয়ে নির্দেষ ব্যক্তিদের বিচার করা, ডাইনীবিদ্যা ইত্যাদি। তব্ এইসব কু-সংশ্কার সম্বন্ধে চিশ্তা-ভাবনা করা দয়কার, কারণ তার ফলে বোঝা যায় চিশ্তা-ভাবনা. বিজ্ঞান ও সঞ্চিত জ্ঞানের উন্নতির কাছে মানুষের ঋণ কী অপরিসীম। স্যার জে. ল্বক তার অভিজ্ঞতার নিরিখে বলেছেন, "যথেণ্ট ক্মই বলা হবে যদি বলা হয় যে অজানা শয়তানের বিশ্রী ভয় অসভ্য জীবনের উপর ঘন মেঘের মতো ছড়িয়ে থাকে এবং য়ে কোন স্বথের মহেতেকে দ্বিব্রহ করে তোলে।" আমাদের উন্নত মানসিক গ্লাবলীর এইসব দ্বংশজনক ও পরোক্ষ ফলাফলের তুলনা করা যায় নিয়্নতর প্রাণীদের সহজাত প্রবৃত্তির বিভিন্ন আকিষ্কিক ও কদাচিৎ ভুল্যাশ্তর সঙ্গে।

১৮। বলা হর বে বছদিন আগেই বেকন ও আঠারে। শতাকীর কবি বান্দ এ-বিবরে একই ধারণা কঁরতেন (জঃ, ডঃ ডব্লিউ, ল্যাণ্ডার লিগুসের লেখা, "ভাণাল অফ, মেন্টাল সাবেক্য", ১৮৭১, পুঃ ৪০)।

## চতুর্থ পরিক্ষেদ

মান্য ও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মানসিক ক্ষমতার তুলনা, পর্বের আলোচনার পরবর্তী অংশ:

নৈতিক বোধ—মৌলিক প্রতিপাছ—সামাজিক প্রাণীর বৈশিষ্ট্য—সামাজিকতার উৎস—
পরন্দারবিরোধী সহজাত প্রবৃত্তিগুলির মধ্যেকার ছন্দ্—মামুষ একটি সামাজিক প্রাণী—দীর্ঘছারী
সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি বল্পহারী প্রবৃত্তিগুলির ওপর আধিপত্য করে—কেবলমাত অসভ্য বস্তুদের
চোখে ম্লাবান সামাজিক গুণসমূহ—আত্মসন্মানবোধ—বিকাশের উন্নততর অবস্থার অজিত্তণ—
আচার-আচরণ সম্পর্কে একই সম্প্রদায়ভূক সদস্তদের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্কীর তাৎপ্য—নৈতিক প্রবণতার
পরিবর্ত্তন বা ধারাবাহিকতা—সারসংকলন।

যে সমস্ত লেখক বলে থাকেন যে মানুষ ও নিন্দশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেকার যাবতীয় তফাতের মধ্যে নৈতিক বোধ বা বিবেকবোধই হচ্ছে সবচেয়ে গ্রেম্বেপণে, তাঁদের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। ম্যাকিন্টেশ্ বলেছেন, এই বোধ "মানুষের অন্য যে-কোন কান্ধের নীতির উপর ন্যায্যতই আধিপত্য করে।'' এই বোধের মর্মার্থ'টা প্রকাশ করা যায় সেই ছোট্ট অথচ জোরালো শব্দটি দিয়ে—'উচিত' ( অর্থাৎ, কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয় )। ব্যাপারটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । মানুষের সমস্ত গুণগুলের মধ্যে এটি মহন্তম, এই গুণের প্রভাবেই মান্ত্রে তার প্রতিবেশীর জীবন বাঁচানোর জন্যে নিজের জীবনের ঝাঁকি নিতে এতটাকুও ইতস্তত করে না ; কিম্বা অধিকার বা কর্তব্যের কোন গভীর উপল্থির প্রেরণায় যম্বরণট চিম্তাভাবনা করার পর সে মহান উদ্দেশ্যে নিজের জীবন পর্যম্ত উৎসর্গ করে থাকে। ইমান্যয়েল কাণ্ট ব্যাখ্যা করেছেন, "কর্তব্য ! চমংকার একটি ভাবনা। সে ভালো-মন্দের বিচার করে না, তোষামোদের ধার ধারে না বা চোখরাণ্ডানিকে ভয় পায় না; কেবল মাত্র প্রদয়ের বাস্তবনীতি দারা চালিত হয়, আর তাই সবসময় বাধ্যতামলেক না হলেও, শ্রন্থা যুক্ত হয়ই। তার সামনে আর সব ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিকে মাথা নত করতে হয়—তা তারা যতই মনের গোপনে দানা বাঁধুক না কেন। কোথায় এর উৎস ?"

মল্যেবান এই বিষয়টি নিয়ে অনেক স্থযোগ্য লেখকই আলোচনা করেছেন। তা সন্থেও আমার পক্ষে এটি এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব বলে মাপ চেয়ে নিচ্ছি, আর ্যতদরে জানি, কেউ-ই এই গ্রেণিটকৈ প্রাকৃতিক ইতিহাসের দৃণ্টিভঙ্গী থেকে বিশদভাবে আলোচনা করেননি। আমার এই অন্সম্পানের অন্য একটি দিকও আছে এখানে আমি দেখানোর চেণ্টা করেছি নিশ্নপ্রেণীর প্রাণীদের আচার-ব্যবহার মান্বের উন্নততম মানসিক গ্রুণ অর্থাৎ নৈতিকবোধের উপর কতথানি আলোকপাত করতে সক্ষম।

নিশ্নলিখিত প্রতিপাদ্যটিকে আমি যথেণ্ট সম্ভবপর বলেই মনে করি।
প্রতিপাদ্যটি হল—স্কুপণ্ট সামাজিক প্রবৃত্তিবিশিণ্ট (বাবা-মা ও সম্ভানের
প্রতি ভালবাসাও এর অন্তভ্তি ) যে-কোন জীবজন্তুই দৈতিকবাধ বা
বিবেকবর্ণিধ অর্জন করতে সক্ষম, আর তার জন্য প্রয়োজন অত্যুক্ত উরত বা
প্রায় মানুবের সমানবিকশিত বর্ণিধমন্তা। কারণ, প্রথমত সামাজিক প্রবৃত্তিগৃর্লি
একটি প্রাণীকে তার প্রতিবেশীদের স্থা-দ্বংথের কথা ভাবতে শেখায়, তাদের
জন্য কিছ্বটা সহমর্মিতা অনুভব করতে ও নানারকম সাহাষ্য করতে অনুপ্রেরণা
যোগায়। এই কাজগ্বলি দপণ্টতই স্বৃনিদিণ্ট প্রবৃত্তিগত চরিত্রসম্পন্ন হতে পারে,
অথবা এগ্রিল সাহাষ্যে প্রাণীর ইচ্ছা ও তৎপরতাও প্রকাশ পেতে পারে, বেমন
দেখা যায় অধিকাংশ উন্নত শ্রেণীর দলবন্ধ প্রাণীদের মধ্যে: তারা তাদের
প্রতিবেশীদের নির্দিণ্ট কিছ্ব সাধারণ উপায়ে সাহাষ্য করে থাকে। কিন্তু তা'বলে

<sup>ু।</sup> মানুষ সমাজবন্ধ প্রাণী—এই সত্যে উপনীত হবার পর স্থার বি ব্রডি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছু<sup>6</sup>ডে দেন, "তাহলে কি নৈতিক বোধের অন্তিত্বের বিতর্কিত প্রশ্নটকে মিটিয়ে ফেলা উচিত নয় ?' ( দ্রঃ, ''সাইকোলজিকাাল ইনকোয়ারিস'' পুঃ ১৯২ )। সম্ভবতঃ আরও অনেকের मत्नहे এই त्रकम धात्रगात छम्ब रुखिहन, यमन रुखिहन बहुशूर्व मार्कान खात्रनिम्नारमत्र मत्न । মিঃ জে. এদ. মিল তাঁর প্রসিদ্ধ বই, "ইউটিলিটারির্যানিজ্ম," পঃ ৪৫-৪৬,—তে সামান্তিক অমুভতিকে একটি "শক্তিশালী প্রাকৃতিক ভাব'' ও "উপযোগবাদী নৈতিকতার জম্ম আবস্তুক ভাবের প্রাকৃতিক বনিয়াদ" হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি আবার বলেছেন, 'উপরোক্ত অক্সান্ত অর্জিত ক্ষমতাগুলির মত নৈতিকতার বিষয়টিও আমাদের বভাবের অঙ্গ না হলেও স্বভাবেরই স্বাভাবিক বিকাশের ফল তে। বটেই। অস্থাক্ত ক্ষমতাগুলির মতে। এটিও স্ত:ফু ওভাবেই উদিত হয়—তবে কিছুটা কম মাত্রায়।'' কিন্তু এ সবের বিক্ষাচরণ করে তিনি আবার বলছেন, "আমার বিধাস অমুযায়ী, নৈতিক বোধ বদি সহজাত না হয়ে অর্ক্লিতও হর, তাহলেও তার সাভাবিকত্ব হারানোর কোন প্রশ্ন ওঠে না।" বেশ কিছুটা ইতন্তত করে আমি মি: মিলের মতো মুখ্যাত একজন চিস্তাবিদের বিরোধিতা করতে বাধ্য হচ্ছি: কারণ নি:সন্দেহেই বলা বার যে নির্দ্রেণীর প্রাণীদের সামাজিক অমুভূতিগুলি বতঃকৃত বা সহজাত, এবং মান্তবের বেলারই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন ? মি: বেইন ( ডা:, "ছ ইমোশন্স্ আতি ভ উইল', পৃঃ ৪৮১) ও আরো অনেকে মনে করেন, প্রতিটি প্রাণীই তার জীবদশার নৈতিকবোধ অর্জন করে থাকে। কিন্তু বিবর্তনবাদের সাধারণ তত্ত্ব অমুসারে তা একেবারেই অসম্ভব। মানসিক গুণগুলি বে উত্তরাধিকার হতে প্রাপ্ত, তা স্বীকার না করাই মিঃ মিলের রচনার সবচেরে বড ক্রটি বলে মনে হয়।

এইসব অনুভূতি ও কাজ একই প্রজাতিভক্তে সকলে সকলের জন্যে প্রকাশ করে না। কেবলমাত্র তথনি কোন প্রাণী আগ্রহ দেখায়, যখন অন্য প্রাণীটি তার গোষ্ঠীভুক্ত বা সমগোরীয় হয়। দ্বিতীয়ত, জীবের মানসিক গণোগালি অত্যন্ত উনত হয়ে উঠলে, অতীতের যাবতীয় কাজ ও উদ্দেশ্যের ভাবনাগালি তার মস্তিন্দের মধ্যে অবিরাম চলাচল করতে শুরু করে। আর অতৃথ্যি বা দুঃখের অনুভূতি কোন-না-কোন অতৃপ্ত প্রবৃত্তি থেকেই জন্ম নেয় অতৃপ্তি বা দৃঃখের অন্তর্তি জাগার ফলে প্রায়শই মনে হতে পারে যে স্থায়ী ও সর্বদা বিদ্যমান সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি বৃত্তিৰ ষেই মুহুতে শক্তিশালী অন্য কোন প্রবৃত্তির কাছে পরাভতে হচ্ছে। এগালি মোটেই বেশীক্ষণ স্হায়ী নয় বা গভীর কোন ছাপ ফেলতেও সক্ষম নয়। স্পণ্টতই অনেক সহজাত প্রবৃত্তি—যেমন খিদে পাওয়া অত্যন্ত স্বন্ধস্হায়ী চরিত্রের হয়ে থাকে। পরিতৃথি আসার পর এগালিকে তংক্ষণাং বা প্রথমানুপ্রথভাবে মনে করা যায় না। তৃতীয়ত কথা বলার ক্ষমতা অর্জন করার পর যখন সকলের কাছে মতামত জানানোর রাস্তা খালে গেল, তখন সার্বজনীন মঙ্গলের জন্য প্রত্যেকের কিভাবে কাজ করা উচিত – সে मन्दर्भ मकनकात्र भण्डोटे रहा छेन कार्यकनारभत এक वजन्ज भारास्थान পর্থানদে শিকা। কিম্তু মনে রাখা দরকার, জনমতের উপর আমরা যতই গুরুত্ব দিই না কেন, প্রতিবেশীদের সম্মতি বা অসম্মতি সম্বন্ধে আমাদের শ্রম্থার উৎস হচ্ছে সহান,ভাতি। পরে আমরা এও দেখব যে এই সহান,ভাতি আসলে সামাজিক প্রবৃত্তির একটি গরে স্থারণ অংশ, বাস্তবিক পক্ষে তার ভিত্তি-মলে। শেষত, প্রতিটি প্রাণীর অভ্যাস সমাজের প্রত্যেকের আচরণকে পথ দেখানোর কাজে একটা গ্রেজপূর্ণ ভূমিকা নেয়। কারণ, সহান্তভ্তিও সামাজিক প্রবৃত্তি, ষে-কোন প্রবান্তির মতোই অভ্যাসের দারা দার ণ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ফলে প্রতিটি ব্যক্তি তার গোষ্ঠীর সার্বজনীন ইচ্ছা ও বিচারধারার প্রতি অনু:গত হতে শেখে। আমরা এখন এই সব অপ্রধান বিষয়গর্নালকে খতিয়ে দেখব। গুরুত্ব অনুযায়ী অবশ্য কোন কোন বিষয় একট্র বেশী জায়গা দখল করবে।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো আমার প্রতিপাদ্য বিষয় এই নয় বে, কোন সত্যিকারের সমাজবন্ধ প্রাণীর বৃষ্ণিমন্তা মান্বের মতো এত কর্মঠ ও উন্নত হয়ে উঠলেই সে মান্বেরর সমান নৈতিক বোধ অর্জন করত। বিভিন্ন জীবজন্তুর মধ্যে যেমন সৌন্ধর্ব বাধ আছে ( যদিও বিভিন্ন জন্তু বিভিন্ন জিনিষে আকর্ষণ বোধ করে ), ঠিক তেমনি ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা তাদের আছে। অবশ্য এই ভালো-মন্দ বিচার করার পশ্বতিটা বিভিন্ন প্রাণীর বিভিন্ন রকম। এ-বিষয়ে

একটা চড়োশ্ত দৃশ্টাশ্তই দেওরা যাক। ধরা যাক, মানুষ যদি মোমাছিদের মতো একই অবস্থায় লালিত-পালিত হতো, তাহলে আমাদের অবিবাহিত মেয়েরা, ঠিক শ্রমিক-মৌমাছিদের মতোই, তাদের ভাইদের মেরে ফেলাকে পবিত্র কর্তবা বলে মনে করত, বা মায়েরা তাদের ঋতুমতী মেয়েদের মেরে ফেলবার চেণ্টা করত। কেউ তাতে কোন আপত্তিই করত না । তথাপি, অনুমান-নিভার এই উনাহরণটি থেকে আমার মনে হয়. মোমাছি বা দলবন্ধভাবে বসবাসকারী যে-কোন প্রাণীই এই অবস্থায় ন্যায়-অন্যায়বোধ বা বিবেক-বোধ অর্জন করে থাকে। কারণ প্রত্যেকটি প্রাণীর মধ্যেই একটি নিজম্ব বোধ কাজ করে। সে যেমন কিছু শক্তিশালী বা অধিকক্ষণস্থায়ী সহজাত প্রবৃত্তি ধারণ করে, ঠিক তেমনি কিছু অপেক্ষাক্রত কম শক্তিশালী বা স্বল্পস্হায়ী প্রবৃত্তিকেও ধারণ করে। আর তার ফলে, কোন প্রবৃত্তিটিকে মানা হবে—তা নিয়ে এই দু'য়ের মধ্যে বেঁধে ষায় জোর লড়াই। সেই সঙ্গে তৃথি, অতৃথি, এমনকি দঃখকণ্টের স্মাতিও জাগরিত হয়. কারণ অতীত ঘটনাগ;লি নিরম্ভর মনের মধ্যে আসা-যাওয়া করে। এরকম সময় প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই জ'বের অম্তরাত্মা ( inward monitor ) তাকে নির্দেশ দেয় —এটা না করে ওটা করলেই তোমার ভালো হবে। ফলে, দু'য়ের মধ্যে যে কোন একটি ঝোঁক তাকে মেনে নিতে হবেই, সরিয়ে রাখতে হবে অন্যটি। অর্থাৎ একটি যদি সঠিক হয়, অপরটি ভুল হতে বাধ্য। কিল্তু এখন আর নয়। পরে সূযোগ মতো এগুলিকে নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

সামাজিক বোধ ঃ অনেকজাতের জীবজন্তু-ই একসঙ্গে থাকতে ভালোবাসে।
এমনকি ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদেরও একসঙ্গে থাকার উনহরণ আছে : ষেমন.

<sup>ু ।</sup> মি: এইচ্. দিজ উইক্ এই বিষয়টির উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "আমাদের ব্যতে অস্বিধা হওয়ার কথা নয় যে অত্যন্ত বৃদ্ধিনান কোন মৌমাছির কাছ থেকে বহল প্রচলিত দমস্তাটির ধীর-স্থির সমাধান আশা করা যেতেই পারে।" অধিকাংশ বস্তু মানুবদের অস্তাদকে পর্বালোচনা করলে বোঝা বার যে, মানুব এই সমস্তাটির সমাধান করেছে ব্রী-শিগুহত্যা, ব্রীলোকের বহুবিবাহ প্রথা এবং অবাধ যৌনসম্পর্কের সাহায়ে। কাজেই, একে আদো কোন ধীর-স্থির পদ্ধতি বলব কিনা, সে-ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মিদ্ কোবে এ-ব্যাপারে তার মতামত দিতে গিয়ে বলেছেন, সামাজিক কর্তব্যের 'নীতিগুলি' এভাবে উণ্টে বেতে পারে। বোধহয় তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে কোন একটি সামাজিক কর্তব্য পালন করা হলে তা অস্তদের ক্তিগ্রন্ত না করে পারে না। কিন্ত তিনি একটি বিষয় থেয়াল করেন নি ( যা তিনি নিশ্চরই শীকার করবেন ); বিষয়টি হচ্ছে—মৌমাছিদের সহজাত প্রযুত্তিগুলি তাদের সমাজের মঙ্গলের ক্তৃই অর্জিত হয়ে থাকে। এমনকি তিনি এ-ও বলেছেন যে, এই পরিছেদে আলোচিত নীতিজ্ঞানের তত্তিকৈ সাধারণ ভাবে মেনে নেওয়া হলে "আমি মনে করি তাদের বিজয় উৎসবের মধ্যেই বেজে উঠবে মানবীয় গুণাবলীর মৃতু-ঘন্টা।' অবশ্য আশার কণা, পৃথিবীতে মানবীয় গুণাবলীর হারীয়কে এত ত্র্বল, কণহারী বলে অনেকেই মনে করেন না।

কয়েক প্রকার আমেরিকান বাদর মিলেমিশে থাকে, আবার কিছু, দাঁড়কাক, পাতিকাক ও ণ্টার্রালং পাখিও একরে থাকতে পছন্দ করে। মানুষ ও কুকুর একে অপরকে দার্ণ ভক্ত। অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন যে ঘোড়া, কুকুর, ভেড়া প্রভৃতি প্রাণীরা যখন দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন কী ক্ষিন্নই না দেখায় তাদের। আবার পর্নেমিলিত হওয়ার সময় প্রচন্ড পার্রস্পরিক ভালবাসার প্রকাশ দেখা যায় এদের মধ্যে, বিশেষত ঘোড়া এবং কুকুরদের মধ্যে। ষে-কোন কুকুরের কথা চিম্তা করলে অবাক হতে হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে তার গ্রন্থর বা ঐ পরিবারের কোন একজনের কাছে চুপচাপ বসে থাকে , কেউ তার দিকে নজর না দিলেও সে উচ্চবাচ্য করে না। কিণ্তু কিছু ক্ষণের জন্য একা থাকতে হলে রাগে দুঃখে সে ঘেউ ঘেউ কু ই-কু ই জুড়ে দেয়। আমরা শুখু উচ্চশ্রেণীর সামাজিক প্রাণীদের নিয়েই আলোচনা করব, পোকামাকড়ের কথা বাদ দিয়ে যাবো। তব্ব বলে রাখা ভাল যে পোকামাকডদের মধ্যে কেউ কেউ মিলে-মিশে থাকতে ভালবাসে এবং নানাভাবে একে অপরকে সাহায্য করে। উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের পারস্পরিক সহায়তার সবথেকে চাল্য দুন্টান্ত হলো একে অপরকে বিপদ সম্বদ্ধে সাবধান করে দেওয়া। নিঃসন্দেহে সকলের সন্মিলিত ইন্দ্রিয়া-ন,ভাতির সাহায্যেই এই সাবধানবানী দেওয়া হয়। ডঃ জ্যারগার-এর মতে, শিকারী মারই জানে পশ্বপাখিরা যখন একসঙ্গে বাদলবন্ধ অবস্হায় থাকে<u>.</u> তখন তাদের কাছে যাওয়া কত শক্ত। বুনো ঘোড়া বা গবাদি পশ্বরা বিপদকালীন বাতা জানাতে পারে না বলেই আমার ধারণা। কিণ্ডু এদের মধ্যে প্রথম যে শহরে দেখতে পায়, তার হাবভাবই অন্যদের সতক' হয়ে যেতে সাহাষ্য করে। বিপদের গ'ধ পেলে খরগোশরা তাদের পিছনের পা জোরে জোরে মাটিতে অচিড়াতে থাকে। ভেড়া ও কৃষ্ণসার হরিণ একইভাবে তাদের সামনের পা মাটিতে আঁচড়ায়, সেইসঙ্গে শিষ দেওয়ার মতো জোরে একটা শব্দ করা তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আবার অনেক পাখি ও কিছু, স্তন্যপায়ী জীব বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রহরী নিয়্ত্ত করে। সীল মাছের ক্ষেত্রে সাধারণত এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয় মেয়েরাই। বাদরদের দলপতিই প্রহরী হিসাবে কাজ করে থাকে। বিপদ এলে এবং তা দরে হয়ে গেলে সে চিৎকার করে সকলকে জানান দেয় ৷° তাছাড়া, দলবন্ধ প্রাণীরা

০। তঃ, ত্রেহ্ম, "দেয়ার লেবেন", গও ১ পৃঃ ৫২, ৭৯, বাঁদরদের একে অুপরের দেহ থেকে কাঁটা বের করে দেওলা, (মঃ পৃষ্ঠা নং—৫৪') বা হামাডিয়াস বাদর কর্তৃক পাথর উপ্টে দেওয়ার ঘটনাটি (মঃ পৃঃ নং—৭৯) আল্ভারেজের থেকে নেওয়া হয়েছে, বাঁর বক্তব্যকে ত্রেহ্ম্ যথেষ্ট বিধাসবোগ্য বলেই মনে করেন। পূর্ণবন্ধ পুরুষ-বেবুন কর্তৃক কুকুরদের আক্রমণ করার ঘটনাটির। জক্ত ডঃ পৃঃ ৭৯; এবং ঈগল পাথির ঘটনা সম্পর্কে ডঃ, পৃঃ ৫৬।

নানারকম ছোটখাটো কাজের দ্বারা একে অপরকে সাহাষ্য করে। শরীরের কোন অংশ চুলকোলে ঘোড়া বা গরুরা পরস্পরকে জিভ দিয়ে চেটে দেয়। বাদররা তা একে অপরের শরীর থেকে উকুন বেছে দেবার কাজে সিম্প্রহৃত। রেহ্ম্ জানিয়েছেন, সার্কোপিথেকাস গ্রিসিও-ভাইরিডিস্ ( Cercopithecus griseo-viridis ) নামে এক জাতের বাদর কাটাঝোপের মধ্যে দিয়ে দেড়িনোর পর গাছের ডালের উপর সটান শুয়ে পড়ে, এবং অন্য একটি বাদর "বিবেক-বৃদ্ধিনতে" তার দেহত্বক পরীক্ষা করতে করতে একে একে স্বকটি কাটা বা কণ্টকময় বীজকোষ বার করে দেয়।

অনেক বেশী গ্রেহুপর্ণ কাজেও জীবজন্তুরা একে অপরকে সাহাষ্য করে থাকে। নেকড়ে ও কিছা শিকারী জন্ত দলবন্ধভাবে শিকার করে এবং শিকারকৈ আক্রমণ করার সময় একে অপরকে সাহাষ্য করে। পেলিক্যান পাখিদের মাছ ধরবার চেণ্টাও একটি যৌথ প্রয়াস। হামাড্রিয়াস নামক একপ্রকার বেবনুন পোকা-মাকড় ইত্যাদি ধরার জন্য পাথর উলটে উলটে দেখে। সংখ্যায় ভারী হবার পর তারা পাথরটাকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়ায়, সবাই মিলে পাথরটাকে উলটে ফেলে, এবং यनरमस्य नारठेत मामश्री निर्फालत गर्था जाग करत रनम् । पननम्थ थागीता এक অপরের জীবনরক্ষার জন্যও তৈরী থাকে। **উত্তর আমেরিকার বাইসন-ষাঁ**ড ( Bull Bisons ) বিপদের আঁচ পেলেই মেয়েদের আর বাচ্চাদের দলের মাঝখানে রেখে নিজেরা বাইরের দিকটা পাহারা দেয়। চিলিংহামে একবার দুটো জোয়ান ব্রনো ষাঁড় একসঙ্গে অন্য একটি ব্রড়ো ষাঁড়কে আক্রমন করেছিল। আবার দুটো যোডা তাদের প্রতিষদ্বী অন্য একটি ঘোডাকে মাদী-ঘোড়াদের দল থেকে তাডিয়ে দেবার চেণ্টা করছে—এ-ঘটনাও সমান সত্যি। আবিসিনিয়াতে সংখ্যায় যথেণ্ট বেবনে দেখেছিলেন। তারা ব্রেহ ম ভারী একদল একটি উপত্যকা পার হচ্ছিল। অবস্হাটা ছিল এরকম যে, এদের একটি অংশ বিপরীত দিকের পাহাটে উঠে গেছে, আর একটি অংশ তখনও উঠতে পারেনি, উপত্যকাতেই রয়ে গেছে। ঠিক সেই সময় একদল কুকুর নীচের দিকের এই বেব্রনদের আক্রমণ করল। তাতে কী ! উপর থেকে শ**ন্ত** সমর্থ পরেরেরা তাড়াতাড়ি নেমে এল নীচে। তারপর হাঁ করে এমন ভয়ঞ্করভাবে চে চাতে শুরু করল যে অচিরেই কুকুরগুলো দৌড়ে পালালো। একটু পরে তারা আবার নতুন উন্যমে আক্রমন শানাতে ফিরে এল । কিণ্ডু ইতিমধ্যে একটি বাচ্চা-বেবনুন ছাড়া আর সকলে উপরে পেণছে গেছে। বাচ্চাটি ছিল মাত্র মাস ছয়েকের। সে একটি পাথরের উপর শন্ত্র পরিবেণ্টিত হয়ে সাহাষ্যের জন্যে অনবরত চিৎকার

করছিল। কোন কিছু উপায় না দেখে তখন একটা ষ'ডা-মার্কা প্রেষ্-বেবনে, এক সতি্যকারের বীর, পাহাড় থেকে আবার নীচে নেমে এসে ধীরে ধীরে বাচ্চাটির কাছে গেল, তাকে অভয় দিল এবং অবশেষে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে ফিরে গেল। এই ঘটনায় ক্ক্রেরগ্রেলা এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে তারা আক্রমণ করতে পর্য'ত ভূলে গেল। এখানে আরো একটা ঘটনার কথা না বলে পারুছি না। একটা বাচনা বাদরকে ধরে ফেলেছিল। কিম্তু বাচ্চাটা গাছের ডাল এত শন্ত করে থরে রেখেছিল যে ইগলটার পক্ষে তংক্ষণাং শিকার নিয়ে পালানো সম্ভব ছিল না। ইতিমধ্যে বাচ্চাটা সাহাষ্যের জন্য চিৎকার জ্বড়ে দিয়েছে। তাই শ্রেনে দলের অন্যান্যরা বিকট চিৎকার করতে করতে তাকে উত্থার করবার জন্য এগিয়ে এল। ইগলটিকে ঘিরে ফেলল তারা। তারপর শ্রের্হ্ব হলো পালক ওপড়ানোর পালা। ইগলটির তখন আর শিকারের দিকে মন ছিল না, সে তখন শ্রেষ্ট্ ভাবিছাল কিভাবে নিস্তার পাওয়া যায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রেহ্মের অভিমত হল, ইগলটি ভবিষ্যতে আর কখনো কোন বাদর-দলের একটা বাদরকে একলা পেলেও আক্রমণ করতে সাহস পাবে না।

নিশ্চিত করেই বলা যায় যে সঞ্চবন্ধ প্রাণীদের মধ্যে একটা পারস্পরিক ভালোবাসা গড়ে ওঠে। পূর্ণবয়স্ক অ-সঞ্চবন্ধ প্রাণীদের মধ্যে কিম্তু এই ব্যাপারটা দেখা যায় না। অবশ্য একটি প্রাণী আর একটি প্রাণীর স্থথে বা দৃঃথে সাত্যিসাত্যি কতথানি সহমার্মাতা বোধ করে, সে বিষয়ে যথেণ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে—বিশেষত যখন কোন প্রাণী আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে। তবে, স্থাত পর্যবেক্ষক মিঃ বাক্সটন বলেছেন, তাঁর কাকাতুয়াগ্রাল ( যারা আগে নরফোকে প্রকৃতির মধ্যে খোলামেলা অবস্হায় থাকত ) প্রতিটি জোড়ের ( একটি ছেলেও একটি মেয়ে—কাকাতুয়ার ) বাসা-বাঁধার কাজে "দার্ল আগ্রহ" প্রকাশ করত। মেয়ে—কাকাতুয়াটির যখন উড়ে চলে যাওয়ার সময় হতো, তখন তারা তাকে ঘিরে 'তার সৌজন্যার্থে তারস্বরে জয়ধর্বনি করত''। আবার বেশীর ভাগ প্রাণী

৪। মি: বেণ্ট নিকারাশুরার একটি এ্যাটেল্স্ জাতের বাঁদরের (চলাফেরার অনেকটা মাকড়নার মতো) কথা বলেছেন। বাঁদরটিকে তিনি বনের মধ্যে প্রায় হু'ঘণ্টা তীক্ষ্মরে চেঁচাতে শুনেছিলেন। কারণ, তার খুব কাছে একটি ঈগলপাথি বসেছিল। কার্যতঃ পাথিটা তাকে আক্রমণ করতে সাহস পারনি। মি: বেণ্ট বাঁদরদের আচরণ সম্পর্কে মনে করেন যে, দরকার হলে তারা হু'তিনজন দল বেঁধেও ঈগলদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করে (ফ্র:, ভ ভাচারালিস্ট ইন্ নিকারাগুরা", পৃ: ১৯৮)।

অদের স্ব-জাতির দুঃখ-কণ্টে সাড়া দেয় কিনা, তা বিচার করা কেশ শ**ত**। গর রা যখন তাদের মৃতপ্রার বা মৃত সঙ্গীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তার দিকে একদ্রেট তাকিয়ে থাকে, তখন কারো পক্ষেই বোঝা সম্ভব নয় তারা কী অনুভব করছে ! হাউজো তো স্পণ্ট করেই বলে দিয়েছেন যে আপাতভাবে তারা ( গর্বরা ) কোন বেদনা অনুভব করে না। কখনো-কখনো জীবজাতদের মধ্যে সহমর্মি তার কোন ছাপই থাকে না। দেখা গেছে, কোন একটি জন্তু অস্তুন্হ বা জখম হলে প্রো দলটি তাকে ফেলে রেখে চলে যায়, কিন্বা তাকে শিঙ দিয়ে গ'তিয়ে বা কামড়িয়ে আরো দ্রত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। জীবজগতের ইতিহাসে এটাই বোধহয় সবচেয়ে দঃখজনক ঘটনা। অবশ্য এর পিছনে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা যদি সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে অন্য কথা। ব্যাখ্যাটা হলো, জীবজন্তুরা সহজাত প্রবৃত্তির বশে বা ষথেণ্ট চিন্তা-ভাবনা করবার পরই তাদের আহত সঙ্গীকে পরিত্যাগ করে, যাতে অন্য কোন শিকারী-জম্তু বা মানুষ তাদের অনুসরণ করতে না পারে। উক্তর আর্মেরিকার ইণ্ডিয়ানরাও অনেকটা এ-রক্ম আচরণই করে থাকে। তারা তাদের দুর্বল সাথীদের সমতলে ফেলে আসে। ফলে তারা দুত মারা যায়। ফিজিয়ানরা তো মা-বাবা বাস্ধ বা অস্তুস্হ হলে তাদের জ্যান্ত কবর দিয়ে স্বস্তি পায় !

কোন একটি প্রাণী অস্থবিধায় পড়েছে বা বিপদের সম্মুখীন হয়েছে আর তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে অন্য একটি প্রাণী—জীবজগতে এরকম উনাহরণ নেহাৎ কম নয়। এমনকি পাখিদের মধ্যেও এরকম ঘটনা দেখা যায়। ক্যাণ্টেন দ্ট্যান্স্বারি উটা-র একটি লবণ-হুদে ব্রুড়ো ও সম্পূর্ণ অম্প্র কিম্তু বেশ নাদ্বসন্দ্রস একটা পোলক্যান পাখি ( এক ধরণের জলচর পাখি ) দেখেছিলেন। ব্রুতে অস্ব্রিধে হয় না যে, পাখিটাকে নিশ্চয়ই তার সঙ্গী-সাথীরা দীর্ঘদিন ধরে আহার যুগিয়ে চলেছিল। মিঃ রাইথ আমাকে জানিয়েছেন, কিছ্র ভারতীয় কাক তাদের দ্বুণতিনটি অম্প সাথীকে খাইয়ে দিচ্ছে—এ ঘটনা তিনি দেখেছেন। গ্রুপালিত ম্রগীদের মধ্যে অন্বর্গ একটি ঘটনার কথাও সম্প্রতি আমার কানে এসেছে। ইচ্ছে করলে এই কাজগ্র্লিকে আমরা সহজাত প্রবৃত্তিপ্রস্ত বলে ধরে নিতে পারি। কিম্তু লক্ষ্যণীয় যে, কোন বিশেষ সহজাত

 <sup>।</sup> ক্যান্টেন ট্টান্স্বারিও একটি কোঁতুহলোদীপক ঘটনার কথা বলেছেন। নেহাৎ
 ৰাচ্চা একটি পেলিক্যান শাবক ধরলোভা একটি নদীতে ভেসে যাচ্ছিল। সেই সমন্ন গোটা ছল্লেক
বৃদ্ধ পেলিক্যান তাকে তীরে ফিরে আসার জম্ঞ নানারকম নির্দেশ ও উৎসাহ দিচ্ছিল।

প্রবৃত্তির বিকাশের ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা প্রায় বিরল । আর একটা ছোট ঘটনার কথা বলি । এবার প্রত্যক্ষণশী অন্য কেউ নয়, আমি নিজেই । একটা কুকুর আর একটা বিড়ালের মধ্যে দার্শ কখ্যে ছিল । একবার বিড়ালটি খ্রব অস্কুহ হয়ে পড়ল । সে একটা ঝ্রিড়র মধ্যে সবসময় শ্রে থাকত । যখনি ক্রক্রটি বিড়ালটির পাশ দিয়ে যেত, তখনই দ্ব'একবার তার শরীরে জিভ ব্রলিয়ে, দিত । আমি নিশ্চিত যে গোর শর্মায়ে একটা দয়াল মনোভাব কাজ করছিল ।

প্রভূকে কেউ আক্রমণ;করছে দেখলে ষে-কোন সাহসী কুকুর আক্রমণকারীর উপর ব্যাপিয়ে পড়ে। এর উৎস কিম্তু সহমার্মতাই। একটা উনাহরণ টেনে বলা যাক। একবার একব্যান্ত একজন মহিলাকে মারবার ভান করছিল। মহিলার কোলে ছিল ভারী শাশ্ত-শিষ্ট একটা ছোট ককের। আগে কখনো ককেরটার এরকম অভিজ্ঞতা হয় নি। ফলে অচিরেই সে মহিলাকে বিপন্ন দেখে সাহাযোর জন্য লাফিয়ে উঠল ৷ কিল্কু অভিনয় তো আর বেশীক্ষণ চলতে পারে না ! একট্র বাদেই তা শেষ হলো। আর শেষ হতেই ক্বকুরটা পরম আশ্তরিকতায় সেই মহিলার মুখে জিভ বুলিয়ে বুলিয়ে সান্তনা দিতে লাগল। তার আচরণের মধ্যেই ফুটে উঠছিল কতটা কণ্ট পেয়েছে সে। ব্রেহ্ম্ জানিয়েছেন, বেব্নদের খাঁচায় তিনি যখন একটি বেব নকে শাদিত দেবার উদ্দেশ্যে ধরতে গেছিলেন, তখন অনারা তাডাতাডি তাকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসেছিল। এই ব্যাপারটিকেই আমরা সহান্ত্রতি বা সহমর্মিতা বলব। একট্র আগেই আমরা দেখেছি বেবুন বা সাকেপিথেকাস্ বাদররা কেমন করে তাদের বাচ্যদের করেত্র বা ঈগলের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। এ-ও সেই সমর্মিতারই প্রকাশ। আমি এখানে সহান,ভূতি ও বীরতক্রপূর্ণে আচরণের আর একটিমাত্র উদাহরণ পেশ করব। এ-ঘটনার কেন্দ্রবিন্দ; একটি খুদে আমেরিকান বাঁদর। বেশ কয়েকবছর আগে চিডিয়াখানার একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাঁর গলার পিছনদিকে সামান্য শুকিয়ে আসা একটা গভীর ক্ষত দেখিয়ে আমাকে বলেছিলেন—এর জন্য দায়ী একটা গ্রন্থা বেবনে। ঐ খ্রুদে বাদরটির সঙ্গে কর্মচারীটির দিব্যি একটা বংশ্বতর ছিল। বাদরটি আর বেবনুনটি একই খাঁচায় থাকত—বেশ বড় মাপের খাঁচা। বিপল্লাকার বেবনুনটিকৈ খাবই ভয় পেতে বাদরটি। একদিন বেবনুনটি আক্তমণ করে ঐ কর্মচারীটিকে। তখন, বন্ধুকে বিপদগুষ্ঠ দেখে, নিজের ভয়-ভীতি ভূলে, ছুটে আসে সে। শ্বর করে চিৎকার, আঁচড়ে-কামড়ে বেবনেটিকৈ নাজেহাল

৬। মি: বেইন বলেছেন, "ছুৰ্দশাগ্ৰন্তকে কাৰ্যকরী সহারতা বোগানোর উৎস হল ৰখাৰ্ক সহম্মিতা ।" ( ক্ল:, "মেন্টাল অ্যাণ্ড মর্যাল সারেন্স", পৃ: ২৪৫ )।

করে তোলে। ফলে, পালাতে সমর্থ হয় কর্মচারীটি। পরে চিকিৎসকই তাঁকে বলেছিলেন যে তিনি খুব বাঁচা বে<sup>\*</sup>চে গেছেন।

ভালোবাসা ও সহান্ত্তি ছাড়াও জীবজণতুরা সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কার্য আরো কিছ্ গুল বা বৈশিশ্টোর অধিকারী। মানুষের মধ্যে এইসব গুলকেই আমরা নৈতিক বোধ বলে থাকি। অ্যাগাসিজের সঙ্গে আমি একমত যে ক্ক্রেদের মধ্যে বিবেকবোধ ধরণের একটা কিছ্ আছেই।

ক্রক্রেদের মধ্যে খানিকটা আত্মদমন বা সহিষ্ণুতার গ্রেণ দেখা যায়। এর সমস্তটাই যে ভয়জনিত কারণে, তা ভাবলে ভুল হবে। ব্রবাখ্ বলেছেন, ক্ক্রুরা কখনো তাদের প্রভুর অনুপশ্হিতিতে খাবার চুরি করে না। দীর্ঘকাল ধরেই ক্রক্রন্তের আনুগত্য ও বিশ্বদত্তার প্রতীক বলে মনে করা হয় । হাতিরাও তাদের মাহতে বা রক্ষকের দারত্ব বিশ্বসত হয়ে থাকে। সম্ভবত মাহতকে তারা দল-নেতা বলেও মনে করে। ডঃ হুকার তাঁর ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতার কথা আমাকে জানিয়েছেন। ভারতবর্ষে একবার হাতির পিঠে চড়ার সময় তাঁর হাতির পা এমন বিশ্রীভাবে একটি জলা-ভূমিতে পর্নতে গিয়েছিল যে পরের দিন লোকজন এসে र्माफ मिरा रहेरन ना रहाला अर्थ रहा हो हो एक अवस्थार थाकर श्राह्म । সাধারণত এরকম অবস্হায় হাতিরা মতে বা জীবিত যে-কোন বস্তুকেই শংড় দিয়ে টেনে হাঁটরে তলায় ফেলে দেয়, যাতে সে মাটির গভীরে আরো গে'থে না যায়। फरन मार्चार्कि जीव दस পড़िছन এই ज्याद स्व शिविदो दस्या छः द्वातरक তুলে নিয়ে তাঁকে মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাহত বা হুকার, কারোরই কোন বিপদ ঘটেনি। হাতির মতো এত ভারী একটা প্রাণীর পক্ষে বিপদে পড়েও এরকম সহিস্থতার পরিচয় দেওয়া কম্পনাতীত ব্যাপার। নিঃসন্দেহে এটি মহান আনুগত্যেরই একটি চমংকার নিদর্শন।

দলবন্দ্ধ প্রাণীরা ষেহেতু ষেথভাবে আত্মরক্ষা বা শন্তকে আক্রমণ করে, সেহেতু তারা নিশ্চয়ই একে অপরের প্রতি কিছ্নটা বিশ্বস্তও থাকে। আবার তারা যদি কোন একজন দল-নেতাকে মেনে চলে, তাহলে নিশ্চয়ই তার প্রতি তাদের কিছ্ন আন্গত্যও থাকে। আবিসিনিয়াতে বেবনুনরা দল বে ধে শস্যক্ষেত লঠে করতে যাওয়ার সময় তাদের নেতাকেই নিঃশব্দে অন্সরণ করে। কোন নির্বোধ বাচ্চা গোলমাল করলে অন্যদের চড়-চাঁটি তার কপালে লেখা থাকে। কড়া নির্দেশ—চুপ করো, দলনেতার অন্যত থাকো। মিঃ গ্যালটন সোভাগ্যক্রমে দক্ষিণ আফ্রিকাতে একদল আধা-বন্নো গবাদি পশ্বর দেখা পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, এই পশ্বরা মৃহ্তের জন্যেও দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। এদের চরিটেটই দাসত্মলভ। নেতা

হওরার মতো যথেণ্ট আত্মপ্রতারসম্পন্ন কোন যাঁড়ের নেতৃত্ব এরা মেনে নেয় নির্বিবাদে, তার চেয়ে ভালো কিছ্ন খঞ্জতে যায় না। এই সব পশ্দের গলায় মান্বের প্রভূত্ব-জিন পরানোর সময় দেখা গেছে, এদের মধ্যে যারা ঘাস খেতে দল ছেড়ে দরে যায়, তারা এমন আত্মপ্রতায়ী মনোভাবসম্পন্ন যে তাদের ধরা অত্যত পরিশ্রমসাধ্য। নিঃসদ্দেহে তাদের এই মনোভাব এগিয়ে-থাকা যাঁড়ের লক্ষণ। মিঃ গ্যান্টেনের মতে এরকম পশ্দ খ্বই দক্ত্যোপ্য এবং মল্যেবান। আবার সংখ্যাধিক্য ঘটলে দ্বতই এরা তাদের জন্য অন্য ব্যবহৃত্য গ্রহণ করে থাকে, যেমন দেখা যায় সিংহদের মধ্যে। দলছেন্ট সিংহকে শাহ্নিত দেবার জন্যে তারা হন্যে হয়ে ফেরে।

কিছু সংখ্যক পশ্বপাখি এই যে একসঙ্গে থাকে বা একে অপরকে নানাভাবে সাহায্য করে, তার পিছনে নিশ্চয়ই কোন তাড়না আছে। কী সেই তাড়না ? সম্ভবত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাডনা হিসেবে কাজ করে তাদের পরিভঞ্জি বা আনন্দ বোধ, যা তারা অর্জন করে সহজাত প্রবৃত্তির বণে বিভিন্ন কাজ করতে গিয়ে। আবার এমনও হতে পারে যে এটা আসলে তাদের অন্যান্য সহজাত প্রবৃত্তি-গুলোকে অবদমন করার অতৃপ্রিজনিত তাড়না। অসংখ্য ঘটনায় এর প্রমাণ পাওয়া বায়, আর তার চমৎকার ব্যাখ্যাও মেলে আমাদের গৃহপালিত জীবজন্তুদের দারা অজিত সহজাত প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে। মেষপালকের কুকুর কখনোই ভেড়ার পালকে বিরক্ত করে না, বরং তাদের চারপাশে মনের আনন্দে ছোটাছাটি करत, भानोटक ठिकठाक जानना करत। भिरान-भिकाती कृक्रतता (कन्न-হাউন্ড ) শিয়াল শিকার করে খুশী হয়, আবার অন্য অনেক কুকুর শিয়ালদের মোটেই পছন্দ করে না—এ আমার নিজের চোখে দেখা। ভাবলে অবাক লাগে, মনের মধ্যে পরিতৃথির কী গভীর উপলিশ্বই না একটি কর্মব্যস্ত পাথিকে তার ডিমের উপর দিনের-পর-দিন তা দিতে উদ্বাধ করে। ঘুরে বেড়াতে না পারলে ্যাযাবর পাখিরা অবস্হা খুব করুণ হয়ে ওঠে। দু'ডানায় ভর দিয়ে দীর্ঘ' পথ পাড়ি দেওয়ার মধ্যেই হয়তো তারা খ<sup>‡</sup>জে পায় অপার আনন্দ। কিন্তু অদাবন্ বর্ণিত করেই হতভাগ্য ডানা-কাটা রাজহাঁসটি পায়ে হে টে প্রায় হাজার মাইলব্যাপী যাত্রার সময় কোনরকম আনন্দ অনুভব করেছিল বলে মনে হয় না। অন্যাদকে, কিছু, সহজাত প্রবৃত্তির গভীর আধার হলো দুঃথের অনুভূতি বা ভয়, যার ফলে গড়ে ওঠে আত্ম-রক্ষার কৌশল এবং কোন কোন কেনে এই কৌশল বিশেষ কিছু, শন্তর দিকে পরিচালিত হয়। আমার মতে, আনন্দ বা দুঃখের অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে, অনেক

সময় এই সহজাত প্রবৃত্তিগৃত্বলি আনন্দ বা দৃঃখের উত্তেজনা ব্যাতরেকে কেবলমার উত্তর্যাধিকার স্ত্রেও অবিরাম অনুস্ত হতে পারে। কোন বাচ্চা শিকারী-ক্কর প্রথমবার শিকার খাঁজতে বেরিয়ে শিকারের গাঁখ পেলে চিংকার করবেই। আবার, খাঁচার মধ্যে মধ্যে কোন কাঠবিড়ালী বাদাম ভেঙে থেতে পারে না বলেই মাটিতে কবর দেওয়ার মতো করে বাদামটাতে মৃদ্ মৃদ্ আঘাত করে। কিন্তু তা'বলে সে (কাঠবিড়ালী) কোন আনন্দ বা দৃঃখ থেকে একাজ করে না। আর তাই এই ধারণাটাও বোধহয় ভুল যে মান্বের প্রতিটি কাজের পিছনে রয়েছে কোন-না-কোন আনন্দ বা দৃঃখের অভিজ্ঞতা। আনন্দ বা দৃঃখের অনুভ্তি ছাড়াও কোন অভ্যাসকে মান্ব অন্ধভাবে ও সন্দেহহীনভাবে অনুসরণ করতে পারে, কিন্তু এরকম অভ্যাসকে জোর করে বা হঠাৎ থামিয়ে দিলে সারারণতঃ এক ধরণের অভৃগ্রিবোধ সৃতিট হয়।

অধিকাংশ সময় আমরা ধরে নিই যে জীবজম্তুরা প্রাথমিক অবস্হায় দলবন্ধ ভাবেই বসবাস করত এবং পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে অর্ম্বস্তি বোধ আর একসঙ্গে থাকতে পারলে স্বন্থিতবোধ করত। কিন্তু এর চেয়েও সম্ভাব্য মত হলো—যৌথভাবে বসবাস করার অনুভূতি প্রাণীদের মনে প্রথম স:িট रुसिंছिल এই कातरा रम, मलवन्धजार वाम कतराल रम-मव थागी लाज्वान ररव, তারা যেন দলবন্ধ ভাবেই থাকতে পারে, ঠিক যেমন থিদে-বোধ ও থাওয়ার আনন্দ থেকেই প্রাণীরা থেতে শির্ষেছিল। দলবন্ধ ভাবে থাকার আনন্দটা হরতে। বাবা-মা বা সম্তানের প্রতি ভালোবাসারই একটা বর্ধিত রূপে, কারণ দীর্ঘদিন বাবা-মা-র সঙ্গে একত্রে থাকার পর সম্তানের মধ্যে সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তি বিকশিত হওয়া অসম্ভব কিছে, নয়। ভালোবাসার এই বর্ধিত রূপের পিছনে অভ্যাসের নিশ্চরই একটা ভূমিকা আছে, কিণ্ডু এর মলে কারণ হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচন। কেনুনা ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে বসবাসকারী প্রাণীরা একসঙ্গে থাকার আনন্দেই শুধু মন্ত ছিল না, তারা সহজেই নানা বিপদকেও এড়িয়ে যেতে পারত, আর অন্যদিকে বন্ধহীন নিঃসঙ্গ প্রাণীরা বিশাল সংখ্যায় প্রাণ হারাত। আবার বাবা-মা ও সম্তানের প্রতি যে ভালোবাসার কথা বলা হলে, যা স্পণ্টতই বিভিন্ন সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তির ভিত্তিভ্রমি, তার উৎস-ই বা কী ? এখানেও আমাদের জ্ঞান সীমাবন্ধ । কিন্তু এটকু আমরা ধারণা করতে পারি যে প্রাকৃতিক নির্বাচন একে অনেকটাই সহায়তা করেছে। আবার নিকট সম্পর্ক ব্রুত্ত প্রাণীদের মধ্যে ধুণার অস্বাভাবিক ও বিরুশে অনুভূতিও অনেকটা প্রাকৃতিক নির্বাচনেরই ফল, ষেমন শ্রমিক মৌমাছিরা তাদের নিক্মা ভাইদের মেরে ফেলে বা রাণী-মৌমাছি

মেরে ফেলে তার মেরেদের। একেতে নিকট আত্মীরদের ধর্প করার এই প্রবৃত্তিটা তাদের সমাজের কল্যাণই করে থাকে। তারা-মাছ, মাকড়সা প্রভৃতি প্রাণীদের মধ্যে সম্তান-প্রীতি বা তার সমতলে অন্যান্য অন্ভৃতি খ্বই কম। কখনো কখনো কোন প্রজাতির শ্বেন্মান্ত গ্রিকতক প্রাণীর মধ্যে প্রীতিসম্পর্কীর এই সব অন্ভৃতির দেখা পাওয়া যায়। ফরফিকুলা বা কেলেজাতীয় কিছু নিকুল্ট প্রাণী এর প্রকৃট উনাহরণ।

সহানুভূতির জন্য যে আবেগ জরুরী, তা কিন্তু ভালোবাসার থেকে আলাদা। যেমন, ঘুমাত শিশুরে দিকে চেয়ে মায়ের মনে ভালোবাসার এক গভীর আবেগ জেগে উঠতেই পারে, কিম্তু তা থেকে এটা প্রমাণ হয় না যে মা তাঁর শিশরে জনো সহানুভূতি বোধ করছেন। আবার কুকুরের জন্যে তার প্রভূর ভালোবাসা বা প্রভার জন্যে কুকুরের ভালোবাসার মধ্যেও সহানাভূতির কোন প্রশ্ন ওঠে না । মি: বেইন সম্প্রতি যা বলেছেন, অ্যাডাম স্মিথ তা অনেক আগেই বলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল—ফেলে-আসা স্থ্থ-বঃংথকে মনের গভীরে লালন করার যে বিপলে ক্ষমতা রয়েছে আমাদের, তা-ই হচ্ছে সহান,ভ্তির উৎসম্হল। সেইজন্যে ''অন্য কোন ব্যক্তিকে খিদে, ঠান্ডা বা ক্লান্তিতে কণ্ট পেতে নেখলে আমানের মনে নিজেনের ঐরকম অবস্থার স্ম,তিগ,লো জেগে ওঠে, আর এইসব স্মাতির চিস্তাট,কু পরম যারণাময়।'' তথনই আমরা অপরের দঃখ-কণ্ট লাঘব করতে উন্যোগী হই, যাতে করে একইসঙ্গে আমানের নিজেনের দৃঃথের অনুভূতিগুলোও প্রশমিত হতে পারে। একই কারণে আমরা অপরের আনন্দ বা আহ্মানে সাডা দিয়ে থাকি। কিম্তু, ভালোবাসার পাত্রের জন্যে যে রকম তীব্রমান্তার সহান,ভুতি প্রকাশ পায়, তা কেন অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে পায় না—তার কারণকে এই দ্রণ্টিভঙ্গীর সাহায্যে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে, তা আমার জানা নেই। আবার অনেকসময় দেখা যায়, কার্বর প্রতি ভালবাসা না থাকলেও, তার দ ্রুখ আমাদের মনের মধ্যে

৭। আডাম স্মিথ-এর "থিয়োরী অক্ মর্যাল সেন্টিমেন্ট্ন্" এছের প্রথম ও চাঞ্চল্যকর পরিছেদ স্তইবা। এছাড়াও দেখুন মিঃ বেইন্ন্-এর লেথা "মেন্টাল আড মর্যাল সায়েল", ১৮৬৮, পৃ: ২৪৪, এবং ২ ইং-২৮২, মিঃ বেইন বলেছেন, "সহাম্প্র্তিশীল ব্যক্তির কাছে সহাম্প্রতি আনন্দ লাভ করার একটি পরোক্ষ উপায়", পারম্পরিক সম্বন্ধের ভিত্তিতে তিনি এর বাাখ্যা করেছেন। পরে তিনি মন্তব্য করেছেন, "উপকৃত ব্যক্তি বা অস্তেরা সহাম্প্রতি এবং সকলের পক্ষে মঙ্গলজনক কাজের সাহায্যে নিজেদের প্রাপ্যের প্রতিদান দিতে পারে।" কিন্তু সহাম্প্রতি বদি একটি সহজাত প্রবৃত্তি হয় (আপাতভাবে তা-ই দেখা বাজের), তাহলে সহাম্প্রতি প্রকাশের সাহায়ে পূর্বোল্লিখিত প্রায় সকল সহজাত প্রবৃত্তির মতোই আমাদের মনে সরাসরি আনন্দের অক্ষ্রপৃত্তি জাগাই বাভাবিক।

ক্রাগিয়ে তোলে নিজেদের ফেলে-আসা দু:খের ম্মাতিকে, অনুপূর্ণ্থ সমেত। এর কারণ হয়তো এই যে, সমস্ত প্রাণীরা শুখুমার নিজ গোষ্ঠীর প্রাণীদের প্রতিই সহানুভূতি প্রকাশ করে থাকে, অর্থাৎ পরিচিত বা কম-বেশী ভালোবাসার পারদের প্রতিই সহানুভূতি প্রকাশ করে তারা, কিন্তু তাই বলে একই প্রজাতিভূত্ত সকলের প্রতি সহান,ভূতি দেখায় না। যেমন, বহু, প্রাণী কিছু, বিশেষ শন্তকেই শুখু, ভয় পায়। দলবন্ধ ভাবে থাকে না এমন প্রজাতির প্রাণীরা, যেমন বাঘ বা সিংহ, তারাও কিম্তু তাদের নিজেদের বাচ্চাদের দ**্বঃখ-কণ্টে গভীর সহান**্তুতি বোধ করে, কিম্পু অন্য কোন বাচ্চার বেলায় তার লেশমাত্র চিহ্নও থাকে না। भिः विदेन - এর কথা উল্লেখ করে বলা যায়, সম্ভবত মানুষের সহানুভূতি শক্তিকে বৃদ্ধি করেছে তার স্বার্থপরতা, অভিজ্ঞতা ও অণুকরণপ্রিয়তা। কারণ প্রতিদান পাওয়ার আশা নিয়েই আমরা, অপরকে সহান,ভুতি দেখাই। আর অভ্যাসের ফলে সহান,ভ্রতি অনেক দৃঢ়েমলে হয়ে ওঠে। এই অন,ভ্রতির উৎস যত জটিলই হোক না কেন, যে-সব প্রাণীরা পরম্পরকে সাহায্য ও রক্ষা করে, তাদের ক্ষেত্রে এই অনুভূতি বেড়ে ওঠে প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফং। কেননা, যে সব সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে গভার সহান ভাতিশাল প্রাণীর সংখ্যা সবথেকে বেশা, তাদের উর্বাতও হয় বেশী এবং তারা সবচেয়ে বেশী সংখ্যক নবজাতককে লালন-পালন করতেও সক্ষম।

তবে, অনৈক ক্ষেত্রেই সিম্বাশ্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে যে কিছ্র সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তি প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যে অজি ত, নাকি সহান্ত্রেতি. চিশ্তা-ভাবনা, অভিজ্ঞতা, অনুকরণপ্রবণতা প্রভৃতি অন্য কিছ্র সহজাত প্রবৃত্তি ও মনোবৃত্তির পরোক্ষ ফল ; নাকি এগালো শাধুনার দীর্ঘ অভ্যাসের ফলস্বর্পেই এসেছে। যেমন জীবজম্পুদের একটি উল্লেখযোগ্য সহজাত প্রবৃত্তি হলো দলকে বিপদ থেকে সাবধান করে দেওয়ার জন্যে নিজেদের মধ্যেকার একজনকে প্রহরী হিসেবে নিযুক্ত করা। আমরা নিশ্চয়ই এই বিষয়টিকে শাধুনার মনোবৃত্তির পরোক্ষ ফল বলে মেনে নিতে পারি না, কেননা স্পণ্টতই এটা প্রত্যক্ষভাবে অজি ত। অন্যাদকে, কিছ্র কিছ্র দলবম্ব প্রাণীর প্রর্মরা অভ্যাসের বশবতী হয়ে তাদের সম্প্রদায় বা দলকে রক্ষা করে কিম্বা যোথভাবে শার্রু বা শিকারের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। এটা সম্ভবত পারস্পরিক সহান্ত্র্তিরই প্রকাশ। কিম্তু সাহসিকতা ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে শান্তি সম্ভবত প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যে আগে থেকেই অজি হয়ে থাকে।

বিভিন্ন সহজাত প্রবৃত্তিও অভ্যাসের মধ্যে কতকগুলি অন্যদের তুলনায় বেশী শক্তিশালী, অর্থাৎ, এগুলির চর্চায় পাওয়া যায় বেশী আনন্দ এবং এগুলিকে চেপে রাখলে কন্টের পরিমাণও বাড়ে। অথবা, আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, এগুলি বংশানুক্রমে অনেক বেশী দৃঢ়ভাবে অনুসৃত হয়ে থাকে, এবং তার জন্য সুধ-দুঃখের বিশেষ কোন অনুভ্তিও সৃত্তি ইয় না। আমরা নিজেদের

বেলাতেও জানি এমন কতকগ্মিল অভ্যাস আমাদের থাকে, বেগমেলকে অন্য অনেক অভ্যাসের মতো সহজে সংশোধন বা পরিবর্তন করা ষায় না। তাই প্রায়য়ই প্রাণীদের মধ্যে বিভিন্ন সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে বা কোন সহজাত প্রবৃত্তি ও কিছ অভ্যাসগত আচরণের মধ্যে ধন্দ বেধে যায়। ষেমন, একটি কুকুর কোন খরগোশকে তাড়া করার সময় যদি তিরস্কৃত হয়, তাহলে সে মহের্তের জন্যে থামে, একট্র ইতস্তত করে, তারপর আবার ছুটে বায়, কিম্বা লম্পিত হয়ে প্রভুর কাছে ফিরে আসে। আবার কোন মেয়ে-কুকুর একদিকে তার বাচ্চারা অন্যাদিকে তার প্রভু, এই দ্ব'য়ের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে সমস্যায় পড়ে। তাই বখন সে তার বাচ্যাদের কাছে চুপি চুপি সরে পড়ে, তখন তার প্রভূকে সঙ্গ না দেওয়ার লম্জা তাকে পেয়ে বসে। কিম্তু এই বিষয়ে আমার জানা সবচেয়ে আশ্চর্যজনক উনাহরণটি হলো দেশাশ্তরে উড়ে যাওয়ার প্রবৃত্তি। এই সহজাত প্রবৃত্তিটির কাছে মাত দ্বের মতো একটি প্রবৃত্তিও তুক্ত হয়ে যায়। দেশাশ্তর গমনের প্রবৃত্তি এতই শক্তিশালী যে, যদি কোন পাখিকে তার দেশাত্তরের মরশ্রমে খাচা-বন্দী করে রাখা হয়, তাহলে সে খ<sup>°</sup>াচার তারে নিজের ব্রক থষতে থাকে, আর যতক্ষণ না তা পালকশ্ন্য ও রক্তান্ত হয়ে ওঠে, ততক্ষণ এই মরণ-ষজ্ঞ শেষ হয় না। আবার এই প্রবৃত্তির বশেই স্যামন মাছেরা তাদের ব'াচার পক্ষে অনুক্লে জল থেকে ডাঙায় লাফিয়ে ওঠে এবং একরকম ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আত্মাহ,তি দেয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে সম্তানের প্রতি ভালোবাসা বা মাত; স্ববোধ অত্যন্ত শক্তিশালী একটি সহজাত বোধ, আর তার প্রভাবেই ভীরুস্বভাব দূর্বল পাখিরাও আত্মরক্ষার কথা ভূলে চরম বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে—অবশ্য কিছু দিধা তাদের থাকেই। কিন্তু তা সম্বেও, দেশাশ্তর গমনের প্রবৃত্তি এত শক্তিশালী যে শরংকালের শেষে সোয়ালো, হাউস-মার্টিন, স্থইফ্ট্ প্রভৃতি পাখিরা বাসায় তাদের অসহায় বাচ্চাদের মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখেও দিব্যি উড়ে যায়।

৮। রেভারেও এল. জেনিক জানিরেছেন ( দ্রঃ, জেনিক সম্পাদিত "হোয়াইটন্ স্থাচারাল হিন্দ্রি অব, সেলবরন", ১৮৫০, পৃঃ ২০৪), মহান জেনার সর্বপ্রথম এই ঘটনাটি নপিভূক্ত করেছিলেন ( দ্রঃ "ফিল্, ট্রানজ্যাক্ট." ১৮২৪ ঝীঃ) এবং তারপর অনেকেই, বিশেষ করে মিঃ ব্ল্যাকওয়াল, অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ছ'বছর ধরে ৩৬টি পাধির বাসার অমুসন্ধান চালান; সময় হিসেবে বেছে নেন শরৎকালের শেষ দিকটা। তিনি দেখেন—১২-টি বাসার পড়ে আছে পাধির মৃত ছানা, ৫-টিতে কুটনোমুখ ডিম্ন, আর ৩-টিতে রয়েছে অপরিণত ডিম। যে-সব পাধি তথনও দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়ার মতো সক্ষম হরে ওঠেনি, তাদেরকেও ফেলে যাওয়। হয়েছে ( দ্রঃ, ব্ল্যাকওয়াল-এর "রিসার্চেস ইন, জুওলজি", ১৮৩৪, পৃঃ ১০৮, ১১৮)। খুব একটা দরকার না থাকলেও অতিরিজ্ব প্রমাণাদির জক্ত দেখুন, লেরয়-এর "লেটারস্ ফিলং", ১৮০২, ২১৭, আর মুইফট পাথিদের বিবরণ আনার কক্ত দেখুন, গোল্ড-এর "ইনট্রোডাক্শন টু ভ বার্ডস্ অফ, এেট ব্রিটেন", ১৮২৬, পৃঃ ৫)। মিঃ আ্রাক্রন্ত্ব কানাভাতে অমুরূপ ঘটনা লক্ষ্য করেছেন ( দ্রঃ, "পপ্লার সায়েকঃ রিভিড', জুলাই ১৮৭৩, পৃঃ ২৮৩)।

কোন একটি সহজাত আবেগ যদি একবার কোন প্রজাতির পক্ষে অন্যান্য বা বিপরীতধর্মী সহজাত প্রবৃত্তি অপেক্ষা বেশী উপকারী বলে মনে হয়, তবে তা প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বাদবাকীদের তুলনায় অধিক শাস্ত্রশালী হয়ে ওঠে। কারণ যে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে ঐ আবেগটি বিশেষভাবে বিকশিত হয়, বাস্তবে তারাই বেশী সংখ্যায় টিকে থাকে। অবশ্য এইভাবে মাত্র্যনহের সঙ্গে দেশাম্তরে উড়ে যাওয়ার প্রবৃত্তির তুলনা করা যায় কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কেননা, বছরের কেবল একটি নিদিশ্টে সময়েই সারা দিন যাযাবর পাথিদের এই অধ্যবসায় বা বাস্ততা অত্যধিক মানায় বেড়ে উঠতে দেখা যায়।

মানুষ সামাজিক প্রাণীঃ মানুষ যে সামাজিক প্রাণী, সে-ব্যাপারে কারোরই দ্মিত থাকার কথা নয়। মান বের এই সামাজিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়, যখন দেখি সে একা একা থাকতে পছন্দ করে না বা পারিবারিক জীবনের বাইরেও অন্যাদের সঙ্গ কামনা করে। তাই তার পক্ষে নির্জন কারাবাস একটি কঠিন শাস্তি হিসেবে প্রতিভাত হয়। কোন কোন লেখক মনে করেন. একেবারে গোডার দিকে মানুষ পূথক পূথক পরিবারে বিভক্ত হয়ে বাস করত। কিল্তু বর্তমানে কোন একটিমাত্র বা একসঙ্গে দু'তিনটি অ-সভা পরিবার নির্জন বনে-জন্মলে এদিক-ওদিক ঘুরে বেডালেও, একই অন্তলে বসবাসকারী অন্যান্য পরিবারের সঙ্গে তাদের সবসময় একটা বন্ধ**ুত্বপূর্ণে সম্পর্ক ব**জায় থাকেই। তেমন প্রয়োজন হলে এই পরিবারগর্লি একে অপরের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে, এমনকি বিপরের সময় তারা দলবে ধে শত্রুর মোকাবিলাও করে। একথা ঠিক যে পাশাপাশি অন্যলের গোষ্ঠীগালের মধ্যে বেশীর ভাগ সময় হানাহানি লেগেই থাকে। কিন্ত এর থেকে যদি সিম্পান্ত করতে বসি যে অ-সভ্য লোকেরা সামাজিক প্রাণী নয়— তাহলে সেটা অসঙ্গত হবে। কেননা একই প্রজাতিভক্তে সকল প্রাণীর মধ্যেই যে সমাজবন্ধতার সহজাত প্রবণতা দেখা যাবে. এমন কোন কথা নেই। চার হাত-পা-ওয়ালা অধিকাংশ প্রাণীর আচার-আচরণ একইরকম বলে আমরা ধরে নিতে পারি, মানুষের বানর-সদৃশ আদি পরেপারেমরাও তাদের মতোই সামাজিক প্রাণী ছিল। তবে এটা আমাদের আলোচনায় খুব একটা গরে স্থেপ্রণ বিষয় নয়। একথা ঠিক যে বর্তমান সময়ের মানুষের মধ্যে তাদের আদি-পরেবের দারা অন্তিত বিশেষ বিশেষ সহজাত প্রবাহিগালের মধ্যে প্রায় সবকটি নণ্ট হয়ে কয়েকটি মার টিকে আছে। কিন্তু তাই বলে সে তার পাড়াপড়শীর জন্যে কিছু পরিমাণ সহজাত প্রবৃত্তিগত ভালোবাসা ও সহান,ভাতি বোধ করবে না, এটা কোন কাজের কথা নর । সাত্য বলঙে কি, আমরা প্রত্যেকেই জানি, আমাদের

মধ্যে এরকম সহান,ভ,তি বোধ ররেছে, কিন্তু আমাদের সচেতনতা দিয়ে আমরা বলতে পারি না যে এগালি নিন্দশ্রেণীর প্রাণীদের মতো একইরকম উপায়ে বহু দিন আগে স্টে কোন সহজাত প্রবৃত্তি, নাকি আমরা প্রত্যেকে আমাদের শৈশবে এগালি অর্জান করে থাকি। আবার মানুষ সামাজিক প্রাণী বলেই আমরা প্রায় নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, উত্তরাধিকারসক্রেই সে তার সঙ্গী-সাথীদেঁর প্রতি বিশ্বদত হতে ও গোষ্ঠীর দলপতিকে মেনে চলতে শেখে। অধিকাংশ সমাজবন্ধ প্রাণীদের মধ্যেই এই গ্রণগর্মাল দেখা যায়। এই গ্রণের ফলে মানুষের মধ্যে কিছুটো আত্ম-সংখ্যাের ক্ষমতাও থাকে। তাছাড়া, বংশগত প্রবৃত্তির বশেই সে তার অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে মিলে শন্ত্রর মোকাবিলা করতে উদ্যোগী হয় এবং তার সঙ্গীদের যে-কোন উপায়ে সাহায্য করতে তৈরী থাকে, যদি না—তাতে তার নিজের উম্মতি বা প্রবল ইচ্ছার ক্ষেত্রে তেমন কোন বড় রকমের হাঙ্গামা স্ভিট হয়। সমাজবন্ধ জীবদের মধ্যে যারা নীচের সারিতে রয়েছে তারা প্রায় প্রেরোপ্ররিভাবে আর উপরের সারিতে অবন্হিত জীবেরা অনেকটা পরিমাণে, বিশেষ সহজাত প্রবৃত্তির বশে নিজ নিজ সমাজের অন্যান্যদের সাহায্য করে থাকে। কিল্ড সেইসঙ্গেই তারা পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহান্তর্ভতির দ্বারাও পরিচালিত হয়, আর তার পাশাপাশি থাকে কিছুটা যুক্তি-বিবেচনা। যদিও একটা আগেই বলা হয়েছে যে মানুষের এমন কোন বিশেষ সহজাত প্রবর্ণীন্ত থাকে না যা তাকে তার প্রতিবেশীদের সাহায্য করার উপায় বাতলে দিতে পারে, তব্ এ-কথা অনুস্বীকার্য যে তার মধ্যে একটা আবেগ বা তাড়না কান্ধ করে থাকে এবং উন্নত বৌষ্পিক ক্ষমতা থাকার ফলে এ-ব্যাপারে সে তার যুক্তি ও অভিজ্ঞতার ঘারাই চালিত হয়। আবার, সহজাত প্রবৃত্তিগত সহানুভ্তির ফলে সে তার সঙ্গী-সাথীদের মতামতকে বিশেষ মূল্য দিয়ে থাকে। মিঃ বেইন স্পণ্ট করেই দেখিয়েছেন, প্রশংসা পাওয়ার আকাণ্যা, গোরব অর্জানের প্রবল ইচ্ছা এবং অবজ্ঞা ও অপষশ সম্বন্ধে নিদার্ণ ভীতি—''সহানুভূতিই এ-সবের জম্মদাতা।'' ফলে, মানুষ তার সঙ্গী-সাথীদের ইচ্ছা, সম্মতি ও দোষারোপ দারাই সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হন্ধ যে ভাবগালি ফুঠে ওঠে তাদের অঙ্গভঙ্গী ও কথার মধ্যে।

<sup>&</sup>gt;। হিউদ্ বলেছেন (এ:, "আান ইন্কোয়ারি কন্সানিং ভ প্রিলিপ্ল্ন অক্ মর্যাল্ন", ১৭০১, পূ: ১৩২) "একটা কথা বীকার করা দরকার বে, অপরের স্থেপ বা ছঃখে আমর। উদাসীন থাকতে পারি না, কিন্ত অক্তের আনন্দের বিবয়টি……আমাদের মনের ভিতরে খুনীর ঝরণা বইরে দের, আর তাদের ছঃখে……আমাদের করনার স্কগতে এক বিবাদ কালো বাধা হরে দাঁড়ার।"

ভাই, অত্যত আদিম অবস্হায় থাকার সময়, এমনকি হয়তো সেই বানর-সদৃশ আদি পর্বেপ্রের্বদের সময়েই অজিত সামাজিক প্রবৃত্তিগালি আজও মান্যকে সবচেয়ে ভালো কয়েকটি কাজ করার প্রেরণা যোগায়। তা সন্থেও তার কাজের অনেকটাই তার প্রতিবেশীদের ইচ্ছা ও মতামতের দ্বারা নির্ধারিত হয়, এবং দর্ভাগ্য বশত প্রায়শই তাতে তার নিজের স্বার্থপের ইচ্ছার থাবাও জাঁকিয়ে বসে। কিল্তু ভালোবাসা, সহানভেত্তি ও আত্মসংযম অভ্যাসের ফলে শক্তিশালী হয়ে উঠলে এবং চিল্তা-ভাবনার ক্ষমতা আরো সপত হয়ে উঠলে মান্য তার সঙ্গী-সাথীদের মতামতকে সঠিকভাবে বিচার করতে পারে, এবং ক্ষণস্হায়ী কোন অথ-দর্ভথের ব্যাপারে ছাড়া, সে তার আচার-আচরণের কিছ্ব নির্দিণ্ট রীতিও ঠিক করে নের। আর তথনি সে ঘোষণা করে—না, কোন বর্বর বা অশিক্ষিত মান্যের পক্ষে এ-রকম ঘোষণা করা সম্ভব নয়—আমিই আমার আচার-আচরণের সবর্গের সবর্গের কথায় বলতে গেলে বলা যায়, আমি নিজে থেকে কথনো মন্যুত্তের অমর্যাণা করব না।

অপেক্ষাকৃত ছায়ী সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি স্বরুদ্ধারী প্রবৃত্তিকে বনীভূত করে: এখনো পর্যাত আমরা মনুখ্য বিষয়টিতে এসে পেঁছাইনি, আমাদের বর্তামান দ্ভিকোণ অনুযায়ী যা নৈতিক বোধ সংক্লাত সমগ্র প্রানটির বনিয়াদ-স্বরূপ। কেন মানুষ কোন একটি সহজাত প্রবৃত্তির বদলে অপর একটি প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করার দায়িত্ব অনুভব করে? আত্ম-রক্ষার নির্দার্শ তাড়নার কাছে নতিস্বীকার করে নিজের জীবন বিপন্ন করে প্রতিবেশীকে বাঁচাতে না গেলে মনে মনে সে দার্শ কণ্ট পায় কেন? কেনই বা সে খিদের জনালায় চুরি করে খেয়ে পরে অনুশোচনায় জজানিত হয়?

প্রথমেই স্পণ্টভাবে বলা উচিত, মান্দের সহজাত প্রব্ ভিগত আবেগ বা তাড়নার মধ্যে শন্তির নানা তারতম্য আছে। একজন অ-সভ্য মান্ম তার নিজ সম্প্রদায়ের সহজাত কোন একজনকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবনের ঝাঁকি পর্যাত নিতে পারে, কিন্তু অন্য কোন সম্প্রদায়ভাৱে অপরিচিত একজনের বিপদে তারা সম্পর্য উনাসীন থাকে। আবার, অনভিজ্ঞা কোন ভীর্ম জননী নিজে শিশাকে বাঁচানোর জন্য মাতৃ-স্নেহের বশে যে-কোন বিপদের মাথে ছাটে যান নিছিখায়, কিন্তু অন্য কোন শিশার বেলায় সেভাবে ছাটে যান না। তথাপি অনেক সভ্য লোক, এমনকি ছোট ছোট ছেলেরাও, যারা হয়তো আগে কখনো অন্যের জন্য নিজের জীবনের ঝাঁকি নেওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করেনি কিন্তু দার্ণ সাহসী ও সহান্ভাতিশাল, তারাও অনেক সমর আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবণতাকে অগ্রাহ্য করে জলযোতে হাব্ভুব্

খাওয়া কোন ব্যক্তিকে ( সে অপরিচিত হলেও ) ঝাপিয়ে পড়ে রক্ষা করে । এক্ষেক্তের মান্রশন্ত সেই একই সহজাত প্রবৃত্তির ন্বারা চালিত হয়, যে প্রবৃত্তির ন্বারা চালিত হয়, যে প্রবৃত্তির ন্বারা চালিত হয়েই প্রেক্তিলিখিত খন্দে কিন্তু যথার্থ বীর আমেরিকান বাঁদরটি তার প্রভ্রুকে রক্ষা করার জন্য বৃহদাকার মারাত্মক বেবনেটিকে আক্রমণ করেছিল । এখানে উল্লিখিত এই ধরণের কাজগন্লি হচ্ছে অন্য যে-কোন সহজাত প্রবৃত্তির বা উদ্দেশ্যের তুলনায় সামাজিক বা মাতৃত্বলভ প্রবৃত্তির অধিক শক্তিমন্তারই ফল । কেননা এই সব কাজ করার জন্য কোনরকম চিন্তা-ভাবনার অবকাশ পাওয়া য়য় না কিন্তা ঠিক সেই মহেনুতে কোন আনন্দ বা দ্বংখের অননুভূতিও কাজ করে না । তবে কোন কারণে এন্সব কাজ বাধাপ্রাপ্ত হলে নিদিন্টি প্রাণীটি দ্বংখ বা নৈরাশ্যাবাধ করে । অন্যাদকে, ভীর্ প্রকৃতির লোকেদের মধ্যে আত্ম-রক্ষার প্রবণতা এত জ্যোরদার হতে পারে, যার দর্শ্বণ তারা এই ধরণের ঝাকি নিতে সাহস পায় না, এমনকি নিজের সম্তানের বিপদের সময়েও না ।

জানি, কেউ কেউ বলবেন উপরোক্ষিণিত কাজগালৈ নিছকই আবেগতাড়িত, কাজেই এগালিকে নৈতিক বোধের আওতায় আনা যায় না এবং নীতিসম্মত বলে আখ্যাতও করা যায় না । বিরুশ্ধ ইচ্ছাকে দমন করার পর বা কোন মহং উদ্দেশ্য ঘারা চালিত হয়ে স্বেচ্ছাকৃতভাবে করা কাজের ক্ষেত্রেই শাধা তাঁরা এই অভিধাতিকে (নীতিসমত ) প্রয়োগ করে থাকেন । কিম্কু এই ধরণের কোন পার্থ ক্যা-রেখা টানা প্রায় অসম্ভব । শাধা করে থাকেন । কিম্কু এই ধরণের কোন পার্থ ক্যা-রেখা টানা প্রায় অসম্ভব । শাধা কহং উদ্দেশ্যের ব্যাপারে বলা যায়—অসভ্য মানা্রদের সম্পর্কে এমন বেশ কিছা দ্রুটামত পাওয়া গেছে, যেখানে দেখা গেছে যে মানবজাতির হিতাহিত সম্পর্কে কোন বোধ বা কোনরকম ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছাড়াই, নিজেদের সাথীদের বাঁচানোর জন্য তারা স্বেচ্ছায় বন্দীদশা মেনে নিয়েছে, শাধারণা করে নি । তাদের এই আত্মত্যাগকে নৈতিক মনুল্য দিতেই হবে । স্বেচ্ছাকৃত কাজ

১০। এখানে আমি 'বস্তুগত নৈতিকতা'র সঙ্গে 'প্রথাগত নীতিজ্ঞানে'র পার্থক্যের কথাই বলেছি। অধ্যাপক হাল্পলিও এ-বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত জেনে আমি থুবই খুশী হরেছি (নঃ, "ক্রিটিক্স অন্ত্রুত আ্যাড়েসেস্'', ১৮৭৩, পৃঃ ২৮৭)। মিঃ লেস্লী ছিফেন বলেছেন (মঃ, "এসেজ অন্ ফ্রি থিলিং আড়ে প্লেন শিপকিং', ১৮৭৩, পৃঃ ৮০), "বস্তুগত ও প্রথাগত নৈতিকতার মধ্যেকার অধিবিশ্বক পার্থক্যের এই ধরণের অস্ত যে-কোন পার্থক্যের মতোই অবাস্তর।"

১১। এ-রক্ষ একটি ঘটনার কথা আমি জানি। নিজেদের সহযোদ্ধাদের যুদ্ধের পরিকল্পনার কথা শক্রর কাছে ফ<sup>শা</sup>স না করার জস্ম তিনজন পাটাগনিয়ান ইণ্ডিয়ানকে একের পর এক গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিতে হয়েছিল (, দ্রঃ, "জার্ণাল অফ্, রিসার্চেন্", ১৮৪৫, পৃঃ ১০৩)।

· । वित्र पे छेटनगारक नमन कता मन्दर्भ वना यात्र—निरक्रातत मन्जान किन्दा সাথীদের বিপদের হাত থেকে উম্ধার করার সময় জীবজম্তুরা অনেক সময় দৃই বিপরীত প্রবৃত্তির দোলা-চলে পড়ে। তখন তাদের কাজকে ( তা অন্যের কল্যাণের জন্য হলেও ) নৈতিক বোধ সম্পন্ন বলা চলে না। উপরুত্ত, যে-সব কাজ আমরা হামেশাই করে থাকি, সেগালিকে শেষ পর্যাত আর চিন্তাভাবনা বা দিধাদ্বদ্ব নিয়ে করতে হয় না, আপনা-আপনিই হয়ে যায়। আর তখন সেগ,লিকে সহজাত প্রবৃত্তির থেকে আলাদা করা যায় না। কিন্তু তাসম্বেও বলা চলে না যে এই কাজগারিল আর নৈতিকবোধ সম্পন্ন নয়। বিপরীতপক্ষে, আমরা সকলেই ব্যুঝতে পারি যে কোন কাজকে যথাযথ বা মহন্তম উপায়ে সম্পাদিত বলে মনে করা যায় না. যদি তা আবেগতাড়িত না হয়, প্রচুর চিম্তা-ভাবনা বা প্রচেণ্টা ছাড়াই যদি তা করা না হয়—ঠিক যেমনভাবে কাজ করে থাকেন এই ধরণের সহজাত গালুসম্পন্ন মানকো : কাউকে যদি কোন কাজ করার আগেই তার ভয়-ভীতি জয় করতে বা সহানুভ্তির অভাব মেটাতে বাধ্য করা হয়, তাহলে একদিক থেকে তার কাজ সহজাত গ্রণসম্পন্ন কোন ব্যক্তির স্বতোৎসারিত হাজার ভালো কাজের তুলনায় অনেক বেশি প্রশংসার যোগা । বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে ঠিকমতো পার্থকা করতে পারি না বলেই আমরা নৈতিকবোধ সম্পন্ন কোন মানুবের বিশেষ কিছু কাজকে নৈতিক কাজ হিসাবে চিহ্নিত করে থাকি।

নৈতিক বোধসম্পন্ন মান্য আমরা তাকেই বলি, যে তার অতীত ও ভবিষ্যতের কাজ বা উদ্দেশ্যের মধ্যে তুলনা করতে এবং সেগৃলের ভালো-মন্দ বিচার করতে সক্ষম। তাবলে ভাববার কোন কারণ নেই যে নিম্নশ্রেণীর কোন প্রাণীর মধ্যেও এই ক্ষমতা আছে, আর সেইজনোই যখন কোন সন্তরণপট্ট কুকুর (New foundland dog) জল থেকে কোন শিশ্বকে উন্ধার করে, কিন্বা যখন কোন বাদর তার সঙ্গীকে বাঁচাতে গিয়ে বিপদের মুখোমুখি হয় বা বাপ-মা হারা অন্য একটি বাদর-ছানার দায়িত্ব নিজের কাধে তুল্লে নেয়, তখন আমরা তাদের আচরণকে নৈতিকতামণ্ডিত বলে দাবী করতে পারি না। একমাত্র মানুষকেই নৈতিক সন্ধার মর্যাদা দেওয়া হয়, এবং তার বিশেষ একধরণের কাজকে নীতিসম্মত কাজ বলা হয়—তা সেই কাজ ভাবনা-চিন্তা করে করা হোক, বিরুদ্ধ উদ্দেশ্যর সঙ্গে লড়াই করার পর স্বেচ্ছাকৃত ভাবে সম্পাদিত হোক বা সহজাত প্রবণতার ফলে আবেগতাড়িত হয়ে বা ধীরে ধীরে আয়ন্তর্যধীন অভ্যাসের ফল থেকে, যে-ভাবেই হোক না কেন।

বথোচিত কাজও সম্পাদিত হয়। তব্ এ-কথাটা মেনে নেওয়া ম্কিল যে মান্যেক সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তিগ্রিল ( স্থনামপ্রীতি ও দ্বর্নামভীতিসহ ) আত্মকলা, ক্ষ্যা, যৌন কামনা, প্রতিশোধস্প্হা প্রভৃতি সহজাত প্রবণতার চেয়ে বেশী শক্তিশালী কিন্দা দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তাহলে কেনই বা মান্য কোন: একটি প্রবৃত্তির বদলে অন্য একটি প্রবৃত্তিমাফিক কাজ করার জন্য অনুশোচনা করে—এমনকি এরকম অনুশোচনার কবল থেকে নিক্ষতি পাওয়ার চেন্টা করেও সে সফল হয় না ? আবার কেনই বা তার মনে হয় যে নিজের কাজের জন্য পরে তাকে অনুশোচনা করতে হবে ? আসলে এখানেই মানুষের সঙ্গে নিন্দাশ্রণীর প্রাণীদের বিপত্নল পার্থক্য রয়ে গেছে। তব্ও চেন্টা করলে আমরা হয়তো এই পার্থক্যের কারণ কিছন্টা অনুধাবন করতে পারি।

মানুবের মধ্যে মানসিক বিষয়গুলি কাজ করার দরুণ সে কিছুতেই চিন্তা-ভাবনাকে এড়িয়ে বেতে পারে না। অতীতের নানান ঘটনা ও ছবি অবিবাম তার মনের ভিতর আসা-যাওয়া করে। যে সব প্রাণী সর্বদা দলবন্ধভাবে থাকে, তাদের মধ্যে সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তিও সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। এইসব প্রাণীরা অভ্যাস বশে বিপদ-সংকেত জানাতে বা নিজ সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে কিম্বা সঙ্গী-সাথীদের সাহায্য করতে সর্বাদাই প্রস্তৃত থাকে। সঙ্গী-সাথীদের জন্যে কিছুটা ভালোবাসা বা সহান ভুতির বোধ তাদের মধ্যে থাকেই, আর তার জনা वि**শেষ কোন আবেগ বা ইচ্ছার প্রয়োজন হ**য় না। দীর্ঘ বন্ধ**্**বিচ্ছেদ তাদের মনমরা করে রাখে, আবার প্রনার্মালন আনন্দের জোয়ার আনে। মানুষের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একইরকম। এমনকি সম্পূর্ণ একা থাকার সময়ও আমরা আনন্দ বা দঃখের সঙ্গে প্রায়শই ভাবি—অন্যেরা আমাদের সম্পর্কে কী ভাবছে, কম্পনা করি তারা কিসে সম্মত, কিসে অসম্মত। এ-সব কিছুরেই উৎস হচ্ছে সহানুভূতি, যা যাবতীয় সামাজিক প্রবৃত্তির একটি মৌলিক উপাদান। তাই ষে ব্যক্তির মধ্যে এই ধরণের কোন সহজাত প্রবৃত্তি নেই, তাকে এক অস্বাভাবিক দানব ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায় ! অন্যদিকে, খিদে বা প্রতিহিংসার মত কোন কোন প্রবৃত্তির চরিত্রটা অস্হায়ী ধরণের, এবং কিছুক্ষণ বা কিছুদিনের জন্য এগন্নিকে প্রেরাপ্রীর মেটানোও যায়। খিদের মতো কোন অন্তর্তিকে পরে र्तर्द भन्न कहा प्राटिश महस्र नह, वा वना याह्न, श्राह्म जमस्त्र । कान म्दृःथ-কণ্টের অনুভূতিকেও হুবহু মনে করা দুক্তর—এ-কথা আমরা আগেই বলেছি। আবার, বিপদ দোরগোড়াতে এসে না পড়লে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিও-জেগে ওঠে না। আর তাই অনেক ভীর্মপ্রকৃতির লোক নিজেদের সাহসী বলে.

দাবী করলেও, তার সত্য-মিখ্যা বাচাই হয়তখনই যখন শন্তরে মোকাবিলা করার প্রশন ওঠে। অপরের সম্পত্তি গ্রাস করার আকাৎখাও অন্যান্য অনেক আকাৎখার মতোই এক দ্বনিবার আকাৎখা। কিম্তু তাহলেও, সত্যি সত্যি অন্য কারোর সম্পত্তি দখল করার মধ্যে যে পরিত্তিও, তা অন্যের সম্পত্তি দখলের আকাৎখার চেয়ে দ্বর্বল একটি অন্ভ্রতি। অনেক চোর ( স্বভাব-চোরদের কথা আলাদা ) চুরি করার পর ভাবে —তাইতো, চুরিটা আমি কেন করলাম ?>২

মান্য ইচ্ছে করলেই তার মনের ভিতর অতীত ঘটনার নিরশ্তর আসা-যাওয়া বশ্ধ করতে পারে না। ফলে সে অতীতের খিদে পাওয়া, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করণ বা বিপদের মুখে অন্যকে ঠেলে দিয়ে নিজে রক্ষা পাওয়ার ঘটনাকে বিচার করে দেখতে বাধ্য হয়। আর তখন তার মধ্যে জেগে ওঠে সেই প্রায়-সর্বদা বিদ্যমান সহান্ত্তি এবং প্রশংসাযোগ্য বা নিন্দায়োগ্য কাজ সন্বশ্ধে অন্যদের কী ধারণা—সে সংক্রাশ্ত পূর্ব লক্ষ্য জ্ঞান। অভিজ্ঞতালক্ষ্য এই জ্ঞান তার মন থেকে মুছে যায় না এবং প্রবৃত্তিগত সহান্ত্ত্তির দর্ণ এই জ্ঞানকে মান্ধ দার্ণ গ্রুক্থণ্ণ বলেও মনে করে। ফলে সে তখন মনে করে, হয়তো

১২। বিষেষ বা ঘূণা একটি দীর্ঘস্থায়ী অনুভৃতি, সম্ভবত অন্য বে-কোন অনুভূতির চেরেই দীর্ঘস্থায়ী। অন্য কেউ চরম উৎকর্মতার পরিচয় দিলে বা পর পর সাফল্য লাভ করলে তার প্রতি যে বিছেব জন্মার অন্যদের—তাই ২চ্ছে পরশ্রীকাতরতা। বেকন জোরের সঙ্গে বলেছেন ( স্তঃ, প্রবন্ধাবলী; সম খণ্ড ), "সমস্ত আদন্তির মধ্যে পরশ্রীকাতরতাই হচ্ছে সবচেরে নাছোড়বান্দা; স্থার তা ক্রমাগত বাড়তেই থাকে।'' অপরিচিত লোকস্কন বা অপরিচিত সুকুরের এতি সাধারণত কুকুরদের ঘুণা খুব প্রবল হয়, বিশেষ করে অপরিচিতের দল যদি তাদের পরিবার; উপজাতি বা গোষ্টাভুক্ত না হয়েও কাছাকাছি কোষাও আন্তানা গাড়ে। তাহলে দেখা বাচ্ছে এই অমুভূতিটা একান্তই সহজাত এবং অত্যন্ত দীর্ঘন্নীও বটে। সত্যিকারের সহজাত দামাজিক প্রবৃত্তির পরিপুরক বা বিপরীত হচ্ছে এই অমৃ্ভৃতি। অ-সভ্য লোকজন সম্পর্কে আমর। বা জ্ঞানি তা থেকে বলা যায় যে; তাদের মধ্যেও এই ধরণের অনুভূতি কাজ করে। **আ**র তা-ই যদি হয়, তাহলে যে-কোন- লোক তার নিজের গোষ্ঠাভূক্ত কার্ম্বর সম্বন্ধেও এই ধরণের অমুভূতি পোষণ করতে পাবে; যদি সেই লোকট তার কোন ক্ষতি করে এবং শক্রতে পরিণত হরে থাকে। আবার, শত্রুকে আঘাত করার জন্য তাদেরকে আদিম বিবেকবোণের ভাড়না অনুভূব করতে হবে—এটাও সম্ভব নর। শক্রর ওপর প্রতিশোধ না নিলেই বরং তাকে বিবেকের দংশনে ভূগতে হর। লোকে তোমার খারাপ চাইছে। বেশতো, তুমি তাদের ভালো কর, বা শত্রুকেও ভালোবাসতে শেখো—নিঃসন্দেহে এ-সব নৈতিকতার অনেক উচ্চন্তরের গুণ। কিন্ত আমাদের সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তিথাল নিজে থেকে আমাদের সেই স্তরে উল্লীত করতে পারে কি না, তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। এ-ধরণের কোন মূল্যবান নীতির কথা ভাষা বা মেনে চলার আগে যুক্তি, নির্দেশ এবং ঈশরঞীতি বা ঈশরভীতির সাহায্যে অত্যন্ত উন্নত ও করে তুলতে হবে এইসব প্রবৃত্তিকে এবং সহামুভূতিকে; একবোগে !

স. শ্রাতিক কোন প্রবৃত্তি বা অভ্যাসের অন্সরণ করতে গিয়েই তাকে নিরাশ হতে হলো। সমসত প্রাণীদের মধ্যেই এই ব্যাপারটি অসতে তাষ, এমনকি দৃত্বখ-কণ্টও সৃতি করে।

সাধারণত যে প্রবৃত্তিটি অন্য প্রবৃত্তিগঢ়লিকে দমিয়ে রাখে, তাকে হঠিয়ে অন্য कान न्यलभ्यासी वर्षक स्मर्ट-म.इ.क्ज-भारतभानी ध्यां कि किछाद माथा काल-তার দ:শ্টাম্ত হিসেবে পরেণিক্রাথত সোয়ালো পাখিদের ঘটনাটিকে গ্রহণ করা যায় ( অবশ্য দু-টাতটা একটা উল্টো ধরণেরই হবে )। নির্দিন্ট একটি ঋতুতে এই পাখিরা দেশা তরে উড়ে যাবার ইচ্ছাতেই সারাদিন বর্ণদ হয়ে থাকে। তাদের ্ভ্যানের পরিবর্তন ঘটে, চণ্ডল হয়ে চে চার্মেচি জ্বড়ে দেয় এবং দলে দলে এক জায়গায় জড়ো হয়। অবশ্য পক্ষ-িমা যখন তার শাবকদের খাওয়ায় কিন্বা তাদেরকে ভানা দিয়ে ঢেকে রাখে, তখন মাত দেনহের কাছে দেশান্তরে উভে যাবার প্রবৃত্তি সম্ভবত হার মানে । কিম্তু যে প্রবৃত্তিটি দীর্ঘসময় ধরে চিকে থাকে, জয় হয় তারই । াই, তার সম্তানেরা চোখের আড়াল হওয়া মাত্রই সে তাদের ফেলে রেখে উড়ে যায়। দীর্ঘ পথ অতিক্রমণের পর সে তার গণ্ডব্যে পেণীছোয় এবং এই যাযাবর প্রব্যক্তির নিবাতি ঘটে। পাখিদের মানসিক ক্ষমতা যদি খুব উন্নত ধরণের হতো, তাহ**লে** ার মনের মধ্যে অতাতের স্মাতি ভেসে উঠত অনুক্ষণ—পাখিহান সেই উত্তর ভ্রমতে খিদে আর ঠান্ডায় মাত্যুর কোলে চলে পড়ছে তার সম্তানরা ! মনের এই ক্ষমতা থাকলে গশ্তব্যে পে<sup>\*</sup>াছোনোর পর এক অশ্তহীন যশ্তনায়, অন**্রশোচনায়**, দক্ষ হতো যাযাবর পাখিরা।

ব জ করার সময় মান্য তার জোরালো আবেগের বশেই তৎপর হয়ে ওঠে। এইরকম জোরালো আবেগের বশে সে মাঝে-মধ্যে ভালো কাজ করলেও, সাধারণত কিতৃত্ব সে এ-রকম আবেশের ধাকায় অন্যের ক্ষতি করেই নিজের আকাভখা চরিতার্থ করে থ কে। অবশা পরে যখন অতীতের ঝাপসা-হয়ে-আসা এই স্মৃতিকে সে বিচার বরতে বসে তার চিরস্হায়ী সামাজিক প্রবৃত্তির আলোয়, প্রতিবেশীদের শহুভ মতামতের প্রতি তার শ্রুখার আলোয়—তখন তার মধ্যে জেগে ওঠে বিপরীত ভাব। কৃতকার্ষের জন্যে সে তখন অনুশোচনা করে, পাপ করেছে ভেবে পরিতাপ করে, দ্ঃখিত, লাজ্জিত হয়ী তবে শেষের এই বোধটি (লাজ্জিত হওয়া) মলেত অন্যদের মতামতের ওপরেই নির্ভার করে। এর ফলে সে কম-বেশী দ্ভাতা সহকারে সিম্বান্ত নেয়—না, ভবিষ্যতে আর এরকম কাজ করব না। এই হচ্ছে বিবেকবেশ্ব। কারণ বিবেকবােধ মান্যকে পিছনে ফিরে দেখতে বাধ্য করে এবং ভবিষ্যতের পথ নির্দেশক হিসাবে কাজ করে।

যে সমর্গত অনুভাতিকে আমরা দুঃখ, লজা, পরিতাপ বা অনুশোচনা বলে থাকি, সেগ্নলির প্রকৃতি ও শক্তি শুখুমাত্র যে সহজাত প্রবৃত্তিটিকে লণ্যন করে—তার উপরেই নির্ভার করে না, কিছুটা নির্ভার করে প্ররোচনার শক্তির উপরে এবং সাধারণত বেশি বেশি ভাবে আমাদের প্রতিবেশীদের মতামতের উপরে। কোন একজন ব্যান্ত অপরের উপলন্ধিকে কতথানি গরেত্ব দেবে, তা নির্ভার করে তার সহজাত বা অজিত সহান,ভ,তি বোধের উপর এবং নিজের কাজের ভবিষ্যত ফলাফল বিচার করার ক্ষমতার উপর । আরো একটি উপাদান অত্যন্ত গরেব্রত্বপূর্ণ ( যদিও তেমন আবশ্যকীয় নয় )—ঈশ্বর বা অজানাশন্তি সম্বশ্বে ভয় বা ভত্তি। মলেত এই ভয় বা ভব্তি থেকেই অনুশোচনার জন্ম। কয়েকজন সমালোচক আপত্তি তুলে বলেছেন, এই পরিচ্ছেদে উত্থাপিত দৃণিউভঙ্গীর সাহায্যে ছোটখাট দৃঃখ বা পরিতাপের ব্যাখ্যা क्ता रामाल, इन्तर-राजनार्-कता अन्यानाना त्वायतः এ-नितः वााशा कता यार না। কিন্দু এই আপত্তি খুব জোরদার নয়। কেননা, আমার সমালোচক বন্ধরো ঠিকমতো বলতে পারেননি যে অনুশোচনা বলতে তারা কী বোঝাতে চাইছেন। আমি নিজেও অনুশোচনা বলতে একটা প্রচন্ড পরিতাপবোধ ছাড়া আর কোন সংজ্ঞা দাঁড করাতে পারিনি। ক্রেমের সঙ্গে রাগের, কিম্বা ব্যথার সঙ্গে যম্প্রণার যে সম্পর্ক, অনুশোচনার সঙ্গে পরিতাপেরও সম্ভবত সেই একই সম্পর্ক। এটা মোটেই আশ্চর্য নয় যে মাত,দেনহের মতো অত্যন্ত শক্তিশালী ও মর্যাদাময় কোন প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করা হলে নিদারণে যন্ত্রণার উদ্রেক হয় এবং সেইসঙ্গেই অতীতে এই প্রবৃত্তিকে অমানা করার কারণ সংক্রাম্ত স্মৃতিও দূর্ব ল হয়ে পড়ে। এমনকি যখন কোন কাজ বিশেষ কোন সহজাত প্রব;তির বিরোধিতা করে না, তথনও যদি আমরা জানতে পারি যে ঐ কাজটি করার জন্য বন্ধু-বান্ধ্বরা আমাদের ঘুণা করছে, তাহলে সেটুকুই আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলে এক গভীর দ্ব:খবোধ । ভয় পেয়ে ছন্দরেশ্ব (Duel) এড়িয়ে যাওয়ার পর বহুক্তনই স্কুলায় জর্জ বিত হয়েছে—এ কি আর বলার অপেকা রাখে? শোনা যায়, হিন্দু ধর্মাবলন্বীদের মধ্যে অনেকেই অস্প্রশাদের ছোঁয়া খাবার খাওয়ার পর মরমে মরে থাকেন। এখানে আর একটি ঘটনার কথা বলছি, যাকে অনুশোচনাবোধ ছাড়া আর কিছ্ম বলা বায় না। ডঃ ল্যান্ডর যখন পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন, তখন তার খামারের কাজে নিযুক্ত একজন আদিবাসীর একটি স্বী অস্ত্রথে ভূগে মারা যায়। লোকটি তথন ল্যান্ডরের কাছে এসে বলে যে, "সে একটি দরেবর্তা গোষ্ঠীর কোন একজন স্ফীলোককে বর্ণা বি ধিয়ে হত্যা করতে হাচ্ছে কেননা তবেই সে তার নিজের স্ত্রীর প্রতি শেষ কর্তব্য পালন করতে পারবে এবং

নিজেও শান্তি পাবে। আমি তাকে সাবধান করে বললাম, এমন কাজ করলে তাক্তে আমি যাবজ্জীবন কারাদত্তে দণ্ডিত করব। মাস কয়েক সে আগের মতোই খামারে পড়ে রইল, কিম্পু ক্রমশ রোগা হতে শুরু করল। শেষে একদিন বলল যে সে কিছতেই স্থির হতে পারছে না, খাওয়া-দাওয়া করতে পারছে না : তার স্তার আত্মা তাকে সবসময় তাড়া করে বেড়াচ্ছে, কারণ মূতা স্ত্রীকে খর্নাশ কররে জন্য সে তখনও পর্যাত অন্য একটি প্রাণহানি ঘটাতে পারে নি। এ-কথার কী জবাব দেব বুৰতে না পেরে আমি শুধু তাকে বললাম যে এমন কাজ করলে কোন কিছুই তাকে রক্ষা করতে পারবে না।" অতঃপর লোকটি বছরখানেকের জনা উধাও হলো। তারপর একসময় ফিরে এল বেশ খোজমেজাজী হয়ে! ব্যাপারটা কী খোঁজ করতে লোকটির অপর একজন দটী ডঃ ল্যান্ডরকে জানায় যে তার স্বামী দরেবর্তী একটি গোষ্ঠীর জনৈকা স্বীলোককে খুন করে ফিরেছে। কিন্তু আইনমতে কোন সাক্ষ্য পাওয়া না যাওয়ায় তাকে আদালতে অভিযুক্ত করা যায় নি। এভাবে কোন আইনকে লঙ্ঘন করা, যাকে আদিবাসীরা পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করে, তা তাদের মধ্যে এক গভীরতম অনুভূতির জন্ম দেয়, এবং এই অনুভূতি সামাজিক প্রবৃত্তির থেকে একেবারেই আলাদা, অবশ্য সেই আইনটি গোষ্ঠীর মতামতের ভিত্তিতে রচিত হলে আলাদা কথা। সারা পূর্ণিবী জুড়ে এতসব বিচিত্র কুসংস্কার কিভাবে সূর্ণিট হল, তা আমরা জানি না, যেমন জানি না নিকট সম্পর্কীর স্ত্রী-পরে, ধের মধ্যে অবৈধ সংগম বা न्यकनस्मारतन मरा প্রকৃতই মারাত্মক কিছু অপরাধকে একেবারে নিদ্দশ্রেণীর বন্যদশার মানুষরাও কিভাবে ঘুণাভরে পরিহার করতে শিখল (অবশ্য সমস্ত বন্যরাই যে এ-সব পরিহার করে, তা নয় )। এমনকি কোন কোন গোষ্ঠীর মধ্যে অনাত্মীয় অথচ একই পদবীবিশিষ্ট দক্তন স্ত্রী-পরেরের মধ্যেকার বৈবাহিক সম্পর্কের চেয়েও বেশি ভয়ের কারণ হিসেবে স্বন্ধনমেহনকে দেখা হতো কিনা, তা নিয়েও যথেণ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। "এই নিয়ম লণ্যন করলে ( একই পদবীবিশিষ্ট দুজন স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ) যে পাপ হয়, অস্ট্রেলিয়ানরা তাকে অত্যশত ঘূণার চোখে দেখত। উত্তর আমেরিকার কয়েকটি গোষ্ঠীর মধ্যেও এরকম ঘূণার স্বীকৃতি মেলে। এই দুই অঞ্চলের কোন লোক র্যাদ জিজেন করা হয় যে ভিন্ন গোষ্ঠীর কোন মেয়েকে খন করা আর স্বজাতির একটি মেয়েকে বিয়ে করা—এই দুয়ের মধ্যে কোনটি তার কাম্য, তাহলে সে কোন-রকম ইতঃস্তত না করে আমানের মনোভাবের ঠিক উন্দৌ জবাবটাই দেবে।" তাহলে, সম্প্রতি কিছু লেখকের জাের গলায় বলা মতবাদটিকৈ আমরা বাতিল বলে ধরে নিতে পারি। তারা বলেছিলেন, স্বজনমেহনের প্রতি তার ঘ্ণার কারণ হচ্ছে

আমাদের মধ্যে ঈশ্বর-প্রদন্ত বিবেক নামক বিশেষ বস্তুটির অধিষ্ঠান । মোটের উপর বোকা যাছে, সহান্ত্রভূতির মতো এত শক্তিশালী একটি ভাবপ্রবর্গতার ছারা চালিত হলে ( যদিও তা উপরোক্তভাবেই গড়ে ওঠে ) মান্ত্র এমনভাবে কাজ করে, যাকে সে প্রায়শ্চিত বলে ভাবতে শিখেছে । যেমন, নিজেকে সে তখন আইনের হাতে তুলে দের ।

বিবেকের প্রেরণায় মান্ত্রর দীর্ঘ অভ্যাসের সাহায্যে এমন এক আত্ম-সংযম অর্জন করে যে একসময় তার আকাৎখা ও আবেগা বিনা ছম্ছে আত্মসমর্পণ করে তার সামাজিক সহান,ভূতি ও প্রবৃত্তির কাছে, আর প্রতিবেশীদের মতামত সম্বন্ধে তার অন,ভাতির কাছে। সেইজন্যে অত্যত ক্ষরার্ড হয়েও অনেক মানুষ খাবার চারি করবার কথা ভাবে না বা তীব্র প্রতিহিংসাপরায়ণতা থাকা সম্বেও তাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে না। সম্ভবত আত্ম-সংখ্যের অভ্যাস আর সকল অভ্যাসের মতোই বংশগত : পরে আমরা দেখব যে তা সম্ভবও বটে। অবশেষে মান্ত্রর তার অজিতি ও খুব সম্ভব বংশগত অভ্যাসের সাহায্যে বুঝতে পারে যে অধিক স্হায়ী আবেগকে মেনে চলাই বৃশ্বিমানের কাজ। 'উচিত' নামক কত্র'তবব্যঞ্জক শব্দটি কেবলমাত্র আচরণের নিয়ম মেনে চলার জন্য ব্যক্তির সচেতনতাকেই বোঝায়, তা সে নিয়মের স্বাণ্টি ষেভাবেই হয়ে থাক না কেন। আগে তো হামেশাই প্রচণ্ড জোরের সঙ্গে বলা হতো যে অপমানিত ব্যক্তি মাত্ৰেরই দশ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া 'উচিত'। এমনকি আমরা এ-ও বলে থাকি যে শিকারী কুকুরের শিকার খোঁজা 'উচিত' এবং উম্থার-কারী কুকুরের 'উচিত' ভূপাতিত শিকারকে তুলে আনা। আর তা করতে না পারলে वना रस जाता कर्जना भानत्न नाथ रसाह अनः जूनजात काज करतह । কোন একটি কাজ করবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি যদি অপরের ভালো না করে ক্ষতি করে, এবং সেই কাজের স্মৃতি রোমস্থনের সময় তা সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তির সমান বা তার চেয়েও বেশী শক্তিশালী রূপে নেয়, তাহলে কাজটি করার জন্য মানুষটির মনে তেমন কোন গভীর দঃখের উদ্রেক হয় না। কিম্তু সে এ-ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠে যে প্রতিবেশীরা তার কাজের কথা জানতে পারলে মোটেই তাকে -সমর্থন করত না। এ-ধরণের ঘটনার পরেও কোন অস্বস্থিতবাধ করে না, এমন সহান,ভ,তিহীন মান, খ খ ব কমই দেখা যায়। আর সত্যিই যদি কার,র মধ্যে সহান ভূতি না থাকে এবং তার মন্দ কাজ করার ইচ্ছা জোরালো হয়, আর এইসব কাজের কথা মনে করার সময় যদি স্থায়ী সামাজিক প্রবৃত্তি ও অন্যদের মতামত তাকে দঃশ্চিতাগ্রন্থত করে না তোলে—তাহলে সে অবশ্যই একজন খারাপ প্রকৃতিরঃ

লোক। ১০ তখন তার মধ্যে আন্ধ-সংযমের যে একমান্ত প্রবণতাটি দেখা যার, অ হচ্ছে দ্রেফ শাস্তি পাওয়ার ভয়। আর সেইসঙ্গে থাকে একটা বিশ্বাস যে, নিজের চেয়ে অপরের ভালো গাণকে শ্রুখা জানানোটাই ভবিষ্যতে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার পক্ষে অনুকলে হবে।

ম্পর্ণতই প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষ কিছা না ভেবে সহজ সরল মনেই নিজে ইচ্ছা পরেণ করে থাকে, অবশ্য যদি না সেইসব ব্যক্তিগত ইচ্ছা তার সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তিতে হস্তক্ষেপ করে, অর্থাৎ যদি না অপরের মঙ্গল সাধনে কোন ব্যাঘাত ঘটায়। কিম্<u>ড</u> আত্ম-ভর্ণসনা বা নিদেনপক্ষে দুর্শিক্ষতা থেকে সম্পূর্ণ রেহাই পাবার জন্য সে তার প্রতিবেশ দের সম্মতি নেই এরকম কোন কাজ ( তা সে অসম্মতি যুক্তিসঙ্গত হোক বা না-ই হোক ) এডিয়ে যাবার চেণ্টা করে। নিজের দৈনন্দিন অভ্যাসগ্রনিও তাকে পরিহার করতে হয় না, বিশেষ করে সেগ্রাল যদি যান্তিয়ত্ত হয়. তাহলে তো একেবারেই নয়। কারণ তা করতে গেলে সে নিশ্চিতভাবেই অস কণ্টির শিকার **रत । এक्टेंভाবে সে তার জ্ঞানমতে বা অন্ধ ধারণার বশে যে ঈ**শ্বর বা বহ**্-ঈশ্বরে** বিশ্বাস করে, তার বা তাদের প্রত্যাখ্যান থেকেও নিজেকে বাঁচিয়ে চলার চেণ্টা করে। অবশ্য এর সঙ্গে প্রায়শই ঈশ্বরদত্ত শাস্তির ভয়ও তার মনের মধ্যে কাজ করে চলে। প্রথমে প্রকৃত সামাজিক নীতিজ্ঞান সমূহকেই মালু করা হতোঃ নৈতিক বোধের উৎস ও প্রকৃতি সম্পর্কে উপরে যে দু: চিউচ্সীটির কথা বলা হল, তা আমাদের বলে দেয়-কী করা উচিত। এবং বিবেকবোধ সম্পর্কে যে দুর্গিউভঙ্গীর কথা। বলা হল, তা আমাদের ভর্ণসনা করে অনুচিত কাজ করলে। এইদ<sub>্</sub>ণিটভঙ্গীগ**্রালর সঙ্গে** মান,ষের মধ্যে এই গা্রণটির প্রারশিভক ও অন,মত অবস্হার যথেণ্ট মিল রয়েছে। বর্ব র অবস্হায় একসঙ্গে মিলে-মিশে থাকবার জন্য মানুষের মধ্যে অস্তত সাধারণভাবেও যে গ্রেণগ্রাল থাকার দরকার ছিল, আজও সেগ্রালকেই মান্রধের সবথেকে প্রয়োজনীয় গুণাবলী বলে মনে করা হয়। কিল্তু এগুলি প্রায় পুরোপ্রারভাবে কেবলমাত্ত একই গোষ্ঠীর লোকজনের মধ্যেই সীমাবন্ধ রয়ে গেছে। অন্য গোষ্ঠীর লোকজনের সঙ্গে একেবারে বিরম্প আচরণ করলেও তাকে কোন অপরাধ বলে গণ্য করা হয় না। খুন, লুঠতব্রাজ, প্রতারণা প্রভূতি ঘটনা একেবারে যথেচ্ছ হয়ে উঠলে কোন গোষ্ঠীই মিলে-মিশে বাস করতে পারত না । তাই কে**উ** তার নিজের গোষ্ঠীর

মধ্যে এই ধরণের অপরাধ ঘটালে সে "আজীবন অপষ্টের ছাপষ্টের হয়",কিন্তু অন্য গোষ্ঠীর মধ্যে এসব ঘটনা ঘটালে অপষ্শের প্রন্ন আদো ওঠে না। উত্তর আমেরিকার কোন ইণ্ডিয়ান যদি ভিন্ন কোন গোষ্ঠীর কারো মাথার খালি উপডে নিয়ে আসতে পারে, তাহলে সে নিজে যেমন সম্জুণ্ট হয়, তেমনি গোণ্ঠীর অন্যেরাও তাকে অভিনন্দন জানায়। শুখু তাই নয়, ডিয়াক্রো অনেকসময় অকারণেই কোন নিরীহ মানুষের মাথা কেটে আনে, তারপর জয়ের স্মারক হিসেবে সেটাকে যত্ন করে শ্বিকয়ে রাথে। শিশ্বহত্যা তো সারা প্রথিবী জ্বড়ে ব্যাপকভাবেই চাল্ব আছে, ১৪ কিম্পু তার জন্য হত্যাকারীদের কোন সমালোচনার মুখে পড়তে হয় না। বরং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শিশ, হত্যা, বিশেষ করে মেয়ে-শিশ, হত্যাকে মঙ্গলজনক বলে মনে করা হয়, বা এই হত্যাকে কোন ক্ষতিকর কাজ বলে অন্তত মনে করা হয় না। আগেকার দিনে আত্মহত্যাকে সাধারণত কোন অপরাধ বলে মনে করা হতো না. ১৫ বরং সাহসের নিদর্শন হিসেবে কাজটাকে সম্মানজনক কাজ বলেই বিবেচন। করা হতো। এখনও পর্য'নত কিছু অর্ধ'-সভ্য ও বন্য জাতির মধ্যে আত্মহত্যার জন্য কোনরকম ভর্ণসনা করা হয় না, কারণ কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে গোষ্ঠীর অন্যদের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। জানা যায় যে, ভারতবর্ষের ঠগীরা তাদের বাপকাকাদের মতো অগনেতি লন্টেতরাজ বা পথচারীদের নিন্ঠারভাবে শ্বাসরোধ করে হত্যা করতে না পারলে অত্যন্ত অনুশোচনা করে থাকে। সত্যি বলতে কি. সভ্যতার আদি অবস্হায় অপরিচিতের জিনিসপত্র কেড়ে নেওয়াটাকে সন্মানজনক কাজ বলেই মনে করা হতো।

প্রাচীনকালে ক্রীতদাসপ্রথার কিছ্ম উপকারী ভূমিকা থাকলেও, আসলে এটা একটা মারাত্মক অপরাধ। তথাপি, এই সেদিন পর্যাত এমনকি অত্যাত স্থসভা জাতিগ্রনিও এই প্রথাকে কোন অপরাধ বলে মনে করত না। আর তার

১৪। এ বিষয়ে সবথেকে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা দেখেছি ডঃ গারল্যাণ্ড-এর "Ueber dan Aussterben der Natarviolker" (১৮৬৮) শীর্ষক রচনার। শিশুহত্যা সম্বন্ধে পরবৃতী কোন পরিচেদে আমি আবার আলোচনা করব।

১৫। আত্মহত্যা প্রসঙ্গে লেকি-র "হিন্ত্রি অফ্ ইউরোপীরান মর্যাল্ন্" গ্রন্থের বও-১, ১৮৬৯, পৃ: ২২৩-এর চিন্তাকর্বক আলোচনা দ্রন্থীর। মি: উইনউভ রিরাদ বক্তদের ব্যাপারে আমাকে জানিরেছেন, পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রোরা হামেশাই আত্মহত্যা করে থাকে। এটা হ্বিদিত যে স্পোন কর্তৃক বিজিত হওয়ার পার দক্ষিণ আমেরিকার হতভাগ্য আদিবাদীদের মধ্যে আত্মহত্যা হয়ে উঠেছিল প্রার প্রাতাহিক ঘটনা। নিউজিল্যাণ্ডের ব্যাপারে দ্রন্থীন-শ্লাভারা"-র প্রমণ্বৃত্তান্ত, আর আালিউশিয়ান বীপপ্ঞের ব্যাপারে দ্রন্থীন-মূলার-এর রচনা,—এগুলি মূলার তার "Les Facultes Mentales" গ্রন্থের ব্যন্ত ২, পৃ: ১৬৬-এ উত্ধতে করেছেন।

্মলে কারণ ছিল এই যে, সাধারণত ক্রীতদাস ও তাদের প্রভুরা ছিল ভিন্ন ভিন্ন ্জ্রাতির লোক। অন্যদিকে, বর্বার লোকেরা সাধারণত তাদের **স্থাদের কথা**য় কোন আমল দেয় না। ফলে এই স্ফীলোকরা কার্যত ক্রীতনাসী হয়েই দিন কাটায়। অধিকাংশ বন্য জাতির লোকজন তাদের অপরিচিত লোকদের দুঃখ-কণ্টে সম্পূর্ণ উলাসীন থাকে, এমনকি তা দেখে মনে মনে মজাও অনুভব করে। হয়-তো অনেকেই জানেন উত্তর আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানদের বউ-বাচ্চারা তাদের শতকে পীতন করার সময় যথেণ্ট সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। কোন কোন বন্য জাতির লোকেরা জীবজন্তদের নিষ্ঠারভাবে হত্যা করে এক বীভংস উল্লাস অন্যুভব করে। তাদের কাছে মানবিকতা এক অজানা বিষয়। তা সম্বেও, পারিবারিক প্রীতির পাশাপাশি, একই গোষ্ঠীর সনসাদের মধ্যে একটা মায়া-মমতার বাঁধন থাকেই. একং ্সেটা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় দলের কেউ অস্তুস্হ হয়ে পডলে। শু:২০তাই নয়, কখনো কখনো গোষ্ঠীর বাইরের লোকদের প্রতিও তাদের মমতা-আর্দ্র হাতটি বাড়ানো থাকে। এসম্পর্কে মুক্তো পার্ক একটি মর্ম দপর্ণী বর্ণনা আমাদের হাতে তলে দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, অরণ্যবাসী একটি নিগ্রো স্তালোক তাঁর প্রতি অতাশ্ত সদয় আচরণ করেছিল। বন্য জাতের লোকদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি চমৎকার বিশ্বদততার অনেক দৃংটাত্তই দেওয়া যায়, কিল্তু অপরিচিত আগল্তুকদের ক্ষেত্রে তাদের আচারণ একেবারেই বিপরীত। অভিজ্ঞতা বলেছে, তাদের সম্পশ্যে স্পেনীয়দের थ्यक्रनणे नायारे हिल-"ना, ना, कथरना रकान रेप्छियानरक विश्वाम रकारता ना।" সত্য না থাকলে বিশ্বস্ততা আসতে পারে না । একই গোণ্ঠীর লোকজনদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি এই প্রধানতম চরিত্র গরেণ মোটেই বিরল ঘটনা নয়। মুঙ্গো পার্ক নিজের কানে শানেছিলেন, নিগ্রো স্তীলোকটি তার শিশানের সাত্যি কথা বলার উপদেশ দিচ্চে। এই গুণেটি এত গভীর ভাবে তাদের মনের মধ্যে গে'থে যায় যে অনেক সময় অপরিচিত আগশ্তুকদের ক্ষেত্রেও বন্যরা সত্যের কোন অন্যথা করে না, এমনকি এর জন্য তারা যথেণ্ট ত্যাগ স্বীকারও করে থাকে। অবশ্য আধুনিক কটেনীতিবিদ্যার ইতিহাস স্পণ্টভাবেই দেখিয়ে দেয় যে শত্রুর কাছে মিখ্যা কথা বলাটা খাব একটা দ্বোষের কিছা নয়। যে মহোতে কোন গোষ্ঠীর একজন স্বীকৃত নেতার উল্ভব হয়, সেই ম.হ.ত' থেকেই বিশ্বস্ততাহীনতাকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়; এমনকি চরম অন্ধ আনুগত্যও একটা মহান গুলু হিসেবেই বিবেচিত হয়। আদিম অবস্হায় কোন লোকের সাহস না থাকলে তাকে তার গোষ্ঠীর পক্ষে উপকারী বা বিশ্বসত বলে মনে করা হতো না। ফলে সারা প্রথিবীতেই এই গ্র্ণাট দার্ণ সন্মান পেতো। সভ্য দেশে একজন ভালো কিন্তু ভীতু মান্ত্রেও

সমাজের পক্ষে একজন সাহসী লোক অপেক্ষা অনেক বেশী উপকারী হতে পারে, তব্ কিম্পু আমরা সাহসী লোকের চেরে ভীতু লোককে বেশী সম্বান করি না, তা সে সমাজের বতই উপকার কর্ক না কেন। অন্যদিকে, একজনের বিচক্ষণতার সঙ্গে অন্যদের কল্যাণের তেমন কোন সম্পর্ক না থাকলেও, এটা একটা অত্যমত প্রয়োজনীয় গ্রেণ। কিম্পু কখনোই সেটা বথাবথ স্বীকৃতি পায় না। আম্মোৎসর্গ, আত্মসংব্দ ও সহ্য শক্তি না থাকলে কোন মান্বই তার গোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য কাজ করতে পারে না, ফলে এই গ্রেণগ্রলিকে অধিকাংশ সময়ই উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয় এবং সঠিকভাবেই ম্ল্যায়ণ করা হয়। অসভ্য আমেরিকানরা তাদের কট্সহিষ্ট্তা ও সাহসের প্রমাণ দেওয়া ও তা বাড়ানোর জন্য মারাত্মকরক্ম সব শারীরিক পীড়নের হাতে নিজেদের সমর্পন করে, মুথে টা শব্দটি পর্যান্ত করে না। অবশ্যই এরা প্রশংসার দাবীদার। ভারতীয় ফকিররাও প্রসংসার দাবী রাথে বখন তারা দেহের মাংসের মধ্যে একটা আকিশি আটকে দোল খায়; অবশ্য এর পিছনে থাকে নির্বোধ ধর্মীয় প্রেরণা।

অন্যান্য তথাকথিত আত্ম-বিবেচনামলেক গুণাবলীর সঙ্গে গোষ্ঠীর কল্যাণ অকল্যাণের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই—যদিও পরোক্ষ সম্পর্ক থাকাটা একাশ্তই স্বাভাবিক, কিম্তু বন্য-মানুষরা এগালিকে কখনোই তেমন গারুতে দেয় নি। অবশ্য সভ্য জাতিগুলি এখন এই গুলগুলিকে যথেণ্ট মর্যাদা দিচ্ছে। বন্য জাতিগুলির মধ্যে অপরিমিত স্থরা পানের অভ্যাস কোন নিন্দনীয় কাজ নয়। এদের মধ্যে চরম কাম কতা ও অস্বাভাবিক অপরাধের হার আশ্চর্যারকম বেশী। কিন্তু যথন থেকে বহুগামি বা একগামি বিবাহের প্রথা চাল, হলো, তখন থেকে এরা ঈর্ষ নীয় ভাবে নারীর গ্রাণাবলীকে মর্যাদা দিতে শিখল। অবিবাহিত মেয়েরাও এই মর্যাদার অংশীদার হলো। পরেরুষদের মধ্যে এই পরিবর্তন এসেছিল খুব ধীরে ধীরে, আমাদের আজকের সমাজ তো তার জনেশত দৃণ্টাশ্ত। সতীম্বের জন্য আত্ম-সংব্যম একাশ্তই প্রয়োজন। সেই জন্যই সভ্য মান্ববের নৈতিক ইতিহাসের সচেনা থেকেই একে এত সম্মান করে আসা হচ্ছে। আর তার ফলে সেই স্থারে সময় কাল আজো কোমার্য রক্ষার নির্থেক প্রয়াস একটি মহৎ গুণ হিসেবে উচ্চাসন দখল করে আছে। অশোভন আচরণকে ঘূণা করাটা আমাদের কাছে এত স্বাভাবিক, যে মনে হয় যেন তা আমাদের মম্জাগত। আবার সতীত্ব রক্ষার জন্য এই ব্যাপারটা খাব মল্যেবানও বটে। স্যার জি গ্টানটোনের মতে, এটা শুধুমাত্র সভ্য জীবনের সঙ্গেই সংশ্লিণ্ট একটি আধ্বনিক গ্রেণ। বিভিন্ন জাতির প্রাচীন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে, পদ্পেদ নগরের দেওয়াল-চিত্রে

এবং নানান বন্য জাতির কাজকর্মের মধ্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা এতক্ষণ দেখলাম যে বন্য লোকেরা, এবং সম্ভবত আদিম মানুষেরাও কোন কাজের ভালো-মন্দ বিচার করত তাদের নিজেদের গোষ্ঠ র কল্যাণ-অকল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে—সমগ্র মানবজাতি কিবা গোষ্ঠীর কোন একজন সদস্যের কল্যাণ-অকল্যাণের ব্যাপারে তাদের কোন মাথাব্যথা ছিল না। আর এই সিম্বান্তে পে ছানোর পর বলা যায়, তথাকথিত নৈতিক বোধ প্রাথমিকভাবে সামাজিক প্রবৃত্তি থেকেই গড়ে ওঠে, কারণ দেখতে গেলে এই দুটিই পুরোপুরিভাবে সমাজ সম্প্রেছ। আবার আমাদের মানদন্ডের বিচারে বন্য লোকজনদের নৈতিক মান নিদ্ন হওয়ায় প্রধান কারণ হচ্ছে একই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যেই তাদের সহানুভূতি সীমাবত্থ থাকে। দ্বিতীয়ত, চিণ্ডাভাবনার ক্ষমতা যথেণ্ট দূর্ব ল হওয়ায় তারা অনেক গণেকে গণে বলে চিনতেই পারে না, বিশেষ করে আম্মোপলন্ধিগত গ্রণগ্রনিকে, যা তানের গোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য একান্ড দরকারী। যেমন, অধিকাংশ সময়ে বন্যরা মিতাচার, সতীম্ব ইত্যাদির অভাবে ক্রমশ ব<sup>্র</sup>ণ্য প্রাপ্ত অশাভ বিষয়গ**্রালকে নির্ণায় করতে ব্যথ' হ**য়। ততীয়ত, তাদের আত্ম-সংযমের ক্ষমতা বেশ দূর্বল। কেননা, তাদের এই ক্ষমতাটি দীর্ঘাদিনের— সম্ভবত জন্মগত—অভ্যাস, নির্দেশ ও ধর্মের সাহায্যে শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি। এখানে আমি বন্য লোকজনের অনৈতিক কাজকমের বিশদ ব্যাখ্যা দিলাম এইজন্যে যে সম্প্রতি কোন কোন লেখক হয় তাদের নৈতিক চরিত্রকে প্রশংসার দুটিউঙ্গীতে দেখতে শারা করেছেন, অথবা তাদের অধিকাংশ অপরাধকে পথস্রুট পরোপকারীতা বলে দেখাতে চেয়েছেন। এইসব লেখকরা তাঁদের সিন্ধান্ত গড়ে তলেছেন বন্যদের সেইসব গ্রেণের ওপর ভিত্তি করে, ষেগ্মলি তাদের পরিবার ও গোষ্ঠীর অস্তিত্বের পক্ষে কার্যকরী, এবং প্রয়োজনীয়ও বটে—নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে এইসব গ্রণ তাদের বেশ উচ্চ মাগ্রাতেই আছে।

সিদ্ধান্ত মূলক মন্তব্যসমূহ: নীতিজ্ঞান বিষয়ে সিম্থান্তম,লক মতবাদপাহী দার্শনিকদের দল মনে করতেন, নৈতিকতার ভিত্তি হল এক ধরণের ম্বার্থপিরতা। কিন্তু অতি আধ্নিককালে 'চরম স্থথের নীতি'-কেই এর ভিত্তিবলে মনে করা হচ্ছে। তবে, শেখোন্ত নীতিটিকে মান্ধের আচার-আচরণের মাপকাঠি হিসাবে দেখাটাই য্ভিয্ভে, মোটেই তার আচার-আচরণের চালিকাশন্তি

নয়। তথাপি, যে-সব লেখকের লেখা আমি পড়েছি, তাঁদের দু,'একজনে বাদে'<sup>৬</sup> সবাই অমনভাবে লিখেছেন, হেন প্রত্যেকটি কাজেরই একটি নির্দিষ্ট হেতু বা চালিকাশক্তি থাকে, আর তা অবশ্যই কোন-না-কোন আনন্দ বা নিরানন্দের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু প্রায়শই দেখা যায় মানুষ আনন্দ সচেতন না হয়ে কেবল সহজাত প্রবৃত্তির বা দীর্ঘ অভ্যাসের বশে আবেগ প্রণোদিত হয়ে কাজ করে—মোমাছি বা পি°পড়েরা ষেভাবে তাদের সহজাত প্রবৃত্তিকে অম্প্রভাবে অন্সরণ করে, অনেকটা সেরকমই। মনে করা যাক কোথাও আগ্রন লেগেছে। এটি নিশ্চয়ই একটি চরম বিপজ্জনক ঘটনা। তথন আমরা কী দেখি?—দেখি একজন লোক এক মহের্তেও ইতস্তত না করে তার প্রতিবেশীকে রক্ষা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় সে নিশ্চয়ই কোন আনন্দ অনুভব করে না। আবার, প্রতিবেশীকে উত্থারের চেন্টা না করলে পরবর্তীকালে তার নিজের মধ্যে যে অসম্ভোষ সাটি হবে, তা নিয়ে ভাবনা-চিম্তা করার সময়ও তখন সে পায় না। পরবতী পময়ে নিজের আচরণ নিয়ে চিম্তাভাবনা করলে সে ব্রুবতে পারে তার মধ্যে আবেগ তাডিত একটি শক্তি রয়েছে, যা আনন্দ বা স্থখ সম্পানের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, আর এটাই হচ্ছে মনের মধ্যে গভীর ভাবে জাঁকিয়ে বসা তার সহজাত প্রবৃত্তির দৃণ্টাশ্ত।

নিশ্নশ্রেণীর প্রাণীদের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রবৃত্তির ব্যাপারটা খ্ব গ্রেক্সের্ণ, মনে হয় এটা বলা বেশী স্থেষ্ট্ত হবে যে তাদের এই প্রবৃত্তি সমগ্র প্রজাতির স্থের জন্য বিকশিত হয়নি, বিকশিত হয়েছে সমগ্র প্রজাতির সার্বজনীন মঙ্গলের জন্য। সার্বজনীন-মঙ্গল বলতে আমরা কী বৃত্তি ? বিশাল সংখ্যক প্রাণীকে

১৬। মিল্ বৃব পরিষার ভাবেই বীকার করেছেন ( দ্র: "দিন্টেম অফ্ লজিক", ২র বঙ্
পৃঃ ৪২২ ), আনন্দের প্রত্যাশা না করেই কেবল অভ্যাদের বশেও অনেক কাল সম্পাদন করা
বিতে পারে। মি: দিল্ল,উইকও আনন্দ ও ইচ্ছা বিবরে তার প্রবন্ধে বলেছেন ( দ্র: "ল্ল
কনটেম্পারারি রিভিউ", একিল ১৮৭২, পৃঃ ৬৭১), "সংক্ষেপে, আমাদের সচেতন ও তৎপর
আবেগ সর্বদাই আমাদের মধ্যে বথেষ্ট সংবেদনশীলতা স্বষ্ট করে—এই মতবাদটির বিশ্বদ্ধে আমি
বলতে চাই যে, আমরা আমাদের সচেতনতার মধ্যে সর্বত্রই বাড়তি উপলব্ধির আবেগ ব্লুঁলে
পাই বার লক্ষ্য আনন্দ নয়, অল্ল কিছু। অনেক সমন্ন এই আবেগ আত্মপোলব্ধির সঙ্গে এতই
সঙ্গতিহীন হয়ে ওঠে বে এ ছটি সচেতনতার মধ্যে একসঙ্গে সহক্ষে সহাবহান করতে পারে না।"
আমাদের আবেগ কোন প্রকারেই সবসমন্ন সমসামন্নিক বা প্রত্যাশিত আনন্দের অমুভূতি থেকে
উৎপন্ন হয় না—সাধারণ এই অমুভূতিই হলো নৈতিকতার স্বতঃ ছুর্ জ্ঞান-উপলব্ধি-তত্ব গ্রহণের
পিছনে একটি বৃট কারণ। শুধু তাই নয়, এই অমুভূতি থাকার ব্র্যান্ত স্বাত্রণার মাতা ও উদ্দেশ্থ
নিম্নে বিভ্রান্তি দেখা দেয়, কিন্তু আসতা এ ছটি কিছুটা এক হরেই মিশে থাকে পরস্পরের সঙ্গে।

তাদের নিজ নিজ অবস্হার মধ্যেই পূর্ণ প্রাণশন্তিতে ও স্বাস্থ্যে ভরপরে করে তোলা, এবং তা করতে গিয়ে তাদের মানসিক গুণাবলীর কোন ক্ষতি না করা। সন্দর নেই মানুষ ও নিন্দরশ্রেণীর প্রাণীদের সামাজিক প্রবৃত্তি প্রায় একইরকম অবস্হার মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়েছে। এই পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে যে সম্ভবপর হলে উভয়ের এই প্রবৃত্তির জন্য একই সংজ্ঞা ব্যবহার করা এবং নৈতিকতার মাপকাঠি হিসাবে সাবিক স্থথের বদলে সাবিক মঙ্গল বা কল্যাণকেই গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক নীতিশাস্তের বিচারে এই সংজ্ঞার মধ্যে কিছু ঘাটতি রয়ে যাছে।

যখন কোন লোক নিজের জীবন বিপন্ন করে তার প্রতিবেশীকে রক্ষা করতে ছুটে যায়, তখন তার কাজকে মানবজাতির সাবিক স্থথের জন্য না ভেবে সাবিক মঙ্গলের জন্য ভাবাই যুৱিষ্কু । ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে মঙ্গল আর স্থথ সাধারণত সমার্থকই হয়ে থাকে, এবং সন্তুন্ট ও স্থখী কোন মানবগোণ্ঠী অসন্তুন্ট ও অস্থখী একটি মানবগোণ্ঠীর চেয়ে অনেক ভালোভাবে বিকাশ লাভ করে । আমরা আগেই দেখেছি যে, মানব ইতিহাসের প্রারম্ভিক সময়ে গোণ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সামগ্রিক ইচ্ছা প্রতিটি সদস্যের আচরণের উপর যথেন্ট প্রভাব বিস্তার করত । আর সকলেই যেহেতু স্থথ কামনা করে, তাই 'চরম স্থের নীতি'' একটি অত্যন্ত গ্রের্ম্বপর্ণে গোণ নির্দেশক বা লক্ষ্যের রূপে নেয় তবে, সহান্ত্র্ভি ( যা কিনা অন্যদের সম্মতি বা অসম্মতিকে মূল্য দিতে শেখায় আমাদের ) আর সামাজিক প্রবৃত্তিই মুখ্য আবেগ ও নির্দেশকের দায়িত্ব পালন করে থাকে । কাজেই, আমাদের চরিত্রের মহক্তম অংশটি গড়ে উঠেছে স্বার্থপরতার নীতির ভিত্তিত—এ অভিযোগ ধোপে টেকে না । নিজের সতিয়কারের সহজ্যাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করে প্রতিটি প্রাণী যে তৃথ্যি পায় আর সেই কাজে বাধা পেলে যে অতৃথ্যি দেখা দেয়, তাকে স্বার্থপরতা বলা হলে অবশ্য আলাদা কথা ।

একই গোষ্ঠীভুক্ত সদস্যদের ইচ্ছা বা মতামত প্রথমে মৌখিকভাবে জানানোর চল ছিল, পরে লিখিতভাবে জানানোও শ্রুর্হয়, আর সকলকার এই ইচ্ছা বা মতামতই হয় আমাদের আচার-আচরণের একমান্ত নির্দেশক হিসাবে কাজ করে অথবা আমাদের সামাজিক প্রবৃত্তিগ্রনিকে দার্শরকম শক্তিশালী করে তোলে। তবে, এই ধরণের মতামত কখনো কখনো সরাসরি এই সব প্রবৃত্তির বিরোধিতা করে। শেষোক্ত ঘটনাটিকে ভালোভাবে বোঝা যায় সম্মান-নীতির (Law of Honour) সাহায্যে, অর্থাৎ, যে নীতি অনুযায়ী আমরা শ্রের্শ্বামাদের সমকক্ষদের মতামতকেই গ্রেশ্ব দিই, সমগ্র দেশবাসীর মতামতকে গ্রেশ্ব দিই না। এই

্বীনয়ম লণ্যন করলে—এমন কি সেই নিয়মলাখ্যন প্রকৃত নৈতিকতার সঙ্গে পুরোপ্রার সাযুজাপূর্ণ হলেও—মানুষ স্থাতাকারের কোন অপরাধ করার থেকে ও বেশী যদ্যণা অনুভব করে। একই ব্যাপার দেখা যায় তীব্র লম্জাবোধের ক্ষেত্রেও। এ বোধ আমানের প্রত্যেকের জীবনেই ঘুরে-ফিরে আনে। শিণ্টাচারের কোন তুচ্ছ অথচ প্রথাগত নিয়ম ভঙ্গ করার অনেক বছর পরেও সে ঘটনার কথা মনে পড়লে আমরা লিম্পত হই। সাধারণত সম্প্রনায় বা গোষ্ঠীর বিচারধারা গড়ে ওঠে কিছু, দহলে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, যে অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় গোষ্ঠীর সকল সনস্যের পক্ষে আথেরে কোনটা সবথেকে ভালো ফল দেবে। কিল্ডু বেশীর ভাগ সময় এই বিচারধারা তাদের অজ্ঞতা বা চিম্তা-ভাবনার দর্বলতার দর্শ একটা ভুল জায়গায় গিয়ে পে'ছৈয়ে। আর তাই দুনিয়া জুড়ে নানান অভতে অভতে দেশাচার ও কুসংস্কার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, যেগ;লি মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ ও স্বথের প্ররোপর্বার পারপাহী। হিন্দর্থমাবলাবী কোন গোঁড়া ব্যক্তি তার জাত-পাঁচিল একবার টপকালে প্রচণ্ড আতৃ তিকত হয়ে ওঠে। অবশ্য নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় কার অনুশোচনার তীব্রতা বেশী, ঝোঁকের মাথায় নিষিন্ধ খাদ্য খেয়ে পরে অনুশোচনকারী একজন জাত-হিন্দুর, না চুরি করার পর কেন চুরি করলাম ভেবে কণ্ট পাওয়া একজন চোরের। সম্ভবত চোরের তুলনায় গোঁড়া-হিন্দ্রর মনস্তাপই বেশী দুঃসহ।

আচার-আচরণের এইসব অভ্ত অভ্ত নীতি, অজস্র অভ্ত অভ্ত ধর্মীয় বিশ্বাসের উভব কিভাবে হয়েছে, আমরা সঠিক জানি না। কিভাবেই বা এগালি প্রথিবীর সর্বন্ত মানব-মনের উপর এত গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারল—তা-ও জানা নেই আমাদের। কিল্তু একথা ঠিক যে জীবনের উষালশেন আমাদের মিস্তুক তীর সংবেদনশীল থাকে, অর্থাৎ যা শোনে তা-ই করে বা যা দেখে তা-ই শেখে; তখন যদি কানের, সামনে অনবরত নিদিশ্ট একটি বিশ্বাসের ব্রলি আড়রানো হয়, তাহলে তা অচিরেই প্রায় সহজাত প্রবৃত্তির স্তরে পেশিছে যায়, আর সহজাত প্রবৃত্তির মলে কথা হলো যাজি ভাবনা ছাড়াই ঐ প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করা। অন্যান্য গোণ্ঠীর তুলনায় কিছু বন্য গোণ্ঠী কেন কয়েকটি শৃভ গ্রেণকে—যেমন সত্যের প্রতি ভালবাসাকে—বেশি মর্যাদা দেয়, তা-ও আমরা জানি না। কেনই বা অত্যন্ত সভ্য জাতিগ্রনির মধ্যেও একইরকম মত পার্থক্য দেখা যায়—তা-ও আমাদের অজানা। এই সব অভ্তে দেশাচার ও কুসংস্কারশ্রেলি কত দ্বুমন্ল হয়ে উঠেছে, তা আমরা জানি। ফলে, যাজিসিশ্ব আজ্যো-পলিশ্বর গ্রেণকে আমরা যে আজ একাশত স্বাভাবিক ও প্রায় সহজাত গ্রণ বলেই

মনে করি—তাতে আশ্চর্যের কিছ্ম নেই। আদিমযুগের মান্মরা কিল্তু এই গুণের কোন মূল্যাই দিত না।

মনের ভিতর যথেণ্ট সন্দেহের অবকাশ থাকা সন্থেও মানুষ সাধারণত নৈতিক নিয়মের কোনগর্বাল উৎকৃণ্ট আর কোনগর্বাল নিকৃণ্ট-এর মধ্যেকার তফাং চটপট ব্বে নিতে পারে। উৎকৃণ্ট নিয়মগর্বাল সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তির উপর্বিভিত্তি করে গড়ে ওঠে, আর সেই সঙ্গে সর্ব সাধারণের কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা নেয়। এই নিয়মগর্বালর পিছনে থাকে য্বন্তির জাের আর আমাদের প্রতিবেশীদের সম্মতি অন্যাদিকে নিকৃণ্ট নিয়মগর্বালর মধ্যে কয়েকটি আত্মত্যাগের দিকে নিয়ে যায়, ফলে সেগর্বালকে ঠিক নিকৃণ্ট বলা চলে না। এছাড়া বাকি নিকৃণ্ট নিয়মগর্বাল মলেত আত্মস্বাথের সঙ্গে সম্পর্কায়, জনমত এগর্বালর জন্ম দেয় এবং অভিজ্ঞতা ও চর্চার সাহাব্যে এগর্বাল কমশ পরিণত হয়ে ওঠে। তাই অ-সভ্য গোণ্ঠীগর্বালর মধ্যে এগর্বালর প্রচলন দেখা যায় না।

যখন থেকে মানার সভ্যতার দিকে যাত্রা শারা করল আর ক্ষাদ্র ক্ষাদ্র গোষ্ঠীগালি একটি বৃহৎ সম্প্রদায় ভাক্ত হলো, তখন থেকে প্রতিটি মানুষ্টে বুঝতে শুরু করল যে তার সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তি ও সহানুভ্তিকে জাতির সকলের কাজে লাগাতে হবে—এমনকি নিজের সম্প্রদায়ের যাদেরকে সে চেনে না, তারাও এর বাইরে থাকবে না। একবার সে এই অবস্হায় পে<sup>4</sup>ছোনোর পর সমস্ত দেশ ও সমস্ত জাতির মানুষের জনাই সে নিজের সহানুভূতিকে ছড়িয়ে দিতে পারে, भार्य थारक भूभू क्कों कृष्टिम वाधात महत्व । के जब भान सम्बद्धात जरहा कि वाहित ও অভ্যাসে যদি তার বিপত্ন পার্থক্য থাকে, তাহলে তাদেরকে নিজের সমধ্মী বলে মনে করতে তার অনেক দেরি হয়—এটা দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী ! কেবল মান ধের গণ্ডীতেই নয়, তাকে অতিক্রম করে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের প্রতিও সহান,ভাতি অর্থাৎ মানবতা দেখানোর ব্যাপারটা সম্ভবত অনেক পরে অজিত গুৰুগ্যুলির অন্যতম। আপাতভাবে বন্যদের মধ্যে এই বোধ অনুপশ্হিত; অবশ্য নিজেদের পোষা জীবজশ্তুর প্রতি তাদের যথেণ্টই সহানভেতি থাকে। প্রাচীন রোমবাসীদের মানবতাবোধ কত কম ছিল, সেটা তাদের ঘূণ্য দুন্দ্বরুদ্ধের (পেশাদার একজন যোখা বা স্ব্যাডিয়েটরের সঙ্গে কোন জম্বু বা মানুষের আমৃত্যে লডাই ) প্রদর্শনী থেকেই বোঝা যায়। আমি যতদরে জানি পদ্পাস নগরীর রাখালদের কাছে মানবতাবোধের ধারণা ছিল একেবারেই অপরিচিত। মানুষের এই মহান গুর্ণটি (মানবতাবোধ) খুব সম্ভবত সহানুভ্তি থেকেই গড়ে উঠেছে, অর্থাৎ আমাদের সহানুভূতি বৃতই কোমলতর হয়ে উঠেছে, ছড়িয়ে.

পড়েছে, আমরা যতই সহান্ত্তি বোধ করেছি যাবতীয় সঙ্গীব বস্তু সন্বন্ধে—
ততই গড়ে উঠেছে আমাদের মানবতাবোধ। প্রথমে অলপ কয়েকজন মান্ত্র এই
বোধটিকে মর্যাদা দিতে শত্রত্ব করে এবং প্রয়োগ করতে শত্রত্ব করে, তারপর তাদের
উপদেশ আর দ্টোল্ডের সাহায্যে তা ছড়িয়ে পড়ে নবীনদের মধ্যে, এবং অবশেষে
জনমতের মধ্যে স্পণ্টভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে এই মানবতাবোধ।

নৈতিক কৃণ্টির সর্বোচ্চ স্তরে পে'ছিলে আমরা ব্রুতে পারি যে নিজেদের চিন্তা-ভাবনাকে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, আর "যে-সব পাপ আমাদের অতীতকে মনোরম করে তুলেছিল, সেগ্লিকে এমনকি একেবারে অন্তরতম চিন্তাতেও ঠাই দেওয়া উচিত নয়''। কোন্টা খারাপ কাজ, তা চিনতে যা-কিছ্ আমাদের সাহায্য করে, তা-ই আবার ঐ কাজটাকে সহজ করেও তোলে। মার্কাস অরেলিয়াস বহুদিন আগেই বলেছিলেন, "আপনার অভ্যাসগত চিন্তা-ভাবনা যেমন হবে, আপনার মনের গঠনও হবে তেমনই। কারণ চিন্তা-ভাবনার রঙেই রঞ্জিত হয় আমাদের আত্মা।''

মহান দার্শনিক হাবার্ট দেপন্সার সম্প্রতি নৈতিকবোধ সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমার মনে হয় মানবজাতির সমস্ত অতীত প্রজন্মের মধ্যে দিয়ে উপযোগিতা সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা গড়ে উঠেছে, অুদুটু হয়ে উঠেছে, তা আমাদের মধ্যে নানান সময়ে নানান পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে। আর এই পরিবর্তন, অবিরাম চলতে চলতে আর নানা কিছু সঞ্চয় করতে করতে, আমাদের নৈতিক স্বজ্ঞার কিছু, বিশেষ ক্ষমতা, বিশেষ আবেগ গড়ে জলেছে, যা আমাদের জানিয়ে দেয় কোনটো সঠিক আচরণ আর কোনটো বেঠিক। উপযোগিতা সম্বন্ধে আমাদের যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, আপাতভাবে তার ভিস্তিতে কিন্তু এই স্বজ্ঞা বা আবেগ গড়ে ওঠে না।" বিভিন্ন গ্রন্থমণ্ডিত প্রবণতাগর্মল নবেশ কিছুটোই উত্তরাধিকার সাত্তে বর্তায় বলে আমার মনে হয়। আমাদের গ্রহপালিত পশ্র-পাখিরা তাদের বিভিন্ন ঝোঁক ও অভ্যাস যে নিজেদের সন্তান-সম্ততির মধ্যে চারিয়ে দেয়, সে কথা না-হয় বাদই দিচ্ছি। কিন্তু এমন অনেক প্রামান্য ঘটনার কথাও আমি শনেছি, যেখানে উচ্চশ্রেণীর অনেক পরিবারের মধ্যে চুরি করার ইচ্ছা আর মিথ্যা কথা বলার একটা প্রবণতা বংশপরম্পরারুমে চালঃ থাকতে দেখা গেছে। সম্পদশালী শ্রেণীর মধ্যে চুরি করা একটা নেহাতই বিরন অপরাধ। কাজেই, একই পরিবারের দুই বা তিনজনের মধ্যে চুরি করার ঝোঁক খাকাটা নিছক কোন আকস্মিক সমাপতন হতে পারে না। খারাপ প্রবণতাগ**্রাল** -বদি উত্তরাখিকার সূত্রে সন্ধারিত হতে পারে, তাহলে ভালো প্রবর্ণতাগালর পক্ষেও

ঐভাবে সণ্ণারিত হওয়া একাশ্তই সম্ভব। হজম কিশ্বা যক্ৎ-সংক্রাশ্ত গণ্ডগোলেঃ বাঁরা দীর্ঘদিন ভূগেছেন, তারা ভালো করেই জানেন যে শরীরের অবস্থা ছাপ্য ফেলে মস্ভিদ্রের ওপর, এবং সেটা আমাদের নৈতিক প্রবণতার ওপর দার্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। "মানসিক গণ্ডগোলের একেবারে প্রাথমিক লক্ষণগ্লির অন্যতম হচ্ছে নৈতিক বোধের বিকৃতি বা ভাঙন"—এই ঘটনার মধ্যেও সেই একই সত্যের প্রতিধর্নি শর্নি। ১৭ মিস্ভিকবিকৃতিও অনেক সময় বংশপরম্পরাক্তমে বর্তায়। মানবজাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে নৈতিক প্রবণতার ব্যাপারে যে পার্থক্য আছে বলে মনে করা হয়, তাকে ব্রুতে হলে নৈতিক প্রবণতার এই বংশান্ত্রমে সন্ধারিত হওয়ার নিয়মের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গভাশ্বর নেই।

সামাজিক প্রবৃত্তির মধ্যে থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে প্রাথমিক আবেগগর্নল আমরা অর্জান করে থাকি, সেগালির ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সাত্রে গাণুমণিডত প্রবণতাগালির এমনকি আংশিক সংলেনও এক দারণে সহায়ক ভামিকা পালন করে থাকে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে গুণুমণিডত প্রবণতাগুলি বংশানুক্তমেই অন্তিত হয়, তাহলে অত্ততপক্ষে সতীত্ব, মিতাচার, জীবজন্তুর ওপর দরদ প্রভাতি व्याभारत এकটा विराध घरेनारक मण्डवभन्न वर्लारे मत्न रहा। व्याभान्ने ध-न्नकम-এই গ্রেণগুলি একই পরিবারভুক্ত বেশ কিছু প্রজন্ম জুড়ে চলে আসা বিভিন্ন অভ্যাস, নিদেশি আর দৃণ্টাশ্তের সাহায্যেই কোন মানুষের মনের ওপর ছাপ ফেলে, আর এইসব গুর্ণবিশিষ্ট যে-সব ব্যক্তি জীবন-ধারণের সংগ্রামে সবথেকে সফল হতে পেরেছে, তারা অন্য কোন মানুষের মনে খুব কমই ছাপ ফেলে কিন্বা আদৌ কোন ছাপই ফেলে না। এ ধরণের কোন উত্তরাধিকার সম্ভব কি না, সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। আর সেই সন্দেহের মলে কারণটা হল এই যে, তাহলে তো ঐ নিয়ম অনুযায়ী যে কোন অর্থ হীন প্রথা, কুসংস্কার আর রুচিও —বেমন অপবিচ খাবার সম্বদ্ধে হিন্দুদের আত•ক—বংশানুক্রমে সণ্ণারিত হতে পারত ! কিন্তু কোন কুসংস্কারমলেক প্রথা কিন্বা অর্থহীন অভ্যাসের এইভাবে বংশান ক্রমে সঞ্চারিত হওয়ার সমর্থনে কোন প্রমাণ আমার চোখে পড়েনি। সাধারণভাবে বিচার করলে অবশ্য মনে হয়, জীবজ্বতুরা যেমন বংশানুক্রমে কিছু বিশেষ খাদ্যপ্রীতি বা বিশেষ কিছন শহন ভীতির শরিক হয়, তেমনি মানুষের ক্ষেত্রেও বংশান,ক্রমে নানান গ্রুণের অধিকারী হওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই ।

শেষত, নিশ্নশ্রেণীর প্রাণীদের মতো মান্ষও তার সামাজিক প্রবৃত্তিশ্লে অজ ন

১৭। মডক্লে, "বডি জ্যাপ্ত মাইঙ'', পৃ: ৬•।

করেছিল গোটা সমাজের মঙ্গলের জন্যই, আর একেবারে প্রথম থেকেই এগুলি তার মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে প্রতিবেশীদের সাহায্য করার একটা আকাণ্যা, मरान, ७६ जित्वार, व्यर जारक वारा करत्राष्ट्र প্रजित्वभौत्मत्र वन, स्मापन वा वन,-মোদনকে মান্য করতে। অনেক প্রাচীনযুগে সঠিক বৈঠিক নির্ণয়ের একটা স্থলে নিয়ম হিসেবে এইসব আবেগ মানুষকে সাহায্য করেছে। কিন্তু আন্তে আন্তে মানুষের মননক্ষমতার উন্নতি ঘটলো, নিজের কার্যকলাপের স্থদরেপ্রসারী ফলাফলকৈ সে ব্রুবতে শিখল, ক্ষতিকর প্রথা আর কুসংস্কার বর্জন করার মতো পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করল, অন্যান্য মানুষদের মঙ্গলের কথাই শুধু নয় বরং তাদের স্থােথর কথাও বেশি করে ভাবতে শুরু করল। কল্যাণদায়ী অভিজ্ঞতা থেকে গড়ে ওঠা অভ্যাস, বিভিন্ন নির্দেশ আর দুন্টান্ত তার সহানুভূতিকে আরও কোমল, আরও প্রসারিত করে তুলল, তার মধ্যে সহান,ভাতি স্কৃতি হল সমস্ত জাতির মানুষের জন্য, জড়বুণিধ, বিকলাঙ্গ আর সমাজের অন্যান্য অকর্মণ্য সদস্যদের জন্য, এমন্কি নিম্নতর প্রাণীদের জন্যও—আর এইসব গণে অর্জন করার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার নৈতিকবোধের মানও অনেক উন্নত হয়ে উঠল। সিম্ধান্তম,লক চিন্তার অনুগামী নীতিবাদীরা এবং কিছ;ু দ্বজ্ঞাবাদীও দ্বীকার করেন যে মানব-ইতিহাসের আদি যুগ থেকেই মানুরের নৈতিকবোধের মান **উন্নত হতে শ**ুরু করেছে <sup>১৮</sup>।

নিন্নতর প্রাণীদের বিভিন্ন সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে মাঝে-মাঝে একটা পারস্পরিক সংঘাত বাধতে দেখা যায়। কাজেই, নানুষের ক্ষেত্রেও যে তার নানান সামাজিক প্রবৃত্তির মধ্যে সংঘাত বাধবে, সংঘাত বাধবে তার আহ্ত গুন্থাবলী আর নিন্নতর (কিন্তু সেই ম্হুতে শক্তিশালী) আবেগ বা আকাৎথার মধ্যে—তা আর আশ্চর্য কী! মিঃ গ্যান্টন বলেছেন স্—ব্যাপারটার মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই, কেননা তুলনামলেক বিচারে মানুষ বর্বর অবস্হা থেকে উল্লীত হয়েছে মথেণ্টই সাম্প্রতিক কালে। কোন প্ররোচনার উত্তেজিত হয়ে পড়ার পর আমরা একটা অসম্তৃণিট, লংজা, অনুশোচনা বা অনুতাপ বোধ করি, আর এই অনুভ্তিটো হচ্ছে অন্য কোন শক্তিশালী প্রবৃত্তি বা আকাংখা অত্থ থাকলে বা

১৮। একজন লেথক এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে অত্যন্ত জোরালো যুক্তি দিয়ে নিজের মত প্রকাশ করেছেন ( ক্র:, ''নর্থ ব্রিটিশ রিভিউ'', জুলাই, ১৮৬৯, পৃ: ৫৩১)। মি: লেকীও তার সঙ্গে কিছুটা মতের মিল শু'জে পোরেছেন ( দ্র:, "হিস্ট অফ্ মর্যালস'', ১ম থঙ, পৃ: ১৪৩)।

১৯। তার বিশিষ্ট রচনা "হেরিডিটারি জিনিয়াস", পৃঃ ৩৪৯ দ্রষ্টবা। আর্জিনের ডিউকও মানব প্রকৃতির মধ্যে ভালো-মন্দের দক্ত প্রদক্ষে কিছু মূল্যবান মস্তব্য করেছেন ( खः, "প্রিমিজ্যাল মান", পৃঃ ১৮৮)।

ব্যাহত হলে যেমন অনুভূতি হর, ঠিক তেমনই। অতীতের কোন উত্তেজনার ফিকে-হয়ে-আসা স্মাতিকে আমরা তুলনা করে থাকি আমাদের সদ্য-কৈশোরে অর্জিত ও সারাজীবন ধরে স্থদটে হয়ে ওঠা সদা-বর্তমান সামাজিক প্রবৃত্তি অথবা অভ্যাসগ্রালির সঙ্গে, আর যতক্ষণ না এগ্রালি প্রায় সহজাত প্রবৃত্তির মতই শক্তি-শালী হয়ে ওঠে, ততক্ষণ এ-রকম তুলনা আমরা করেই চলি। ঐ একই প্ররোচনা সামনে থাকা সম্বেও যদি আমরা তাতে আর উর্ত্তোজত না হই, তাহলে তার কারণ হচ্ছে হয় আমাদের সামাজিক প্রবৃত্তি কিন্বা কোন প্রথা সেই মহেতে আমাদের মধ্যে তীরভাবে জেগে উঠেছে, অথবা আমরা জেনে গেছি যে কিছু, দিন পর ঐ প্ররোচনার ফিকে-হয়ে-আসা স্মাতির সঙ্গে আমাদের সামাজিক প্রবৃত্তি বা প্রথাটির তলনা করলে প্রবৃত্তি বা প্রথাটিকেই বেশি জোরদার বলে মনে হবে, আর সেই সঙ্গেই ব্রুঝতে পেরেছি যে ঐ প্রবৃত্তি বা প্রথাকে লঙ্ডন করলে তা আমাদের মধ্যে যশ্রণার জন্ম দেবে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সামাজিক প্রবৃত্তিগ**্রলি** দুর্বল হয়ে পড়বে, এমন আশৎকার কোন কারণ নেই। আমরা আশা করতে পারি যে গ্রেণমণ্ডিত অভ্যাসগর্নলি তাদের মধ্যে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে, আর উত্তর্যাধকার সক্রে সম্ভবত মনের গভীরে দুঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে যাবে। তখন মানুষের উচ্চতর আর নিদ্নতর আবেগগুলির মধ্যেকার সংঘাতের তীব্রতা অনেক কমে যাবে, এবং সদ্গ্রাবলীই নেবে বিজয়ীর ভ্মিকা।

শেষ পরিচ্ছেদত্তির সংক্ষিপ্রসার—নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে নিশ্নতম পর্যায়ে থাকা মান্মের মন আর উচ্চতম পর্যায়ের জীবজস্তুদের মন—এ দুটোর মধ্যে বিশ্তর তফাৎ রয়েছে। কোন বননান্ম বদি তার নিজের অবস্থাকে নির্মোহ—ভাবে বিচার করতে পারত, তাহলে সে অবশাই স্বীকার করত যে, কোন বাগান লাঠ করার একটা স্থকোশলী পরিকল্পনা হয়ত সে তৈরী করতে পারে, লড়াই করা কিন্বা বাদাম ভাঙার জন্য পাথরও হয়ত ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু পাথর দিয়ে অস্ট্র বা বস্ট্র বানানোর চিন্তা করার মত ক্ষমতা তার নেই। আর কোন অধিবিদ্যক যুদ্ধিধারা অনুসরণ করা, কিন্বা কোন গাণিতিক সমস্যার সমাধান করা, বা ঈন্বর্গ বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা অথবা কোন মনোরম প্রাকৃতিক দুশ্য উপভোগ করা—এ-সব ক্ষমতা তো আদৌ নেই তার। তবে হ'্যা, কোন কোন বনমান্ম অবশ্য দাবী করতে পারে যে বিয়ের সময় তাদের সঙ্গী বা সঙ্গীনীদের রঙবাহারী প্রক আর লোমের সৌন্দর্যের মর্যাদা দিতে তারা জানে, এবং দিয়েও থাকে। এইসঙ্গেই বনমান্মদের স্বীকার করতে হবে যে, কোন কিছু দেখলে বা খুব সাধারণ কোন জিনিস দরকার হলে তারা অনেকসময় চিৎকার করে সেটা

অন্য অন্য বনমান্রদের জানাতে পারলেও, নির্দিণ্ট শব্দ দিয়ে প্রকাশ করার ধারণা কথনোই তাদের মাথার আসেনি। নিজের দলের অন্য বনমান্রদের নানাভাবে সাহায্য করতে; তাদের জন্যে নিজেদের জীবন বিপার করতে আরু তাদের বাপ-মা মরা সম্তানদের দায়িত্ব নিতে আমরা রাজি—এমন দাবী হয়ত বনমান্র্ররা করতেও পারে। কিণ্তু তারা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে সমস্ত সজীব প্রাণীর প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসার ব্যাপারটা—যা মান্ব্রের মহস্কম গ্রণ—তাদের সমস্ত বোধ-ব্যম্পর বাইরে।

কিম্তু এ-সব সম্বেও, মান,ষ আর উচ্চতর জীবজাতুর মনের পার্থক্যটা ( তা সে যতই পার্থকই থাকুক না কেন ) হচ্ছে মাত্রার পার্থক্য, উভয়ের মনের গড়নে কোন পার্থকা নেই। আমরা আগেই দেখেছি যে বিভিন্ন বোধ, স্বজ্ঞা, নানান আবেগ আর মানসিক ক্ষমতা, যেমন ভালোবাসা, স্মরণণন্তি, কোন বিষয়ে মনোষোগ দেওয়া, কোতৃহল, অনুকরণ প্রবণতা, বিচারণান্তি প্রভৃতি যে-সব গ্রণের জন্য মান্ত্র গর্ববোধ করে, সেগ্রাল নিশ্নতর জীবজাতুদের মধ্যে প্রাথমিক অবস্হায়, এমনকি কখনও কখনও বেশ উচ্চ মাত্রাতেও দেখা যায়। উত্তর্যাধকারগত কিছ কিছা উন্নতি ঘটাতেও তারা সক্ষম, যেমনটা আমরা দেখেছি নেকড়ে বা শিয়ালের সঙ্গে গৃহপালিত কুরুরের তুলনা করার সময়। যদি প্রমাণ করা যেত কিছ্র কিছ্র উ'চুমানের মানসিক ক্ষমতা, যেমন সাধারণ ধারণা গড়ে তোলা, আত্ম-সচেতনতা প্রভৃতি মানসিক ক্ষমতা শুধুমার মানুষেরই একচেটিয়া ব্যাপার (যে সম্বন্ধে আদৌ নিঃসংশয় হওয়া যায় না), তাহলে আমরা ধরেই নিতে পারতাম যে এই গ্রনগ্রনি হচ্ছে আসলে অন্যান্য অত্যন্তত মননগত ক্ষমতারই স্বাভাবিক ফল মান্ত, আবার ঐ মননগত ক্ষমতাগালিও হচ্ছে মলেত একটা উন্নত ভাষাকে অবিরাম ভাবে ব্যবহার করারই ফল। ঠিক কোন্ন বয়সে পে ছেনোর পর একটি নবজাত শিশ্ব বিভিন্ন বিষয়ের মলে জিনিসটাকে ব্রুঝতে পারে অর্থাৎ বিম্তৌকরণের ক্ষমতা অর্জন করে, অর্থবা আত্ম-সচেতন হয়ে ওঠে, আর নিজের অহ্তিত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে শেখে ? আমাদের জানা নেই। ক্রমে ক্রমে উন্নত হয়ে ওঠার জৈবিক বিন্যাসের ব্যাপারেও আমাদের সঠিক উত্তর জানা নেই। ভাষার আধা-কৌশলও আধা-সহজাত প্রবৃত্তিম্লেক চরিত্রের মধ্যে এই ক্রমান্বয় বিবর্তনের ছাপ আজও রমে গেছে। সমগ্র পূর্ণিববীর সমস্ত মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি মহৎ বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয় না, আর অপ্রাকৃত শক্তিসমহের প্রতি বিশ্বাসটা একাশ্ত স্বাভাবিক-ভাবেই গড়ে ওঠে অন্যান্য মানসিক ক্ষমতার সাহায্যেই। মানুষ ও নিম্নতর প্রাণীদের মধ্যেকার সবথেকে বড পার্থ'কাটা সম্ভবত নৈতিক বোধের মধ্যেই খংজে

পাওয়া যায়। কিন্তু এ-বিষয়ে আমি কোন মন্তব্য করছি না, কেননা কিছ্কেশ আগেই আমি দেখানোর চেন্টা করেছি যে পিরয় মননগত ক্ষমতা এবং অভ্যাশের প্রভাবের সাহায্যে সামাজিক প্রবৃত্তিগর্দাল—যা মান্যের নৈতিক কাঠামোর মুখ্য নীতিংক হবভাবতই উপনীত হয় সেই অম্ল্যে নিয়মে, "তুমি যেমন ব্যবহার করবে, অন্য মান্যরাও তোমার সঙ্গে তেমনই ব্যবহারই করবে; অতএব তুমিও তাদের প্রতি একইরকম আচরণ করো।" আর এটাই হচ্ছে নৈতিকতার ভিত্তি। সম্ভাব্য যে-সমন্ত পদক্ষেপ ও উপায়ের সাহায্যে মান্যুরের বিশীভ্র মানসিক ও নৈতিক ক্ষমতা ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়েছে, সেগালি সম্বন্ধে পরবর্তী পরিচ্ছেদে কিছু আলোচনা করার চেন্টা করব। এই ধরণের বিবর্তন যে সম্ভব, তা মোটেই অন্বীকার করা যায় না, কারণ প্রতিটি শিশার মধ্যে এইসব ক্ষমতার ঠিকানা প্রতিদিনই আমাদের চোখে পড়ে। আর, নিয়তর জীবজন্তুদের থেকেও নিন্নমানের কোন চরম নির্বেধের মন থেকে শ্রের করে কিভাবে ধাপে ধাপে নিউটনের মত মনও গড়ে উঠেছে—তা-ও আমরা খাজে দেখতে পারি।

২ । "ছ খট্দ অফ মার্কাদ অরেলিয়াদ", পৃঃ ১৩৯

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আদিম ও সভা যুগে মননগত ও নৈতিক ক্ষমতার বিকাশ প্রসঙ্গে

প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে মননগত ক্ষমতার অগ্রগতি—অনুকরণের গুরুত্ব—সামান্ত্রিক ও নৈতিক কার্যক্ষমতা—একই গোঞ্জীর মধ্যে এইসব ক্ষমতার বিকাশ—প্রাকৃতিক নির্বাচন বেস্তবে স্থান্ড জাতিগুলিকে প্রভাবিত করেছে—হ্মস্তা জাতিগুলিও বে একদা বর্বর অবস্থার চিল তার প্রমাণাবলী।

এই পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এ-বিষয়ে আমি কিছ্ব অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত আলোচনাই শুধু করতে পারি। আমরা আগে মিঃ ওয়ালেসের যে মলোবান রচনাটির কথা উল্লেখ করেছি, সেই রচনায় তিনি বলেছেন—যে সব মননগত এবং নৈতিকগাণ মানাষকে নিন্দতর জীবজাতুদের থেকে প্রথক করে তুলেছে সেই গুলগালি আংশিকভাবে অর্জন করার পর প্রাকৃতিক নির্বাচন বা অন্য কোন উপায়ে মানুষের আর কোন শারীরিক পরিবর্তন ঘটে না। কারণ, নিজের মানসিক ক্ষমতার সাহায্যে "পরিবর্তনেশীল ব্রহ্মান্ডের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটা নিজের শরীরকে অপরিবর্তিত অবস্থায় টিকিয়ে রাখতে মানুষ সক্ষম। নতুন নতুন অবস্হার সঙ্গে নিজের অভ্যাসকে থাপ থাইয়ে নেওয়ার এক দার্বণ ক্ষমতা আছে মান্বষের। খাদা সংগ্রহ আর নিজেকে রক্ষা করবার জন্য নানান অস্ত্র, যম্ত্রপাতি এবং বহুবিধ কোশল উদ্ভাবন করেছে সে। কোন শীতপ্রধান অঞ্চলে গিয়ে পড়লে সে গরম পোশাক ব্যবহার করে, আচ্ছাদন বানায়, আগ্বন জনালায়। আগ্বনের সাহাষ্যে সে এমন সব খাদ্য রামা করে নের যে খাদ্যগর্নল কাঁচা অবস্থায় দ্বন্পাচ্য থাকে। নিজের প্রতিবেশীদের সে নানাভাবে সাহাষ্য করে, এবং ভবিষ্যতে কী কী ঘটতে পারে সেটা অনুমান করার চেটা করে। এমনকি বহু, প্রাচীন যুগেও মানুষ কিছু, কিছু, শ্রম-বিভাজন চালা, করেছিল। অন্যাদিকে, অবশ্হার বিপাল পরিবর্তনের মধ্যে টিকে থাকার জন্য নিশ্নতর জীবজাতদের শারীরিক কাঠামোরও পরিবর্তান ঘটে। নতুন শহুদের মোকাবিলা করার জন্য তাদের আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে হয়, কিম্বা আরও তীক্ষ্য দাঁত নখের দরকার হয়; অথবা, ধরা পড়া আর বিপদের হাত থেকে বাঁচার জন্য আয়তনে ছোট হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। শীতলতর আবহাওয়ায় গিয়ে পড়লে নেরকার হয় শরীরজোড়া আরও ঘন রোমরান্তি, কিম্বা শারীরিক থাত পরিবর্তন। এইসব পরিবর্তন না ঘটলে তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্তে হয়ে যায়।

মিঃ ওয়ালেস অত্যন্ত সঠিকভাবেই বলেছেন, মানুষের মননগত ও নৈতিক ক্ষ্মতার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা। এই ক্ষ্মতাগর্লি পরিবর্তনশীল, এবং এই পরিবর্তনগালি যে বংশপরন্পরাক্তমে সংগারিত হয়—তা বিশ্বাস করার যথেণ্ট কারণ আছে। কাজেই, প্রাচীন যুগের মানুষ আর তাদের বানর-সদৃশ পর্বেপরে কেনে যদি এই গ্রন্থালি খ্র গ্রেছ্পর্ণ হয়ে থাকে, তাহলে তা অবশ্যই প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফং যথায়থ বা উন্নত হয়ে উঠেছে। মননগত গুর্ণগর্বাল যে অত্যন্ত গ্রেড্বপূর্ণ, সে খ্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই, কেননা এই গ্রণগ্রালর জোরেই মান্ত্র প্রথিবীতে শ্রেণ্ঠতের আসন পেয়েছে। সমাজের একেবারে আদিম অবস্থায় যে-সব লোক সবথেকে বিচক্ষণ ছিল, যারা সবথেকে ভালো হাতিয়ার বা ফাদ তৈরী করতে আর তা ব্যবহার করতে পারত, এবং যারা সবথেকে ভালোভাবে নিজেদের রক্ষা করতে পারত, তারাই সবথেকে বেশি সংখ্যক সম্তান লালন-পালন করতে সক্ষম ছিল। যে-সব গোষ্ঠীর মধ্যে এ-রকম গুণী লোক প্রচুর থাকত, তারা সংখ্যায় বেডে উঠত এবং ছাপিয়ে যেত অন্য গোষ্ঠী-গ্বলিকে। কোন জায়গার জনসংখ্যা কত হবে, সেটা প্রধানত নির্ভার করে জীবন-ধারণের উপকরণের ওপর, আর সেটা আবার নির্ভার করে আংশিকভাবে সেই দেশের প্রাকৃতিক চরিত্রের ওপর এবং তার থেকেও অনেক বেশি ভাবে নিভ'র করে ঐ দেশে যে-সব কলাকোশল ব্যবহৃত হয়—তার ওপর। গোণ্ঠীগঢ়লির জনসংখ্যা এভাবেই বেডে চলে। তারা অন্য গোষ্ঠীকে পরান্ধিত করলে সেই গোষ্ঠীর সদস্যরাও তাদের সঙ্গে মিশে যায়, ফলে গোষ্ঠীটির জনসংখ্যা আরও বেড়ে ওঠে । কোন গোষ্ঠীর সদস্যদের দৈহিক উচ্চতা কত, শরীরের শক্তি কেমন— এ-সমুহত গোষ্ঠীর সাফল্যের ব্যাপারে বেশ গ্রের্ড্রপূর্ণ। এগ্রাল আংশিকভাবে নির্ভার করে ঐ এলাকায় কী ধরণের ও কত পরিমাণ খাদ্য পাওয়া যায়, তার ওপর। ইউরোপের ব্রোঞ্জ যুগের মানুষরা অন্য একটি অধিকতর শক্তিশালী জাতির দারা পরাীজত হয়েছিল। ঐ শেষোক্ত জাতিটির তরবারির হাতল ছিল অনেকটা বেশি লম্বা, অর্থাৎ তাদের হাতের দৈর্ঘাও ছিল বড়। এটা তাদের

<sup>া</sup> ভার হেনরি মেইন্ বলেছেন ("এনসিয়েন্ট ল", পৃঃ ১৩১), কোন গোটী অপর কোন গোটীর অবলীত্ত হয়ে যাওয়ার কিছুদিন পর থেকে ঐ প্রথম গোটীর সদস্তরা মনে করতে শুরু করে থে বিকরী গোটীটির পূর্বপুরুষরাই তাদেরও আদিপুরুষ।

কিছুটো স্থাবিধা নিশ্চরাই দিয়েছিল, কিম্তু সম্ভবত তাদের সাফল্যের অনেক বড় : কারণ ছিল কলাকোশলের উৎকর্ষতা।

বন্যদের সম্বন্ধে আমরা ষেট্রকু জানি, অথবা তাদের বিভিন্ন প্রথা আর প্রাচীন স্ম,তিস্তম্ভগনেলি থেকে ষেট্কু অন্মান করতে পারি,—আজকের বাসিন্দারা ষেণ্ট্রলির ইতিহাস প্রায় ভূলেই গেছে—তা থেকে বোঝা যায় যে, স্থপ্রাচীন কাল থেকেই সমৃন্ধ গোষ্ঠীগঢ়াল অন্যান্য গোষ্ঠীগঢ়ালকে ছলে বলে কোশলে দখল করে আসছে। প্রথিবীর সমসত স্থসভ্য অঞ্চলে, আমেরিকার বনময় সমতলে, প্রশান্ত মহাসাগরের মহাসাগরের বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলিতে আবিষ্কৃত হয়েছে বিলুপ্ত বা বিস্মৃত বহুগোণ্ঠীর নানান নিদর্শন। আজকের দিনে সভ্য জাতিগ**্লল** সর্ব**ত্ত**ই বর্বার জাতিগালের উপর কোশলে প্রভুত্ব কায়েম করছে ; শাধা যে-সব জায়গায় জলবায়, একটা সাংঘাতিক বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সেইসব জায়গা বাদে। এ-কাজে সভ্য জাতিগুলি পুরোপুরি না হলেও অনেকটাই সফল হতে পারছে তাদের क्लाकोभरत्नत সाहारग्रहे—या এकान्ठलाद छेत्रठ मननभक्तितरे फरान । कार्र्कहे, এটা খুবই স্ভুবুপর যে মানবজাতির ক্ষেত্রে মননগত ক্ষমতাগালৈ মলেত যথাযথ হয়ে উঠেছে প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যে, এবং তা ঘটেছে ধীরে ধীরে। আমাদের আলোচনার পক্ষে এই সিম্বাল্ডট্যকুই বথেণ্ট 🖟 প্রতিটা পূথক পূথক ক্ষমতা নিন্দতর প্রানীদের মধ্যে যে অবস্থায় থাকে, তার থেকে অনেক উন্নতইঅবস্হায় থাকে মানুষের। প্রতিটা ক্ষমতার এই উত্তরণের ধারাকে খাঁজে বার করতে পারলৈ যে খুবই ভালো হত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সে কাজ করার মত সামর্থ্য বা জ্ঞান আমার নেই।

লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল, মান্ধের পর্বেপ্রন্থরা সামাজিক জীব হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে (সম্ভবত তা ঘটেছিল বহুকাল আগেই) তাদের অন্করণের নীতি, চিম্তাভাবনা করার ক্ষমতা আর অভিজ্ঞতাও অনেক উন্নত হয়ে উঠেছিল, আর তার ফলে তাদের মননগত ক্ষমতাতেও দেখা দিয়েছিল বিরাট পরিবর্তন। নিম্নতর প্রাণীদের মধ্যে এই ক্ষমতার কিছু সংক্ষম ছাপ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। নিম্নতম স্তরের বন্য মান্ধদের মতোই বনমান্ধরাও অন্করণের ব্যাপারে খ্ব পারদদ্শী হয়ে থাকে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, একটা নির্দিণ্ট সময়ের পর একই জায়গায় একই ফাদ পেতে কোন জম্তুকেই আর ধরা যায় না। এ থেকে বোঝা যায় জীবজ্বতুরা অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয় এবং অন্যদের কেও সতর্কতার সঙ্গে অন্করণ করে। কোন গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যান্যদের তুলনায় বিচক্ষণ কোন লোক যদি একটা নতুন ধরণের ফাদ কিম্বা হাতিয়ার, অথবা আক্ষমণ বা আত্মরক্ষরে অন্য

কোন নয়া উপায় উভাবন করে, তাহলে গোষ্ঠীর বাকি সক্ষ্যরাও তার অনুকরণ করতে শুরু করে এবং প্রত্যেকেই লাভবান হয়। এই অনুকরণের জন্য খুব বেশি চিম্তাশক্তির দরকার হয় না, নিছক আক্ষম্বার্থ ই তাদেরকে ঠেলে নিয়ে যায়। নতন নতুন প্রতিটা কলাকোশলের অভ্যাসগত অনুশীলনের ফলে মুনুনশক্তিও একট্র একট্র করে বেড়ে ওঠে। নতুন উভাবনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হলে গোষ্ঠীটির লোকসংখ্যা বাড়ে, ছড়িয়ে পড়ে তারা এবং অন্য গোষ্ঠীদের স্থানচাত করে তাদের এলাকা দখল করে ৷ এইরকমভাবে সংখ্যায় বেডে ওঠা কোন গোষ্ঠীর মধ্যে আরও উন্নত ব্রাম্পসম্পন্ন ও উম্ভাবনক্ষম মানুষ জন্মানোর যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। এই ধরণের মান্যুষদের সন্তান থাকলে তারা উত্তরাধিকারসত্তে তার ঐ মার্নাসক উৎকর্ষ তা লাভ করতে পারে, আর সেক্ষেত্রে আরও বেশি উণ্ভাবনশীল মানুষ জন্মানোর সম্ভাবনাও অনেক জোরদার হয়ে ওঠে। খুব ছোট কোন গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে তো এই সম্ভাবনা খুবই বেশি থাকে। মানসিক উৎকর্ষযুক্ত ঐ-সব মান,মনের কোন স∗তান যদি না-ও থাকে, তাহলেও গোণ্ঠীর মধ্যে তার জ্ঞাতিরা তো থাকেই, আর তাদের মধ্যেও এ-সব উৎকর্ষ তার দকরেণ ঘটা সম্ভব। কৃষিত্র্যবিদুরা জানিয়েছেন—যখন কোন জন্তুকে জবাই করার সময় জানা যায়. জ্বতাটি স্বাদিক দিয়ে উৎকর্ষ যাক্ত ; তখন তার পরিবারের অন্যান্যদের দ্বারা বংশবুদ্ধি করার ব্যবদহা করা হয় যাতে সেই বাচ্চাটিকে বাঁচিয়ে রাখার মধ্য দিয়ে তার জন্মদাতার গুনুগগুলি মূর্ত হয়ে ওঠে।

এবার সামাজিক ও নৈতিক গ্লগন্লির কথার আসা যাক। সামাজিক জীব হয়ে ওঠার জন্য আদিম মান্ধকে অথবা তার বানর-সদৃশ প্রেপ্র্র্বিকে সেই সহজাত অন্তর্তি অবশ্যই অর্জন করতে হয়েছিল, যে অন্তর্তির প্রভাবেই অন্যানা জীবজন্ত্রা দলবন্ধভাবে বসবাস করে। নিঃসন্দেহেই বলা যার, ঐ-সব জীবজন্তুদের মত প্রবণতা তাদের মধ্যেও নিশ্চরই দেখা গিয়েছিল। নিজের সঙ্গী-সাথীদের প্রতি কিছ্নটা ভালোবাসা দেখা দিয়ে ছিল মান্ধের মধ্যেও, তাদের থেকে কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে সে অন্বাসত অন্ভব করত। বিপদের গন্ধ পেলে একে অপরকে সতর্ক করত, আক্রমণ বা আত্মরক্ষার কাজে সাহায্য করত পরস্পরকে। এই সবিকছ্রের মধ্যে সহান্ভর্তি, বিশ্বস্ততা ও সাহসের একটা চিন্তই ফুটে ওঠে। নিয়তর প্রাণীদের জীবনে এইসব সামাজিক গণ্ণে যে চরম গ্রেছপর্ণ, সে-কথা প্রত্যেকই স্বীকার করতে বাধ্য। নিম্পিধার বলা চলে, মান্ধের আদি পর্বপ্রকান্ত জীবজন্তুদের মত একইভাবে, অর্থাৎ, উত্তর্নাধিকার-স্ত্রে অজিত অভ্যাসের সাহায্যে প্রাকৃতিক নির্বাচন মারক্ষই, এইসব সামাজিক

গুলু অর্জন করেছিল। ধরা যাক আদিম মানুষদের দুটি গোষ্ঠী একই অঞ্চলে পাশাপাশি বসবাস করে। কোন এক সময় তাদের মধ্যে দেখা দিল প্রতিছবিছতা। ধরা যাক গোষ্ঠী দুটির অন্য সব অবস্থা একইরকম, কিন্তু একটা গোষ্ঠীর মধ্যে সাহসী, সহান,ভাতিশীল ও বিশ্বদত সদস্যের সংখ্যা অপর গোষ্ঠীটির চেয়ে বেশি. এবং তারা বিপদ সম্বন্ধে পরম্পরকে সতর্ক করার জনা, পরম্পরকে সাহায্য ও রক্ষা করার জন্য সর্বদাই প্রস্তৃত। সেক্ষেত্রে ঐ গোচঠীটিই জয়লাভ করবে প্রতিছ িছতায়। মনে রাখা দরকার, বনাদের অবিরাম যুদ্ধের আঙিনায় বিশ্বস্ততা আর সাহসের গ্রেব্র অপরিসীম। কোন বিশৃত্থল দলের তুলনায় कान जुग अल रेमनावाहिनीत रेमनिकता स अत्नक दिंग कार्य करी हास थाक. তার মলে কারণ হল—দৈন্যবাহিনীর প্রতিটি সদস্য তার সাথীদের প্রতি আস্হা রাখে। মিঃ বেগ্রেট্ চমংকারভাবে দেখিয়েছেন, যে-কোন ধরণের সরকারের ক্ষেত্রেই আনুগত্য একটি প্রচণ্ড গরেত্রত্বপূর্ণ বিষয়। স্বার্থপর ও কলহপ্রিয় লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করতে পারে না, আর মিলে-মিশে काक करता ना भारता कान किह्यू रे अर्जन करा याथ ना । এই সব भारता समान्ध কোন গোষ্ঠী সহজেই বিশ্তার লাভ করে এবং অন্যান্য গোষ্ঠীকে পরাজিত করতে পারে। কিম্তু অতীত ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, কালের গতিপথে অন্য কোন আরও বেশি গ্রেণসমূস্থ গোণ্ঠীর কাছে এদেরকেও একদিন-না-একদিন মাথা নোয়াতে হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে সামাজিক ও নৈতিক গ্রেণার্যলি ধীরে ধীরে উন্নত হয়ে ওঠে এবং সারা প্রথিবীতে ছড়িয়েও পড়তে পারে।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতেই পারে—কোন একটাই গোণ্ঠীর মধ্যেকার বেশ কিছ্ মানুষ প্রথমে কিভাবে এইসব সামাজিক ও নৈতিক গ্রেণে সম্প্র্য হয়ে উঠেছিল, আর সেগ্রালির উৎকর্ষ তার মানই বা কিভাবে উন্নত হয়ে উঠেছিল ? সহান্ত্রিত প্রবণ ও পরোপকারী নারী-প্রের্মের সম্তান, অথবা সাথীদের প্রতি সবথেকে বিশ্বসত নারী-প্রের্মের সম্তানদের সংখ্যা ঐ একই গোণ্ঠীভুক্ত স্বার্থ পর ও বিশ্বাসঘাতক নারী-প্রের্মদের সম্তানদের চেয়ে বেশি হও কি না—সে বিষয়ে যথেণ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। নিজের সাথীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার বদলে বারা তাদের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিত (বন্যদের মধ্যে এমন লোকের সংখ্যা নেহাত কম নয় ), তারা প্রায়শই নিজেদের মহান চরিটের উত্তরাধিকারী ইওয়ার জন্য কোন সম্তান রেখে যেতে পারত না। যে-সব সাহসী মানুষ সবসময়েই এগিয়ে যেত বর্ম্বের সামনের সারিতে, অন্যদের জন্য ম্বেডয়র বিপল্ল করত নিজেদের জীবন—স্বাভাবিকভাবেই তাদের গড়পড়তা মৃত্যুর হার

অন্যদের তুলনায় বেশি হত। কাজেই, প্রাকৃতিক নির্বাচন অর্থাৎ যোগ্যতমের টিকে থাকার নীতি অনুযায়ী এই ধরণের গুণসম্পন্ন মানুষদের সংখ্যা অথবা তাদের উৎকর্ষতার মান ক্রমেই বেড়ে চলবে—এটা মোটেই সম্ভব নয়। কেননা এখানে আমরা কোন একটি গোষ্ঠী কর্তৃক অপর কোন গোষ্ঠীকে পরাজিত করার বিষয়ে আলোচনা করছি না।

একই গোষ্ঠীর মধ্যে এইরকম গ্রন্থসমূদ্ধ মান্রদের সংখ্যা কোন্ কোন্
পরিস্থিতির দর্ণ বেড়ে চলতে পারে, তা স্পণ্টভাবে খাঁজে বার করা খা্বই জটিল
ব্যাপার। তব্, সম্ভাব্য কয়েকটি বিষয়কে চিহ্নিত করা ঘেতে পারে। প্রথমত,
গোষ্ঠীর সদস্যদের চিন্তা-ভাবনার ক্ষমতা ও দ্রেদশির্শতা উয়ত হয়ে ওঠার সঙ্গে
সঙ্গে প্রতিটি মান্যই ব্যুক্তে শিখেছিল যে সে যদি অন্যদের সাহায্য করে, তাহলে
সে নিজেও পাল্টা সাহায্য পেতে পারবে। এই হীন উদ্দেশ্য থেকেই হয়ত সে
ধীরে ধীরে অর্জন করেছিল অন্যদের সাহায্য করার অভ্যাসটা, আর এই পরোপকার
করার অভ্যাসটা নিশ্চিতভাবেই জোরদার করে তুলেছিল সহান্ভ্রতি-বোধকে।
মান্য যে পরোপকার করতে চায়, তার কারণ হচ্ছে এই সহান্ভ্রতিবোধ।
তাছাড়া, কোন একটা অভ্যাস বহ্ন প্রজন্ম ধরে অন্যশীলিত হতে হতে একসময়
উত্তরাধিকার সত্রে বর্ততে শারু করেছিল, এমনটা হওয়ও অসম্ভব নয়!

কিল্তু সামাজিক গ্ণাবলীর বিকাশে আরও শক্তিশালী ভ্রিমকা পালন করে থাকে সামাদের প্রতিবেশীদের প্রশংসা ও নিন্দা। আমরা আগেই দেখেছি যে, সহান্ভ্রিত সংক্রান্ত প্রবৃত্তিটির সাহায্যে আমরা সঙ্গতভাবেই অন্যদের প্রশংসা বা নিন্দা করে থাকি, কিল্তু নিজেদের বেলায় প্রশংসা পেতে ভালোবাসি আর নিন্দাকে অপছন্দ করি। অন্যান্য সামাজিক প্রবৃত্তির মত এই সহজাত প্রবৃত্তিটিও প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায়েই অর্জন করেছিল মান্দ্রণ মান্দ্রের পর্বেপ্রের্মরা তাদের বিকাশের গতিপথে ঠিক কর্তদিন আগে অন্য মান্দ্রদের প্রশংসা বা নিন্দাকে অন্ভব করতে বা তার ঘারা আলোড়িত হতে শ্রুর্ করেছিল, তা আমাদের জানা নেই। কিল্তু এমনকি কুকুররাও উৎসাহ, প্রশংসা বা নিন্দা উপলন্ধি করতে পারে বলেই মনে হয় ৢ একেবারে অসভ্যতম বন্যদের মধ্যেও গৌরব অর্জনের মানসিকতা কাজ করে। এই মানসিকতারই স্কুম্পণ্ট প্রমাণ পাই এইসব ঘটনার মধ্যে—নিজেদের শোর্ষের স্বার্গর তারা রক্ষা করে সম্বন্ধে, তাদের মধ্যে দেখা বায় অতিরিক্ত দম্ভোক্তি করার প্রবণতা, এমনকি নিজেদের চেহারা আর সাজগোজের ব্যাপারেও তারা অতীব মনোযোগাঁ। নিজের সঙ্গী-সাথীদের মতামতকে গ্রেক্ত্রনা দিলে এ-সব অভ্যাসের কোন অর্থই থাকে না।

নিজেদের কোন গোণ নিরম ভঙ্গ করলে এরা লম্জা তো অনুভব করেই, সম্ভবত অনুতাপেও দম্প হর। জনৈক অস্ট্রেলিয়ান তার মৃতা স্ত্রী-র আত্মাকে প্রক্রম করার জন্য অপর একটি স্ত্রীলোককে হত্যা করতে চেয়েছিল। কাজটা করতে দেরি হওয়ার দর্শণ লোকটি অস্থির হয়ে উঠেছিল এবং কৃশকায় হয়ে গিয়েছিল। এই ধরণের আর কোন ঘটনার কথা আমার জানা না থাকলেও এ-কথাটা জোর দিয়েই বলা চলে যে, যে বন্যরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে তব্ গোষ্ঠীর সম্ক্রে বিম্বাসঘাতকতা করে না, বন্দীত্ব মেনে নেয় তব্ প্রতিশ্রতি ভঙ্গ করে না—তারা তাদের ধারণামতে কোন পবিত্র কর্তব্য সমাধ্য করতে না পারলে অম্ভরের অম্ভঃস্হলে কোনরকম অনুশোচনা বোধ করবে না, তা হতেই পারে না।

কাজেই আমরা সিম্পাশ্ত করতে পারি যে, খুব প্রাচীনকালে আদিমযুগের মানুহ তার সঙ্গী-সাথীদের প্রশংসা আর নিন্দার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। সপ্টেই বোঝা যায়, একই গোণ্ঠীর সদস্যরা সেইসব আচরণকেই অনুমোদন করবে যেগালি তাদের সবার পক্ষে মঙ্গলজনক, আর সেইসব আচরণের নিন্দা করবে যেগালি তাদের পক্ষে ফাতিকর। নৈতিকতার বনিয়াদ হচ্ছে অন্যদের উপকার করা—অন্যদের সঙ্গে তুমি যেমন আচরণ করবে, তারাও তোমার সঙ্গে তেমন আচরণই করবে। তাই, আদিমযুগের মানুষের পক্ষে প্রশংসা-প্রীতি আর নিন্দা-ভীতির উপর গারুদ্ব আরোপ করাটা মোটেই অতিরঞ্জন নয়। কোন মানুষ যদি কোন গভীর, সহজাত অনুভাতির দ্বারা চালিত হয়ে অন্যদের উপকারের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার বদলে কোন গৌরব অর্জনের তাড়নায় তার জীবন উৎসর্গ করে, তাহলে তার সেই কাজটাও অন্য মানুষদের মধ্যে ঐ গৌরব অর্জনের স্পূহা জাগিয়ে তোলে, আর নানাজনের এই ধরণের কাজের ফলে অন্যদের সম্মান জানানোর মহৎ অনুভাতিটিও জোরদার হয়ে ওঠে। নিজের মহৎ গাণাবলীর উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য কোন সম্তান রেখে না গিয়েও সে এইভাবে তার গোষ্ঠীর অনেক বেশি উপকার করতে পারে।

অভিজ্ঞতা ও চিতা-ভাবনার শক্তি বেড়ে ওঠার সঙ্গে সাঙ্গে মানুষ তার কাজকর্মের সুদ্রেপ্রসারী ফলাফলকে ব্রুবতে শেখে, আর মিতাচার, সতীত্ব প্রভৃতির মত যে-সব আত্ম-সংব্যমলেক গ্রেকে একসময় কোনরক্ম মর্যাদাই দেওরা হত না, সেগ্রেল বিপর্ল মর্যাদা পেতে শ্রের করে, এবং এরক্ম কোন কোন গ্রেকে এখনও পবিত্র ব্যাপার বলে মনে করা হয়। এই প্রসঙ্গে চতুর্থ পরিচ্ছেদে যা বলে এসেছি, তার আর প্রনরাবৃত্তি করছি না। আমাদের নীতিবোধ বা বিবেকবোধ শেষ পর্যত্ত পরিগত হয় এক অত্যত জটিল অনুভ্তিতে, যার উত্তব হয়

সামাজিক প্রবৃত্তির মধ্যে, বহুলাংশে পরিচালিত হয় আমাদের সঙ্গী-সাথীদের অনুমোদন-অননুমোদনের দ্বারা, যার দিক-নির্দেশ করে চিম্তাশান্তি, আত্মস্বার্থ এবং পরবতী কালে গভীর ধমী র অনুভূতি, আর যা স্থদ্ভূত হয়ে ওঠে নির্দেশ ও অভ্যাসের সাহায্যে।

কোন ব্যক্তি ও তার সম্তানদের নৈতিকতার মান খুব উ'চু হলেও' তার দর্শ্ব তারা নিজেদের গোষ্ঠীর অপর সদস্যদের তুলনায় খ্রব একটা স্থাবিধাজনক অবস্হায় থাকে না. এ-কথা সত্য। কিণ্ড কোন গোষ্ঠীর মধ্যে উচ্চ গ্রেণসমন্থিত মান্রবদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ও তাদের নৈতিকতার মান উন্নত হলে সেই গোষ্ঠীটি অন্য গোষ্ঠীগুলির তুলনায় অনেক স্থবিধাজনক অবস্হায় থাকে—একথাটা জোর দিয়েই বলা যায়। দেশপ্রেম, বিশ্বস্ততা, আনুগত্য, সাহস, সহানুভূতি, পরস্পরকে সাহায্য করার তীর আকাৎখা, সার্বজনীন মঙ্গলের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গকরা— এইসব মহৎ গ্রাণে সমান্ধ মানার যে গোষ্ঠীতে বেশি থাকত, তারা সহজেই অন্যান্য গোষ্ঠীকে পরাজিত করতে পারত, তাদের চেয়ে এগিয়ে থাকতে পারত। আর এটাই হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচন। দেখা যায়, প্রতিথবীর সব দেশে সব কালেই এক গোণ্ঠী অপর গোষ্ঠীকে বলপরেক উচ্ছেদ করেছে। যেহেত ঐ-সব গোষ্ঠীর সাফলোর একটা গ্রের্ম্বপূর্ণে উপাদান হচ্ছে নৈতিকতা, তাই সর্বন্তই এই নৈতিকতার মান উন্নত হওয়ার সাথে সাথে উচ্চ গ্রনসমূল্ধ মানুষের সংখ্যা বেড়ে যেতে দেখা গেছে। তবে, কোন বিশেষ গোষ্ঠী কেন সফল হতে এবং সভ্যতার স্তরে উন্নীত হতে পারল, আর অপর একটি গোষ্ঠী কেন তা পারল না—সেটা নির্ধারণ খুবই করা মান্দিকল। বেশ কয়েক বছর আগে যখন বিভিন্ন বন্য জাতির অন্তিত্ব আবিক্ষত হয়, তখন তারা অনেকেই একইরকম অবস্হায় ছিল। মিঃ বেগ্রেটা সঠিকভাবেই বলেছেন. মানবসমাজের অগ্রগতির ব্যাপারটাকে আমরা নিতান্ত স্বাভাবিক বলেই মনে করে থাকি, কিন্তু ইতিহাস তাতে সায় দেয় না। প্রাচীন কালের মানুষেরা এ নিয়ে ভাবতোই না, আজকের প্রাচ্য জাতিগুলিও ভাবে না। আর এক বিশিষ্ট চিল্তাবিদ স্যার হেনরি মেইন্ বলেছেন, "মানবজাতির অধিকাংশের মধ্যে তাদের পৌর প্রতিষ্ঠানগীলৈকে উন্নত করার সামান্যতম আকা**॰**খাও কখনো দেখা যায়নি।'' নানাধরণের আনুষ্ঠিক অনুকলে অবস্হার উপরই অগ্রগতি নির্ভার করে, ষেগ্রলিকে খ'ুজে বার করা একাশ্তই দুরুহ। তবে, একটা শাশ্ত, নিরুদ্বেগ পরিবেশ যে অগ্রগতি ও বিকাশের পক্ষে খুবই অনুক্লে, এবং সেটা যে মানুদের মধ্যে এনে দের শিষ্প গড়ে তোলার ক্ষমতা, নানান চার ও কার শিষ্টেপর मक्का—এ-कथा वहासनहे म्दीकात करत्राह्न ।

নিদার্ণ প্রয়োজনের তাগিদে এশ্কিমোরা স্থাক্ষ কৌশলে বহু কিছু উত্তাবন করেছে, কিন্তু তাদের অগুলের জলবারু মোটেই ধারাবাহিক অগ্নগতির অনুক্লে নয়। যাযাবরস্থলত অভ্যাসও সর্বক্ষেরেই অত্যন্ত ক্ষতিকারক—তা সে বিশ্তৃত সমতল অগুল জুড়েই হোক, বা উষ্ণমাডলীয় অগুলের ঘন অরণ্যানীর মধ্যেই হোক, কি সমুদ্রের উপক্ল বরাবরই হোক। সিয়েরা দেল; ফুয়েগো-র বর্বর অধিবাসীদের পর্যবেক্ষণ করার সময় আমার মনে হয়েছিল, কিছু অস্হাবর সম্পত্তি, একটা স্হায়ী আবাস, আর একজন প্রধানের অধীনে বেশ কিছু পরিবারের একত্রবাস—এগালিই সভ্যতার অপরিহার্য পর্বশিত্তাবলী। এই ধরণের অভ্যাসসমহে কৃষিকাজকে প্রায় অবশ্যমভাবী করে তোলে। অন্যত্র আমি দেখিয়েছি, সম্ভবত, কোন-না-কোন আক্রিমক ঘটনা থেকেই কৃষিকাজের স্ত্রেপাত হয়েছিল। যেমন, হয়ত কোন আবর্জনা-স্তুপের ওপর কোন ফলের বীজ পড়ল, কিছু দিন পর সেই আর্বজনা-স্তুপের মধ্যে মানুষ দেখল এক আশ্চর্য জিনিস : গাছ! শুরু হল কৃষিকাজ। তবে, বন্য মানুষ প্রথমে সভ্যতার দিকে কিভাবে পা বাড়িয়েছিল, সেটা আজ নির্দিণ্ট করে বলতে পারা খুবুই কঠিন কাজ।

প্রাকৃতিক নির্বাচন কিভাবে স্থসন্তা জাতিগুলিকে প্রভাবিত করে : এখনও পর্য'ত আমি শাধা অর্ধ'-মানবীয় অবস্থা থেকে মানাৰ কিভাবে আধানিক বন্য অবস্হায় এসে পে°ছিল, তা নিয়েই আলোচনা করেছি। স্থসভ্য জাতিগ**ুলি**র ওপর প্রাকৃতিক নির্বাচন কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে, সে প্রসঙ্গে এবার কিছু বলা দরকার। মিঃ ডব্লিউ আর. গ্রেগ এবং তার আগে মিঃ ওয়ালেস ও মিঃ গ্যান্টন এ-বিষয়ে বেশ মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। এই তিনজনের রচনা থেকেই আমি আমার অধিকাংশ বস্তব্য সংগ্রহ করেছি। শারীরিক বা মানসিকভাবে দুর্ব ল লোকদের বন্যরা বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখে না ; আর যারা টিকৈ থাকে, তাদের শরীর-স্বাস্থ্য সাধারণত দারুণ হর। অন্যদিকে, আমরা অর্থাৎ সভ্য মানুষরা আপ্রাণ চেণ্টা করে থাকি দূর্ব'লদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে। জড়বৃত্তির, বিকলাঙ্গ ও অস্কুস্থদের জন্য আমরা গড়ে ছাল নানান সেবা-প্রতিষ্ঠান, দরিদ্রদের গ্রাণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য রচনা করি আইন, প্রতিটি মান্বের জীবন বাঁচানোর জন্য শেষ মূহ্রত পর্যাত নিজেদের যাবতীয় দক্ষতা উজাড় করে দেন আমাদের চিকিৎসকরা। অতীতে শারীরিক দ্বেশিতার দর্রণ ষারা গর্টি-বসতে আক্লান্ড হত, এমন হাজার হাজার মান্যুৰ আজ যে গ্রাট-বসন্তের টীকা নেওয়ার ফলে রক্ষা পেয়েছে—তা মনে করার ষথেণ্ট কারণ আছে । সভ্য সমাজের দূর্বল সদস্যরাও এইভাবে টিকে থাকে এবং বংশবিস্তার করে। গহেপালিত পশ্বদের প্রসব-দ;শ্য র্যারা দেখেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই একমত হবেন যে ঐ-রকম প্রসব প্রক্তিয়া মানবজাতির: পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। পরিচর্যার অভাব কিম্বা ভুল পরিচর্যা অম্পদিনের মধ্যেই যে-কোন গৃহবাসী প্রজাতির দার্ণ ক্ষতি করতে পারে। তবে, শৃধ্ব নিজেদের ব্যাপারটা ( অর্থাৎ মানুষের বংশবিস্তার ) বাদে, কোন মানুষই নিকৃণ্টতম শারীরিক গঠন ও গ্রেপসম্পন্ন জম্তু-জানোয়ারদের বংশবিস্তার করতে দিতে চায় না। অসহায়দের সাহায্য করার যে তাড়না আমরা মনের মধ্যে অনুভব করে থাকি, তা আসলে আমাদের সহান;ভ্তি বিষয়ক প্রবৃতিটিরই একটি স্বাভাবিক ফল। এই প্রবৃত্তিটি মানুষ প্রথম অর্জন করেছিল তার সামাজিক প্রবৃত্তির অংশ হিসাবেই। কিম্তু পরবতী<sup>\*</sup>কালে (প্রবোল্লিখিত প্রক্রিয়ায় ) তা আরও কোমল, আরও বহুবিস্তৃত হয়ে ওঠে। আমাদের চরিতের মহক্তম অংশের অবনতি না ঘটিয়ে আমরা আমাদের সহানুভ্তিকে রুখ করে রাখতে পারি না, এমনকি তা র**ুখ করার যথে**ণ্ট সঙ্গত কারণ থাকলেও নয়। শল্য-চিকিৎসার সময় কোন শল্য-চিকিৎসক নিজের মনকে কঠোর, নির্মম করে তুলতে পারেন, কারণ তাতেই রোগীর মঙ্গল। কিম্তু দূর্ব'ল ও অসহায়দের কি আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করতে পারি? ভীষণ রকম ক্ষতিকর কোন আশ্ব বিষয়ের হাত থেকে তাদের বাঁচানোর জন্য হয়ত করতে পারি, অন্যথায় নয়। অক্ষম, দূর্ব ল মানুষদের টিকে থাকা ও বংশবিস্তার করার সম্পেহাতীত ক্ষতিকর ফলাফলের কথা আমাদের মনে রাখা উচিত। তবে, এইসব মান্মদের দ্রত বংশবিদ্তারের পথে অশ্তত একটা প্রতিবংধক আছে ঃ সমাজের দূর্ব ল ও অক্ষম মান্ধরা স্বন্থ-সবল মান্ধদের মত সহজে বিবাহ করতে পারে না। শারীরিক বা মানসিকভাবে দ্বর্ণল ব্যক্তিরা আদৌ বিবাহ না করলে এই প্রতিবশ্ধকটা সবথেকে বেশি কার্মকর**ী হতে পারত।** তবে সেটা **শব্ব, আশাই করা** যায়, বাস্তবে তা ঘটার কোন সম্ভাবনা নেই ।

যে-সব দেশে প্রচুর সংখ্যক সৈন্যবিশিষ্ট নির্মাত সৈন্যবাহিনী আছে, সেখানে সবথেকে স্কুন্থ-সবল যুবকদের বাধ্যতামলেকভাবে অথবা স্বেছায় সৈন্যবাহিনীর অশতভূপ্তি করা হয়। ফলত যুদ্ধের ময়দানে তারা অকালে প্রাণ দেয়, প্রায়শই নানান কদভ্যাদৈ লিশু হয়, এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে বিবাহ করতে পারে না। অন্যদিকে, দুর্বল, রুশ্ন মানুষদের যুদ্ধে যেতে হয় না, নিজেদের ঘরেই থাকতে পায় তারা, ফলে বিবাহ ও বংশবিস্তার করার সম্ভাবনাও তাদের অনেক বেশিই থাকে।

্রিজীবনে মানুষ যে-সব সম্পদ বা সম্পত্তি অর্জন করে, সেগর্বল সে রেখে যায় তার সম্তানদের জন্য। ফলে, সাফল্যের প্রতিযোগিতায় দরিদ্রদের সম্তানদের

তুলনার ধনীদের সম্তানরা সকসময়ই এগিয়ে থাকে, আর তার জন্য শারীরিক বা মানসিক উৎকৃষ্টতার কোন প্রয়োজন হয় না 🌶 অন্যাদকে, ক্ষীণজীবি 🔞 অষ্প বয়সে মৃত পিতা-মাতার সন্তানদের শরীর-স্বাস্থ্যও সাধারণত দুর্ব'ল হয়, এবং তাদের বয়সী অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের তুলনায় অনেক আগেই পিতা-মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে বসে । ফলে স্বাভাবিকভাবেই তারা অন্যদের থেকে অব্প বয়সে বিবাহও করে, আর নিজেদের দূর্ব'লতার উত্তরাধিকারী হিসাবে রেখে ষায় অনেকগত্বলি সম্ভান-সম্ভতি। কিম্তু সম্পত্তির উত্তরাধিকার ব্যাপারটা এমনিতে মোটেই ক্ষতিকর নয়, কারণ প<sup>\*</sup>রজির সঞ্চয় না হলে শিদেপর উন্নতিসম্ভব নয়। আর ম্লত এই শিলেপাদ্যোগ জোরেই সভ্য জাতিগালি নিজেদের এলাকা বাড়াতে পেরেছে, আজও বাড়িয়ে চলেছে আর দখল করে চলেছে অপেক্ষাক নিকৃণ্ট জাতিগানীলর এলাকা। পরিমিত পরিমাণ সম্পদ সঞ্চয় করলে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিরাও কোনভাবে ব্যাহত হয় না। কোন দরিদ্র মানুষ মোটামুটি ধনী হয়ে উঠলে তার সন্তানরা এনন সব<sup>্</sup>ব্যবসা বা পেশায় হাত দেয় যেখানে সংগ্রাম বেশ তীর, আর তার ফলে দেহে-মনে সক্ষম ব্যক্তিরাই সেখানে সবচেয়ে সাফলালাভ করে। দৈনিদিন রুজি-রুটির জন্য যাদের পরিশ্রম করতে হয় না, এমন কিছু স্থাশিকিত ব্যক্তির উপস্থিতি সমাজে একাশ্তই দরকার। যে-সব কাজে উচ্চ মননশীলতার প্রয়োজন, সে-সব কাজ এ রাই করে থাকেন, আর এইসব কাজের গুপরেই নির্ভার করে সমদত ধরণের বস্তুগত অগ্রগতি—এছাড়াও অন্যান্য উচ্চতর স্থাগ-স্থাবধার কথা আর না-ই বা বললাম ! স্প্রচর সম্পদ অবশ্য মানুষকে অকর্মণ্য ও অলস করে তোলে, তবে এ-রকম সম্পদশালী মানুষের সংখ্যা নিতাশ্তই নগণ্য। আর এক্ষেত্রেও একটা ঝাডাই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়া চলমান। প্রতিদিনই আমরা অনেক বোকা বা অপব্যয়ী ধনী ব্যক্তিকে নিজেদের সম্পদ বেহিসেবীভাবে উড়িয়ে দিতে দেখে থাকি।

বিক্রয়-অযোগ্য সম্পত্তির ওপর জ্যেষ্ঠ পর্তের উত্তরাধিকারও একটা অত্যমত ক্ষতিকর ব্যাপার, আর এটা সমসত যুগেই দেখা গেছে। অবশ্য এ-রকম উত্তরাধিকারের ফলে একটা প্রভাবশালী শ্রেণী স্টিট হয়, এবং একসময় সেটা হয়ত সমাজের পক্ষে স্থাবিধাজনকই ছিল। শারীরিক বা মানসিকভাবে দর্বল হলেও অধিকাংশ জ্যেষ্ঠ পর্তই বিবাহ করে, আর দেহে-মনে শ্রেষ্ঠতর হলেও তার পরের ভাইরা অনেক সময়েই বিবাহ করতে পারে না। বিক্রয়-অযোগ্য সম্পত্তিকে অপদার্থ জ্যেষ্ঠ পর্তরা নানান বদখেয়ালে উড়িয়ে দিতেও পারে না। কিম্চু অন্যান্য সব ব্যাপারের মত এক্ষেত্রেও সভ্য জীবনের সম্পর্ক গ্রাল এত জটিল যে

দাবীতে যারা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, তারা পুরুষানুক্রমে নিজেদের স্ত্রী হিসাবে সমাজের সন্দেরী নারীদের বেছে নিতে পারে। আর এইসব নারীরা সাধারণত স্বাস্হাবতী ও মানসিকভাবে সক্রিয় হয়ে থাকে। যোগ্যতা বিচার না করে এইভাবে একই বংশধারায় উত্তরাধিকার বর্তাতে থাকে। এর অশুভে ফলাফলকে ( যা একাশ্তই স্বাভাবিক ) প্রতিহত করতে পারে এমন কিছু, ব্যক্তি, যারা সবসময়ই নিজেদের সম্পদ ও প্রতিপত্তি বাড়াতে উৎসকে। সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনীদের বিবাহ করেই তারা নিজেদের অভীণ্ট সিম্পি করে । কিম্তু, মি: গ্যান্টন দেখিয়েছেন, যে-সব মেয়ে তাদের পিতা-মাতার একমাত্র সম্তান, তারা সাধারণত বন্ধ্যা হয়ে থাকে। ফলে, উচ্চবংশীয় পরিবারগালের সরাসরি বংশধারা ক্রমাগত ছিল্ল হয়, আর তাদের সম্পদ হস্তান্তরিত হয় বংশের অন্য কোন শাখার লোকজনদের হাতে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, এইভাবে সম্পত্তি হস্তাম্তরিত হওয়ার সময় যারা তা পাচ্ছে, ভারা কে কতটা যোগ্য, সে ব্যাপারে কোনরকম বিচার-বিবেচনা করা হয় না। ুইভাবে সভ্যতা প্রাকৃতিক নির্বাচনের কাজকে নানাভাবে বাধা দিলেও, ভাল খাদ্য যাগ্রিয়ে ও বিভিন্ন কণ্টকর কাজ লাঘ্ব করে শরীরের উন্নতি ঘটাতেও সভ্যতা সাহায্য করে। এই কথার সমর্থনে আমরা দেখতে পাই, বন্যদের তুলনায় সভ্য মান্যুরা শারীরিকভাবে বেশি শক্তিশালী হয়। বহু দুঃসাহসিক অভিযানে দেখা গেছে সভ্য মানুষদের সহা ক্ষমতা বন্যদের চেয়ে মোটেই কম নয়। এমনকি ধনীদের প্রচুর বিলাস-ব্যসন্ও খুব একটা ক্ষতিকর কিছু নয়, কেননা দেখা গেছে আমাদের অভিজাতদের মধ্যেকার সকল বয়সের নারী-পারুষের আয়াুকাল নিন্দ্রশ্রেণীর স্বাস্হ্যবান ইংরেজদের চেয়ে এমন কিছু কম নয়। ্বার মননশীল ক্ষমতার বিষয়টিতে আসা যাক। সমাজের সকল স্তরের সমস্ত সদস্যকে উচ্চ মননশীলতাসম্পন্ন ও নিন্ন মননশীলতাসম্পন্ন—এই দুু'ভাগে সমানভাবে ভাগ করা গেলে নিঃসন্দেহেই দেখা যেত যে প্রথমোন্তরাই সমস্ত কাজে সফল হচ্ছে আর শেষো**ন্ত**দের চেয়ে অনেক বেশি সম্তানসম্ততির জম্ম দিচ্ছে। জীবনের একেবারে সাদামাটা ব্যাপারগর্নিতেও দক্ষতা ও সামর্থ্য কিছবু সর্বিধা দিয়েই থাকে। অবশ্য কোন কোন বৃদ্ধিতে চড়োল্ড শ্রম-বিভাজনের দর্বণ এই সূর্বিধা খুবই অলপ হয়ে থাকে। তাই সমস্ত সভ্য জাতির উচ্চ মননশীলতা-সম্পন্ন

এই অস্থবিধাটা এডানোর কিছু উপায়ও তারা হাতে পেয়ে যায়। জ্যোঠছের

ব্যক্তিনের মধ্যে সংখ্যা ও গ্রন্থত মান বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিল্তু তাই বলে আমি এ-কথা বলতে চাইছি না যে এই প্রবণতার বিপ্রবীত চিত্রটা একেবারেই অনুপঙ্গিছত। যেমন, বেপরোয়া ও অদ্যরদর্শীব্যক্তিদেরও অনেক সম্ভান-

সম্ততি জম্মায়। তা সন্তেও, দক্ষতার কিছু বিশেষ সহবিধা থাকেই। উপরোক্ত ধরণের দৃৃণ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে যৃদ্ভি নিতে গিয়ে প্রায়শই বলা হয়— প্রথিবীর বিশিষ্ট্তম ব্যক্তিরা তাঁদের স্ক্রমহান মননশীলতার উত্তরাধিকারী হওরার জনা কোন সন্তান রেখে যান নি। মিঃ গ্যাষ্টন বলেছেন. "বিরাট প্রতিভাসম্পন্ন নারী-পরে ধরা সম্তানের জন্মদানে অক্ষম হন কিনা, বা তাঁদের মধ্যে কতজন এ-রকম অক্ষম হন-সে প্রশেনর উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। তবে. আমি দেখিয়েছি যে বিশিণ্ট ব্যক্তিরা সম্তানের জন্মদানে মোটেই অক্ষম হন না।" মহান আইনপ্রণেতারা, মঙ্গলময় ধর্ম প্রবর্ত করা, মহান দার্শনিকরা এবং বিজ্ঞান-জগতের আবিৎকারকরা তাঁদের কাজের সাহাযোই মানবসমাজের প্রগতিতে অনেক বড় অবদান রেখে যান। প্রচুর সম্তান-সম্ততি রেখে যেতে পারলেন কি না, সেটা তাঁদের ক্ষেত্রে ধর্ত ব্যের মধ্যেই পড়ে না। কোন প্রজাতির শারীরিক কাঠামোর অগ্রগতি ঘটে কিছুটো-উন্নত কাঠামোবিশিষ্ট ব্যক্তিদের নির্বাচন আর কিছুটা-কমজোরি কাঠামোবিশিণ্ট ব্যক্তিদের বাতিল হয়ে যাওয়ার সাহায্যে, স্কুস্পণ্ট ও বিরল ব্যতিক্রমগ্রলিকে রক্ষা করার সাহায্যে নয়। মননগত ক্ষমতার ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য, কেননা সমাজের সমস্ত স্তরেই কিছুটো-বেশি সক্ষম ব্যক্তিরা কিছাটা-কম সক্ষম ব্যক্তিদের থেকে তাধিক সাফল্য পেরে থাকে, এবং ফলন্দ্ররূপ, অন্য কোনভাবে বাধাপ্রাপ্ত না হলে তাদের বংশবিস্তারও দ্রুততর হর। কোন দেশে মননশীলতার মান ও মননশীল ব্যক্তিদের সংখ্যা যথেণ্ট বেশি হয়ে উঠলে, গড়পড়তা হিসাব থেকে বিচ্চাতির নিয়ম অনুসারে (মিঃ গ্যান্টন যেমন দেখিয়ছেন) সে দেশে আগের থেকে অনেক বেশি সংখ্যায় প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ জন্মানোর সম্ভাবনা থাকে।

নৈতিক বোধের ব্যাপারে বলা যায়, এমনকি সবথেকে স্থসভা দেশগ্রনিতেও, মান্বের চরিত্রের থারাপ উপাদানগ্রনি বিলা্প্ত করার একটা প্রক্রিয়া সারাক্ষণই চলে। কুখ্যাত অপরাধীদের মৃত্যুদশ্ড দেওয়াঁ হয় বা দীর্ঘাদিন বন্দী করে রাখা হয়, ফলে তারা আর নিজেদের খারাপ দিকগ্রনিকে অন্যদের মধ্যে অবাধে ছড়িয়ে দিতে পারে না। বিষাদ-রোগাঞ্জান্ত ও উন্মাদ ব্যক্তিদের উন্মাদ-আশ্রমে অন্তরীণ রাখা হয়, কিন্বা তারা আত্মহত্যা করে। হিংসাপ্রবণ ও কলহপরায়ণ ব্যক্তিরা প্রায়শই এক ভয়ৎকর পরিণতির শিকার হয়। য়েন্সব অস্থিরটিন্ত মানা্র কোন নির্দিণ্ট ব্রিতে নিম্বত্ত থাকতে রাজি নয়,—বর্ণর অবস্থার এই সব স্মারকরা সভ্যতার পথে এক বিরাট প্রতিবন্ধক র্পে দেখা দেয়। কোন সন্য গড়ে ওঠা দেশে চলে যায় তারা এবং সেখানে খবুই কার্যকরী পথিকৃতের ভূমিকা-পাল্ন থাকে। অসংয্ম ব্যাপারটা মানা্রকে

দার্ণ ভাবে ক্ষইয়ে দেয়। এটা এতদ্বে ক্ষতিকর যে, চিশু বছর বয়দের সময় অসংবামী ব্যক্তিদের সম্ভাব্য আয়ুকোল থাকে আর মাত্র ১৩.৮ বছর, আর ঐ একই বয়সকালে ইংল্যান্ডের গ্রামীন শ্রমজীবীদের সম্ভাব্য আয়ুক্তাল থাকে আরও ৪০-৫৯ বছর । অসচ্চরিত্র নারীরা খুব বেশি সম্তানের জম্ম দিতে পারে না, আর অসচ্চরিত্র পুরুষরা প্রায়শই বিবাহ করে না। এই ধরণের নারী-পুরুষ উভয়েই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। গৃহপালিত পশ্বদের বংশবিস্তারের ক্ষেত্রে, স্পণ্টতই নিকৃণ্টতর পশ্বগালির বাতিল হয়ে যাওয়াটা তাদের অগ্রগতির পথে যথেন্টই গরেব্সম্পন ব্যাপার। যে-সব ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্য পর্বোন্ব-ত্তির সাহায্যে বার বার ফিরে আসে, সেগর্রালর ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে সতা; ষেমন, ভেড়াদের গায়ের কালো রঙ। অনেকসময় মানুষের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু খারাপ স্বভাব কোনরকম নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই কোন কোন পরিবারেয় মধ্যে দেখা দেয়, আর তা এক বন্য দশার পর্বান্ব ভির দ্যোতকও হয়ে উঠতে পারে—বন্যদশা থেকে আমরা তো এখনও খুব বেশি এগিয়ে আসিনি ! এই ভাবনাটাই ফুটে ওঠে চাল, প্রবচনের भर्ता । जन, श्रवहरून वना दश—७-भव लाक दर्ष्ट्र भीत्रवासत्र काला प्ल्डा ( অর্থাৎ কল•ক )। স্থসভ্য জাতিগ,লৈর ক্ষেত্রে নৈতিকতার উচ্চ মান, আর বেশি সংখ্যক যথেষ্ট ভালো মান্যুষ থাকার ব্যাপারে প্রাকৃতিক নির্বাচনের তেমন কোন ভূমিকা নেই। অবশ্য একেবারে বুনিয়াদী সামাজিক প্রবৃত্তিগ্রলিকে মানুষ প্রথম অর্জন করেছিল প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যেই। কিণ্ডু কোন্ কোন্ কারণ সম্হ আমাদের নৈতিকবোধকে উন্নত করে তোলে, সে বিষয়ে যথেণ্ট আলোচনা আমি পর্বেবন্ত্রী অধ্যায়ে করে এসেছি নিদ্নতর জাতিগালির কথা বলবার সময়। যে कात्रभग्रामित कथा आभि উल्लिখ कर्त्वाह, स्मर्गान रुम – अन्यान्य भानः स्राप्त অনুমোদন, দৃণ্টাম্ত ও অনুকরণ, চিম্তাশন্তি, অভিজ্ঞতা, এমন্কি আক্ষম্বার্থ, অলপ বয়সে প্রাপ্ত বিভিন্ন নির্দেশ ও ধর্মীয় অনুভূতি।

সন্সভ্য দেশগন্নিতে সব দিক থেকে উন্নতশ্রেণীর মান্ষদের সংখ্যা বেড়ে চলার পথে একটা খ্ব গ্রেম্পর্নে বাধার কথা জাের দিয়ে উল্লেখ করেছেন মিঃ গ্রেগ এবং মিঃ গ্যাল্টন ু বাধাটা হল এই মে, অতি দরিদ্র ও বেপরােরা লােকেরা, প্রায়শই যারা নানা কদভ্যাসে লিগু থাকে, প্রায় সবসময়ই অলপ বয়সে বিবাহ করে তারা, আর অন্যদিকে সাবধানী ও মিতবায়ী লােকেরা, যারা সাধারণত নীতিপরায়ণ হয়, তারা বিবাহ করে একট্ব বেশি বয়সে, যাতে করে নিজেদের এবং নিজেদের সন্তানদের ভরণ-পােষণ ভালােভাবে চালানাে যায়। ডঃ ডান্কান দেখিয়েছেন, যারা অলপ্রয়সে বিবাহ করে, তারা একটা নির্দিণ্ট সময়ের মধ্যে

শ্ব্ব যে বেশি সংখ্যক প্রজন্ম বা প্রেছ (প্রে, প্রপৌর ইত্যাদি ) সৃষ্টি করে তা-ই নয়, তারা অনেক বেশি সম্তানেরও জম্ম দেয়। তাছাড়াও, মান্লেদের পরিপর্ণে বৌবনকালের সম্ভানদের থেকে অলপ বয়সের সম্ভানরা বেশি প্রুটপুরুট ও আয়তনে বড় হয়, ফলে সম্ভবত তাদের জীবনীশক্তিও বেশি হয়। তাই সমাজের বেশরোরা, মর্ষাদাহীন ও অনেক সময় অসৎ ব্যান্তরা বিচক্ষণ ও স্বনীতিপরায়ণ ব্যান্তদের চেয়ে অনেক দ্রত হারে বংশব ৃষ্পি করে। মিঃ গ্রেগ ব্যাপারটাকে এইভাবে বলেছেন : ''অসতক', দারিদ্রপৌড়িত, উচ্চাকা•কাহীন আইরিশরা খরগোশের মত বংশব**্রি**খ করে চলে, আর মিতবায়ী, দ্রেদর্শী, আত্মর্যাদাসম্পন্ন, উচ্চাকাৎকী ক্ষটরা, যারা নৈতিকতায় অবিচল, উচ্চস্তরের চিল্তা-ভাবনায় বিশ্বাসী, বিচক্ষণ এবং বৃ.প্রি-মন্তায় স্মৃশ্, ৭খল—তারা জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা কাটায় সংগ্রাম করে, কৌমার্য বজার রেখে: তারা বিবাহ করে দেরিতে, এবং খুব বেশি সংখ্যক সন্তান-সন্ততির জন্ম দেয় না। কোন একটা নিদি<sup>দ</sup>ট অঞ্চলে যদি এক হাজার স্যা**ন্ধ**ন আর এক হাজার কেল্ট থাকে, তাহলে দেখা যাবে দশ-বারো প্রজন্মের মধ্যেই ঐ এলাকার মোট জনসংখ্যার ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ হয়ে গেছে কেণ্টরা, কিন্তু যাবতীয় সম্পত্তি, ক্ষমতা, মননশক্তির ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ চলে গেছে ঐ এক-ষষ্ঠাংশ স্যাক্ষনদের হাতে। চির**ম্**তন সেই 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামে' নিকুণ্টতর ও কম স**্র**বিধাজনক অবস্হায় থাকা জাতিরাই টিকে থেকেছে। তবে এই টিকে থাকাটা তাদের ভালো গুণাবলীর ফল নয়, বরং তাদের দোষ-চ\_টিগ\_লিই টিকিয়ে রেখেছে তাদেরকে।"

তবে এই নিশ্নম্থী প্রবণতার কিছ্ প্রতিরোধক ব্যবস্থাও আছে। আমরা দেখেছি, অসংষমীদের মৃত্যুর হার বেশি হয়, আর অসচ্চরিত্র ব্যক্তিরা থ্ব বেশি সম্তানের জন্ম দিতে পারে না। দরিদ্রতম শ্রেণীর লোকেরা শহরে এসে জড়ো হয়, এবং স্কটল্যান্ডের দশ বছরের পরিসংখ্যান থেকে ডঃ স্টার্ক প্রমাণ দেখিয়েছেন ষে ষে-কোন বয়সেই গ্রামের থেকে শহরে মৃত্যুর হার অনেক বেশি, 'এবং জ্বীবনের প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যে মৃত্যুর হার গ্রামের তুলনায় শহরে প্রায় দিগুল।' ধনী ও দরিদ্র, উভয়ের ক্ষেত্রেই কথাটা সত্য। ফলে, নিজেদের লোকসংখ্যার হার বজায় রাখার জন্য শহরের অতি দরিদ্র বাসিন্দাদের গ্রামের অতি দরিদ্র বাসিন্দাদের ক্রেয়ে বিগ্রেণেরও বেশি সম্তানের জন্ম দিতে হবে। মেয়েদের খুব কম বয়সে বিবাহ হওয়া অতান্ত ক্ষতিকর ব্যাপার। ফ্রান্সে দেখা গেছে যে, "এক বছরে বতজন অবিবাহিতা নারী মারা গেছে, তার থেকে দ্বিগ্র সংখ্যক বিবাহিতা রমণীর মৃত্যু

বেশি।" তবে এর ঠিক কারণ কী, তা বলা মৃন্দকল। শেষত, যে-সব প্রের্ফ: স্বচ্ছেন্দে নিজের পরিবারের ভরণ-পোষণ করার অবস্থায় না-আসা পর্যন্ত স্ফুচিন্তিতভাবেই বিবাহ করে না, তারা যদি প্রের্ণ যৌবনবতী মেয়েদের বিবাহ করত ( যা তারা প্রায়শ করেও থাকে ), তাহলে উন্নততর শ্রেণীর জনসংখ্যা বৃন্দ্রির হার অন্যদের চেয়ে খুব একটা কম হত না।

১৮৫৩ সালে সংগ্রেগত প্রচুর পরিমাণ তথ্য থেকে দেখা যায়, সারা ফ্রান্সে কুড়ি থেকে আশি বছর বয়স পর্যাত অবিবাহিত লোকদের মাতার হার বিবাহিত লোকদের মৃত্যুর হারের চেয়ে অনেক বেশি। যেমন, কুড়ি থেকে তিশ বছর বয়সী প্রতি ১০০০ জন অবিবাহিতর মধ্যে এক বছরে মারা গিয়েছিল ১১.৩ জন আর ঐ বয়সী বিবাহিতদের মধ্যে মারা গিয়েছিল মান্ত ৬.৫ জন । ১৮৬৩ এবং ১৮৬৪ সালে স্কটল্যান্ডের কুড়ি বছরের বেশি বয়সী সমস্ত লোকেদের মধ্যেও এই একই নিয়ম চোখে পড়েছিল। যেমন, কুড়ি থেকে চিশ বছর বয়সী প্রতি ১০০০ জন অবিবাহিতর মধ্যে এক বছরে মারা গিয়েছিল ১৪-৯৭ জন আর ঐ বয়সী বিবাহিতদের মধ্যে মারা গিয়েছিল মাত্র ৭.২৪ জন, অর্থাৎ অর্ধে কেরও কম। <sup>৪</sup> ডঃ স্টার্ক এ-ব্যাপারে বলেছেন; "কোন অস্বাস্হ্যকর কাজে নিয**়**ন্ত থাকা, অথবা নিকাশী ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যেখানে কোনদিন কোনরকম চেণ্টা করা হয় নি, এমন কোন অস্বাস্হাকর ব্যুড়ি বা অঞ্চলে বসবাস করার চেয়েও অবিবাহিত থাকা জীবনের পক্ষে অনেক ক্ষতিকর।'' তাঁর মতে, মৃত্যুর হার কমে যাওয়াটা হচ্ছে "বিবাহের এবং তার ফলস্বর প গড়ে ওঠা বিভিন্ন নিয়মিত অভ্যাসেরই" প্রত্যক্ষ ফলাফল। তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে অসংযমী, অসচ্চরিত্র ও অপরাধী শ্রেণীর লোকেদের আয়ুকাল কম হয় এবং তারা সাধারণত বিবাহ করে না : এইসঙ্গেই আমরা মেনে নিতে পারি যে ক্ষীণজীবী, অসুস্হ কিন্বা দেহ বা মনের কোন দার্থ দর্শেলতায় আক্রাম্ত ব্যক্তিরা প্রায়শই বিবাহে গররাজি অথবা প্রত্যাখ্যাত হয়। ডঃ দ্টার্ক সম্ভবত এই সিম্বান্তেই উপনীত হয়েছিলেন

২। হাকেপ্ও এই সিক্ষান্তেই উপনীত হয়েছেন। ফ্রষ্টব্য, ভারচৌ-এর "Sammlung, gemein. wissen. vortage", ১৮৬৮, পৃ: ৬১ তে "ueber die Entstehung des Menschenges chlechts". এছাড়াও ফ্রষ্টব্য তার "Naturliche Schopfungs-geschichte", ১৮৬৮, বেখানে তিনি মানুবের বংশবৃত্তান্ত সম্বন্ধে নিজের দৃষ্টিভঙ্গীকে বিশ্বভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

 <sup>।</sup> ড: ফার, পূর্বোল্লিখিত রচনা। উদ্ধৃত কথাগুলি ঐ চমৎকার রচনাটি থেকেই নেওয়া হয়েছে।
 । এথানে আমি "ভ টেন্থ, অ্যাকুয়াল রিপোর্ট অফ বার্থদ, ডেথদ্ এট্সেট্রা ইন স্কটল্যাওা' রচনার অদত্ত পঞ্চবার্থিক গড হিসাব থেকেই এই হিসাবটি এহণ করেছি।

য়ে, বিবাহ হচ্ছে দীঘ' জীবনলাভের একটি প্রধান কারণ, কারণ তিনি দেখেছিলেন অবিবাহিতদের চেয়ে বিবাহিতরা বেশিদিন বাঁচে। কিম্তু আমরা সকলেই এমন অনেক মানুষের কথা জানি, যারা তাদের দুর্বল স্বাস্থ্যের দরুণ যৌবন-काल विवाह ना करते पार्चिकाल विकास एक एक । अवना माता कीवन जाता হয়ত দূর্ব'লই থেকেছে, ফলে বে'চে থাকার বা বিবাহ করার সন্ভাবনাও তাদের সবসময় কমই থেকেছে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাও আপাতভাবে ডঃ স্টার্কের जिन्धान्त्रक जमर्थन करत । घटेनां हि श्ल-कार्ल्ज विवाहिल्पत रहसः विधवा **७** বিপত্নীকদের মৃত্যুর হার অনেক বেশী। কিন্তু ডঃ ফার-এর মতে এই ঘটনার কারণটা এ-রকম : স্বামী বা স্ত্রী-র মৃত্যুতে পরিবারে ভাঙন ধরে, দেখা দেয় पातिना, नानान क-क**ाम, प्रानि**ह्य व्याप्त विश्वाप : करल, विश्वा नाती वा বিপত্নীক ব্যক্তিটির মৃত্যুও এগিয়ে আসে কয়েক কদম। মোটের ওপর, ডঃ ফার-এর সঙ্গে একমত হয়ে আমরা এই সিম্পাণেত আসতে পারি যে, অবিবাহিতদের তুলনায় বিবাহিতদের মৃত্যুর হার কম হওয়া, যাকে এক সাধারণ নিয়ম বলেই মনে হয়, "তার মলে কারণ হছে এই যে, চুটিপূর্ণ মানুষরা পূথিবী থেকে প্রতিনিয়তই বাতিল হয়ে যায়, আর প্রতিটি প্রজন্মের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিরাই প্রাকৃতিক নির্বাচনে সবথেকে ভালোভাবে টিকে থাকে;" এই নির্বাচন শুখু বিবাহিত জীবনের সঙ্গেই সম্পর্কিত, আর তা সমস্ত রকম দৈহিক, মননগত ও নৈতিক গুণাবলীকেও প্রভাবিত করে। • কাজেই, আমরা সিম্পান্ত করতে পারি—যে-সব স্থান্থ ও স্বাস্হ্যবান মানুষ তাদের দুরদ্রশিতার কারণে বেশ কিছুদিন অবিবাহিত থাকে, তাদের মৃত্যুর হার মোটেই খুব বেশি নয়।

শেষ দ্বটি অন্চেছদে যে-সব প্রতিবন্ধকের কথা আমরা উল্লেখ করেছি, সেগ্রাল, এবং সম্ভবত আরও কিছু আজও-অজানা প্রতিবন্ধক যদি সমাজের উৎকৃষ্টতর মান্মদের তুলনায় বেপরোয়া, দ্বদর্গির ও নিকৃষ্টতর ব্যক্তিদের দ্রত হারে বংশব্রিশকে প্রতিহত না করত, তাহলে যে-কোন জাতির অধ্ঃপতন ঘটত—প্থিবীর ইতিহাসে যা প্রায়শই ঘটেছে। মনে রাখা দরকার, প্রগতি কোন অপরিবর্তনীয় নিয়ম হয়। কোন একটি সভ্য জাতি কেন অপর একটি জাতির তুলনায় বেশি উন্নত হয়, বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে বা অনেক বড় অঞ্চল জ্বড়ে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্বা কোন একটা সময়ে কিভাবেই বা তারা অন্য একটি জাতির

<sup>ে।</sup> এ ব্যাপারে ডঃ ডান্কান বলেছেন (স্ক্রষ্ট্রা, "ফেকান্ডিটি, ফার্টিনিটি" ইত্যাদি, পৃ: ৩৩৪), "সমস্ত বুগেই স্বাস্থ্যবান ও স্থন্দর মান্মুষরা বিবাহিতদের দলে নাম লেপার, আর হর্বল ও ছুর্ভাগারা; পড়ে থাকে অবিবাহিতের সারিতে।"

থেকে অনেক বেশি অগ্রসর হয়ে ওঠে—তা বলা খ্বই কঠিন। আমরা শ্ব্র এট্বকুই বলতে পারি যে, এই গোটা ব্যাপারটা নির্ভার করে তাদের প্রকৃত জন-সংখ্যা বৃশ্বির ওপর, উঁচু মানের মননগত ও নৈতিক গ্রেসমৃষ্ণ মান্রধদের সংখ্যার ওপর, এবং তাদের উৎকর্ষ তার ওপর। শারীরিক শান্ত মান্বের মানসিক শান্তর ওপর যেট্বকু প্রভাব ফেলে, সেট্বকু ছাড়া শারীরিক কাঠামোর আর কোন ভূমিকা এক্ষেত্রে থাকে না।

বেশ কিছু লেখক প্রণন তুলেছেন, যদি সত্যিই কোন ক্ষ্মতা থেকে থাকে, তাহলে প্রাচীনকালের গ্রীকদের পক্ষে আরও উন্নত হওয়া, সংখ্যায় আরও বেডে ওঠা এবং গোটা ইওরোপ জ্বডে ছডিয়ে পডাটাই স্বাভাবিক ছিল। কারণ প্রথিবীর যে-কোন জাতির তুলনায় মননশীলতার দিক থেকে গ্রীকরা ছিল অনেক উন্নত। দৈহিক গঠনের ব্যাপারে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়, মন আর শর<sup>®</sup>রের মধ্যে নাকি অবিরাম বিকশিত হয়ে চলার একটা প্রবণতা থাকে। পূর্বেক্তি লেখকদের বক্তবো এই অনুমানেরই অব্যক্ত ছাম্নাপাত ঘটেছে। কিম্তু যে-কোন ধরণের বিকাশই আনু, ছাঙ্গিক বিভিন্ন অনু, কলে অবস্থার ওপর নির্ভ রশীল। প্রাকৃতিক নিবাচন কেবলমাত্র সাময়িকভাবে সাহায্য করে তাতে। কোন কোন ব্যক্তি বা क्षां ि किन्द्र किन्द्र विज्ञार्धे अविधा अर्क्षन कहा म**रन**ु अनुगन्ग गर्न अर्क्षत वार्ष হওয়ার দর্ণ ধরংস হয়ে যেতে পারে। গ্রীকদের পিছিয়ে পড়ার অনেক কারণই থাকতে পারে, ষেমন, বহু, ছোট ছোট রাণ্টের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের অভাব, গোটা দেশটার আয়তন খুব ছোট হওয়া, দাসপ্রথার কৃফল, কিন্বা অত্যধিক যৌনলালসা। কেননা, "একেবারে শক্তিহীন ও মঙ্জায় মঙ্জায় কলনীযত" না হওরা পর্য'ন্ত তাদের পতন ঘটেনি। আজকের ইওরোপের পশ্চিমী জাতিগুলি, যারা তাদের বন্য পরে পুরুষদের থেকে বহু,গুরুণ উন্নত হয়ে সভ্যতার শিখরে এসে দাঁড়িয়েছে, তারা তাদের এই উৎক্রণ্টতার জন্য প্রাচীন গ্রীকদের উত্তরাধিকারের কাছে আদৌ ঋণী নয় ( বা সে ঋণের পরিমান খুবই সামান্য )। অবশ্য গ্রীকদের লিখিত সাহিত্যের কাছে তাদের ঋণ অপরিসীম।

বে স্পেনীর জাতি একদা অত শক্তিশালী ছিল, তারা কেন সময়ের দৌড়ে পিছিয়ে পড়ল—তাঁ কি জাের দিয়ে কেউ বলতে পারেন ? অস্থকার যুগের বুক চিরে ইওরাপিও জাতিগালের অভ্যুদয়ও এক জাটল সমস্যা। মিঃ গ্যালটন বলেছেন, সেই যুগে ষে-সব শাশ্ত-ভদ্র মান্য গভারভাবে চিশ্তা-ভাবনা বা মানসিক চর্চা করত, তালের প্রায় প্রত্যেকেরই চার্চের শরণ নেওয়া ছাড়া গতাশ্তর প্রাকত না, আর প্রত্যেক চার্চিই তার শরণাগতদের কাছে চিরকৌমার্য দাবী

করত। পরশ্বরাগত প্রজন্মের ওপর এ ঘটনা ক্ষাতকর প্রভাব ফেলতে বাধ্য। ঐ সময়েই 'পবিত ইন্কুইজিশন' (ধর্মীর বিচার) সবথেকে স্বাধানচেতা ও সাহসী মান্রদের খাজে বার করে তাদেরকে পর্ড়িরে মারত বা কারার, খ করত। শ্রধ্মাত্ত স্পেনেই তিনশো বছরের মধ্যে প্রতি বছর হাজার জন করে শ্রেষ্ঠ মানুরকে এভাবে শান্তি দেওরা হয়েছিল। শ্রেষ্ঠ মানুর বলতে আমি বোঝাতে চাইছি, বারা বিভিন্ন বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করত, প্রশন তুলত, আর সন্দেহই মানুরকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যায়। এইভাবে ক্যাথালিক চার্চ সভ্যতার অপরিমের ক্ষতি করেছিল, বদিও সে ক্ষতি নিশ্চরই কোন-না-কোন উপায়ে অনেকটাই প্রেণও হয়ে গিয়েছিল। এই ক্ষতি সম্বেও কিম্তু ইওরোপ এক তলনাহীন প্রগতির পথ বেয়ে অগ্রসর হতে পেরছে।

ইন্তরে:পের অন্যান্য জাতিগ্রনির তুলনায় উপনিবেশ স্থাপনের ব্যাপারে ইংরেজদের বিপত্নল সাফল্যের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের "নিভর্কি ও অবি**চল কর্মশান্ত''-কে**। ইংল্যা**শ্ডের কান্যাডিয়নদের এবং** ফরাসীদের অগ্রগতির তুলনা করলে এ-কথার স্পণ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিম্তু কিভাবে ইংরেজরা তাদের এই কর্মশান্তি অর্জন করেছিল, তা কি কেউ বলতে পারে ? বরং এ-কথাটার আপাত সত্যতা অনেক বেশি যে, আমেরিকা যুক্তরান্টের বিষ্ময়কর অগ্রগতি আর সেখানকার লোকেদের চরিত্রগত উৎকর্ষ তা হচ্ছে নির্বাচনেরই ফল। কেননা ইওরোপের সমস্ত দেশ থেকে বিগত দশ-বারো প্রজন্মের উপীপনাময়, কর্মচন্দল ও সাহসী লোকেরা আমেরিকায় গিয়ে বাসা বে'ধেছে, আর নানা কাজে দার্ণ সফল হয়েছে। স্থদ্রে ভবিষাতের ব্যাপারে রেভারেন্ড মিঃ জিঙ্কে-র কথাটা মোটেই কোন অতিশয়োক্তি নয়। তিনি वर्लाष्ट्रलन: ''शिफरमंत्र फिर्क शहुत श्रीतमां जा।रला-मान्यत्नत प्रभाण्यती হওয়ার সঙ্গে---সম্পর্কিত করে অথবা তার সহায়ক হিসাবে অন্য সমস্ত ঘটনার বিলেষণ করলে— যেমন গ্রীসে চিম্তা-ভাবনার চর্চায় বা রোমে যা ঘটেছিল— **त्मगर्नामक गर्ध्यात किन्द्र छेटमना ७ म्नार्यार्थं मर्मा**णे वरमरे मत्न रहा।" সভ্যতা কিভাবে অগ্নসর হয়েছে, তা আমাদের কাছে আজও অস্পণ্ট । কিন্তু

৬। "হেরিডিটারি জিনিরাদ", পৃ: ৩৫৭-৩৫৯। বিপরীত যুক্তি দিয়েছেন রেডারেও এক ভব্লিউ কারার (ত্রপ্টবাঁ, "ক্রেজার'দ ম্যাগ্,'', ১৮৭০, পৃ: ২৫৭)। স্তার দি. লারেল একটি চিডাকর্ষক রচনার (ত্রপ্টবাঁ, "ব্রেজিপ্ল্ট্ অফ জিওলজ্বি", বঙ্ব ২, পৃ: ৪৮৯) 'পবিত্র ইন্কুইজিশ্ম'-এর কুফলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন বে, ঐ ঘটনা প্রাকৃতিক নির্বাচনের পধ বেরে ইওরোপে বুদ্ধিসভার সাধারণ মানকে অনেক নিচু করে দিয়েছিল, ক্ষতিগ্রন্ত করেছিল।

এটাকু অশ্তত বোঝা বাম, বেশ দীর্ঘ একটা সময়ের মধ্যে বে জাতি সবথেকে বেশি সংখ্যক উন্নত মননসম্পান, কর্ম চণ্ডল, সাহসী, দেশপ্রেমিক ও পরোপকারী মানুবের জ্ব্য দিতে পেরেছে, তারা স্বাভাবিকভাবেই এ-সব ব্যাপারে তাদের থেকে নিকৃষ্ট জাতিগালির থেকে প্রবল হয়ে উঠেছে।

টিকে থাকার জন্য যে সংগ্রাম, তা থেকেই উভতে হয়েছে প্রাকৃতিক নির্বাচন। আবার, এই টিকে থাকার সংগ্রাম স্ফিট হয়েছে প্রথিবীতে মান্বের সংখ্যা দ্রত विद्यु <mark>ज्ञात कम हिमात्वरे । मान् त्यत्र म</mark>श्था त्य हात्त त्वत्कृ **ज्ञा**ल, जा व्यत्नक দুঃখজনক পরিণতি ডেকে আনে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঠেকানোর জন্য বর্বর গোষ্ঠীগর্নল তাদের সদ্যোজাত শিশবদের হত্যা করা ও আরও কিছ্ব ক্ষতিকর কাজ করে থাকে, আধা সমুসভ্য জাতিগমুলির মধ্যে জনসংখ্যা বাশ্বির ফলে দেখা দেয় চরম দারিদ্র, আজীবন কোমার্য', এবং সংযমী লোকেদের বিলম্বে বিবাহ। কিন্তু নিম্মতর প্রাণীদের মত একই শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি মানুষের মধ্যেও কাজ করে, তাই টিকে থাকার সংগ্রাম থেকে উম্ভতে ক্ষরক্ষতি তাকেও আক্রমণ করবে না—এমন আশা সে করতে পারে না। প্রাচীন যুগে মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিক নির্বাচন যদি ক্রিয়া না করত, তাহলে সে কখনই আজকের অবস্থায় এসে পে'ছিতে পারত না। প্রথিবীর অনেক জায়গায় এমন প্রচুর উর্ব'র জমি আছে যা স্বচ্ছন্দে বহু পরিবারের ভরণ পোঘণের ব্যবস্থা করতে পারে। কিল্তু এ-রকম অনেক জায়গাতেই কিছু ভ্রাম্যমান বন্য জাতি ছাড়া আর কেউ বসবাস করে না। এ থেকে প্রশন উঠতে পারে যে, টিকে থাকার সংগ্রাম মানুষকে তার সর্বোচ্চ মানে উঠে আসতে বাধ্য করার মত তীর কখনই ছিল না। মান্ত্র এবং নিদ্নতর প্রাণীদের সম্বন্ধে আমরা যে-ট্রকু জানতে পেরেছি, তা থেকে বলা যায় --প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে স্ফুদুটু ভাবে অগ্রসর হওয়ার জন্য তালের মননগত ও নৈতিক ক্ষমতায় সর্বদাই নানান পরিবর্তন ঘটে চলত। এ রকম অগ্রগতির জন্য যে বেশ কিছু, অনুকলে আনুষঙ্গিক পরিস্থিতি দরকার হয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিম্তু জনসংখ্যা দ্রুত হারে বেড়ে না চললে এবং তার ফল দ্বরপে টিকে থাকার সংগ্রাম অত্যন্ত তীর হয়ে না উঠলে, সবথেকে অনুকলে পরিন্থিতিও অর্থ্যতির সহায়ক হয়ে উঠতে পারে কিনা—সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। ধরা যাক, দক্ষিণ আমেরিকার কোন্ কোন্ জায়গায় বসবাসকারী মানহেদের মধ্যে যাদেরকে স্থসভ্য বলা যায় ( যেমন—স্পেনীয় উপনিবেশিকরা ), তাদের সম্বশ্ধে আমরা যা জানি, তা থেকে এমনকি এ-ও মনে হতে পারে যে, জীবনযাপনের অবস্হা খুব সহজ হয়ে গেলে তারা পরিশ্রম

বিমাখ হয়ে যায় আর পিছিয়ে পড়ে। অত্যাত স্থাসভা জাতিগালের অবিরাম অগ্রগতি প্রাকৃতিক নির্বাচনের ওপর খুব একটা নির্ভার করে না, কারণ বন্য গোষ্ঠীগ্রনির মত এই সব জাতিরা একে অপরকে উচ্ছেদ ও ধ্বংস করে না। তা সত্ত্বেও কোন জাতির অধিকতর বৃত্তিখমান সদস্যরা তলনায় নিক্রণলৈর চেয়ে জীবনে বেশি সফল হয়, অনেক বেশি সংখ্যক সম্তান-সম্ততি রেখে যায়, আর এটা আসলে প্রাকৃতিক নির্বাচনেরই একটা রূপে। প্রগতির সব্থেকে কার্যকরী কারণগুরীল হল অলপ বয়স থেকে ( যখন মানুষের মদিতকে যে-কোন জিনিষ স্বথেকে বেশি ছাপু ফেলে ) শৃশক্ষার সাবন্দোবসত আর উচ্চমানের চিস্তাভাবনা। এই শিক্ষার উন্গাতা হন সমাজের সবথেকে সক্ষম ও শ্রেষ্ঠ মান্যব্রা, তা মর্ম্ব হয়ে ওঠে জাতির আইন, প্রথা ও ঐতিহ্যের মধ্যে, এবং জনমত তাকে বাস্তবে রূপে দেয়। তবে, মনে রাখা দরকার, এই জনমতের ব্যাপারটা নির্ভর করে অন্যদের অনুমোদন ও অননুমোদনকে আমরা কতখানি উপলব্ধি করতে পারি. তার উপরেই । এই উপলব্ধি আবার গড়ে ওঠে আমাদের সহান,ভাতিবোধের উপর ভিত্তি করে, আর আমাদের এই সহান,ভুতিবোধ যে আদতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়েই সামাজিক প্রবৃত্তির একটা অত্যন্ত গরেম্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে গড়ে উঠেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সমস্ত স্থানিত বৈ এক সময় বর্বর অবন্ধায় ছিল, তার প্রামাণ প্রান্তর : এই বিষয়টি নিয়ে স্যার জেন লাবক, মিঃ টাইলর, মিঃ ম্যাক্লেনান ও অন্যান্যরা যথেণ্ট পর্ণাঙ্গ এবং চমংকার আলোচনা করেছেন। তাই এখানে আমি শ্বধ্ব তালের গবেষণার একটা ছোট্ট সারসংক্ষেপ করার চেণ্টা করিছি। সাম্প্রতিককালে ডিউক অফ আজিল এবং এর আগে আর্কবিশপ হোয়েট্লি বলেছেন—মান্ত্র স্কাত্ত হয়েই প্থিবীতে এসেছে, আর আজ যারা বন্য অবস্থায় রয়েছে, তারা আসলে নানান অধঃপতনের ফলেই ঐ দশায় গিয়ে পেণছেছে। এই অনুমানের বিপরীত কথা যারা বলেছেন, তাদের তুলনায় এপরে যার্ভিকে বেশ দ্বর্বল বলেই মনে হয়েছে আমার। এটা সাত্যি যে অনেক জাতি তাদের সভ্য অবস্থা বজায় রাখতে পারেনি, এমনকি কোন কোন সভ্য জাতি হয়ত চড়োম্ভ বর্বরতার অম্বনরেও তালয়ে গিয়ে থাকতে পারে, যদিও এই শেষোন্ত ঘটনাটির কোন প্রমাণ আমি আজ পর্যন্ত পাইনি। কিছু বিজয়ী গোণ্ডীর চাপে পড়েই সম্ভবত ফুজিয়ানরা এক কঠিন, দ্বর্গম অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। কিছু তাই বলে তারা যে ব্রাজিলের সব থেকে সমুম্থ অঞ্চলে বসবাসকারী বোটোনিউডে। কেরও নিচে নেমে গিয়ে-

ছিল, তা প্রমাণ করা মোটেই সহজ নয়।

সমস্ত স্থসভা জাতি যে বর্ণরদেরই উত্তরপরেন্দ, তার প্রমাণ পাওয়া যায় দু রক্ম-ভাবে। একদিকে, সভা জাতিগুলির মধ্যে আজও চাল্ম থাকা বিভিন্ন প্রথা, বিশ্বাস, ভাষা ইত্যাদির মধ্যে এমন অনেক চিহ্ন খ'ুজে পাওয়া যায়, যেগুলে সাক্ষা দেয় যে কোন এক সময় তারা নিন্দ অবস্থাতেই ছিল: অন্যাদকে, বনারা যে নিজেদেরকে সভাতার পথে কিছুটো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, এবং নিয়ে গেছেও— তারও নানান প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যে পেয়েছি। প্রথমোক্ত বিষয়টির প্রমাণগ্রেল অতাত্ত কোঁডহলোন্দীপক, তবে সে সবের বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয় । দুন্টাম্তস্বরূপে আমাদের গণনা-পর্ম্বতির কথা উল্লেখ করা যায়। কোন কোন জায়গায় আজও বাবহার করা হয় এমন কিছা শব্দের উল্লেখ করে মিঃ টাইলর স্পণ্টভাবে দেখিয়েছেন যে, এই পম্বতিটা প্রথমে শ্বে হয়েছিল আঙ্কল গোনা দিরে। প্রথমে গোনা হত এক হাতের আঙলে, তারপর অপর হাতের, আর সবশেষে পারের আঙলে। আমাদের দশমিক পন্ধতির মধ্যে এবং রোমানদের সংখ্যা লেখার পশ্বতিতে আজও এর ছাপ খনজৈ পাওয়া যায়। রোমান সংখ্যামালার V ( অর্থাং किक्छिंटक मान्द्रस्य शास्त्र अक्रो मर्शक्किश वा मार्ष्किक कि वर्त्वर मत्न করা হয়। এই V-এর পর আসে VI ( অর্থাৎ ৬ ) ইত্যাদি, যেখানে নিঃসন্দেহেই একটা হাতের পর অপর হাতটাকে ব্যবহার করা শরে; হয়েছে। আবার, ''তিন-কডি দশ বলার সময় আমরা ভাইজেসিম্যাল ( vigesimal ) পর্ম্বতিই অনুসরণ করি, ষেখানে এক-কৃড়ি বলতে ২০ বোঝানো হয়। কোন মেন্দ্রিকান বা ক্যারিবিয়ান হলে এটাকে 'একজন মানুম' বলেই উল্লেখ করত।''<sup>1</sup> বেশ কিছু ভাষাতত্ববিদ বলেছেন, প্রতিটা ভাষার মধ্যেই তার ধীর ও ক্রমান্বয় বিবর্তনের নিদর্শন থেকে যায়। লিখনশৈলীর ব্যাপারেও এই একই কথা প্রযোজ্য, কেননা এক সময় ছবির সাহায্যে ষে-কোন জিনিস বোঝানোর চেণ্টা করত মান ম, আর তারই পরিণতিতে সাটি হয়েছে এক একটা অক্ষর। মিঃ ম্যাক্লেনানের রচনা<sup>চ</sup> পড়ার পর আর কোনমতেই অস্থীকার করা যায় না যে গায়ের জোরে স্ত্রী সংগ্রহ করার মত নানান আদিম অভ্যাসের ছাপ আজও প্রায় প্রতিটি সভ্য জাতির মধ্যে রয়ে

৭ । বন্ধাণ ইনফ্টিটশন অৰু গ্ৰেট ব্ৰিটেন", ১৫ মাৰ্চ, ১৮৬৭ এছাড়াও জ্বন্তীয়, "বিসাৰ্চেদ ইনটু ভ আৰ্লি হিন্দ্ৰি অৰু ম্যানকাইও", ১৮৩৫।

৮। "প্রিমিটিড ম্যারেজ।" এইবা, "হোমারের রচনার এবং ওক্ত টেন্টামেন্টে প্রাপ্ত নরবলি সংক্রান্ত সাক্ষ্য" প্রদরে অধ্যাপক স্থাক,হউসেন্-এর সন্তব্য ("জ্যান্থ্রোপলজিক্যান রিভিয়্", জট্টোবর ১৮৬৯, পৃ: ৩৭০)।

গেছে। ম্যাক্লেনান প্রশ্ন তুলেছেন—প্রাচীনকালে এমন কোন জাতি ছিল কি. বাদের মধ্যে আদতে এক-বিবাহ প্রথা চাল, ছিল? ব্রুম্থের নিয়ম ও অন্যান্য প্রথা, বার নিদর্শন আজও চোখে পড়ে, তা থেকে বোঝা বায় ন্যায় সংক্রান্ত আদিম ধারণাও অত্যন্ত অমার্জিত ধরণের ছিল। আজকের দিনের অনেক কুসংস্কার আসলে অতীতের লান্ত ধর্মীয় বিশ্বাসেরই অবশেষ মাত্র। ক্রশ্বর পাপকে ঘ্ণা করেন আর ন্যায়পরায়নতাকে ভালোবাসেন—এই চমংকার ভাবনাটা, ধর্মের এই সর্বেচ্ছির মুপ্টা আদিম যুগে চাল, ছিল না।

अवात अना धतरात क्षमाराव निरुक जाकारना याक । महात रक्ष, जाउक दिशस्त्रह्मन. কোন কোন বন্য গোষ্ঠীর কিছু কিছু সাদামাটা কলা-কোশল সাম্প্রতিককালে থানিকটা উন্নত হয়েছে। পূথিবীতে বিভিন্ন অঞ্চলের বন্যদের মধ্যে চালু থাকা হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও কলা-কোশলের যে অত্যন্ত চিন্তাকর্ষক বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তা থেকে নিঃসন্দেহেই বলা যায়, সম্ভবত একমাত্র আগানুন জনালানোর কৌশলটা বাদে এ-রকম আর সব জিনিস প্রতিটা বন্য গোষ্ঠী আলাদা আলাদা ভাবেই আবিণ্কার করেছিল। এ-রকম শ্বাধীন আবিশ্কারের একটা চমৎকার নমুনা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ব্যুমেরাং। বাইরের লোকেরা যথন প্রথম তাহিতিতে যায়, তখন অন্যান্য পলিনেশিয় শীপের অধিবাসীদের চেয়ে তাহিতির লোকেরা বহু ব্যাপারেই অনেক এগিয়ে ছিল। পেরু বা মেল্লিকোর অ-সভ্য অধিবাসীনের উন্নত কৃষ্টি বিদেশ থেকে আমদানী করা, এমনটা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। ঐ-সব জায়গায় অনেক দেশজ গাছপালার চাষ করা হত, এবং কয়েক ধরণের স্থানীয় জীবজস্তুকে পোষ মানাতেও শিখেছিল তারা । অধিকাংশ ধর্ম'-প্রচারকের অত্যন্প প্রভাবের ব্যাপারটা বিবেচনা করে আমাদের মনে রাখা দরকার, কোন অর্থ'-সভ্য দেশের একদল ভ্রামামান লোক আমেরিকার উপক্লে গিয়ে পে ছৈলেও সেখানকার বাসিন্দাদের ওপর তেমন কোন উদেলখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে না । একমাত্র তখনই এ-রকম প্রভাব ফেলা সম্ভব, যদি তারা আগে **থাকতে**ই কিছুটো উন্নত অবস্হায় থেকে থাকে। পূথিবীর ইতিহাসের সেই সুপ্রাচীন পথরেখায় চোখ রাখলে আমরা দুটি যুগের ছবি দেখি : প্রত্নপ্রস্তর যুগ আর নব্যপ্রদতর যুগ ( স্যার জে নুবকের পরিভাষা অনুযায়ী )। এবড়ো-থেবড়ো পাথ্রে যন্ত্রপাতিকে ঘষে ঘষে মস্ণ করার কোশলটা কোন জাতি অপর কোন জাতির কাছ থেকে শিথেছিল, এ-রকম দাবী নিশ্চয়ই কেউ করবেন না। ইওরোপের সর্বন্ত, সেই স্ফুরে প্রের্ব গ্রীস পর্যন্ত, ওদিকে পালেম্তাইন, ভারতবর্ষ', জাপান, নিউজিল্যা'ড, ঈজিণ্ট সহ সারা আম্রিকায়—সর্বশ্রই প্রচুর পরিমাণ পাথুরে যাস্তপাতি আবিষ্কৃত হরেছে। ঐ-সব জারগার আজকের দিনের বাসিন্দারা আর ও-সব যাস্তপাতি ব্যবহার করে না। চীনারা এবং প্রাচীনকালের ইহ্দারাও যে একসময় ঐ-সব জিনিস ব্যবহার করত, তারও পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ থেকে এই সিম্বান্তেই আসতে হয় যে; ঐ-সব দেশের অধিবাসীরা, অর্থাৎ প্রায় সমগ্র সভ্য দ্বিনয়াই, একসময় বর্বর অবস্হায় ছিল। একেবারে প্রথম থেকেই মান্য স্মৃত্য ছিল আর তারপর এতসব জায়গায় তার চড়ান্ত অধঃপতন ঘটেছিল—এ ধরণের মনোভাব মান্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতারই পরিচায়ক মার। বরং এই দ্বিটভঙ্গীটাই অনেক বেশি সত্য, বেশি উৎসাহব্যঞ্জক যে, মানব-ইতিহাসে প্রগতিই হচ্ছে সার্জনীন চিন্তা, অধাগতি নয়। খ্রই হীন অবস্হা থেকে ধীরে ধীরে, কঠিন পথে পা ফেলে ফেলে, মান্য আজ উঠে এসেছে জ্ঞান, নীতিবাধ ধর্মের সর্বেচ্চ শিখরে।

## ষষ্ঠ পরিচেছদ

## মান্বের সাদৃশ্য এবং বংশবৃত্তাশ্ত প্রসঙ্গে

জীবজগতের ধারাবাহিকতার মাসুবের হান—বংশবৃত্তান্তের প্রাকৃতিক নিমন্ন—কম গুরুত্বপূর্ণ বিবরপ্রতির অভিযোজনন্দক চরিত্র—মাসুব ও চতুস্পদী প্রাণীদের মধ্যেকার বিভিন্ন ছোটখাট সাদৃশু—প্রাকৃতিক ব্যবহার মাসুবের হান—মাসুবের উদ্ভবের হান ও মাসুবের প্রাচীনত্ব—জীবাখাগত সংযোগস্ত্রের অনুপস্থিতি—মাসুবের বংশবৃত্তান্তের নিমতর তার, বা জানা বার প্রথমত অন্তদের সঙ্গে তার সাদৃশ্য থেকে এবং দিতীয়ত তার দৈহিক গঠন থেকে—মেরুদণ্ডী প্রাণীদের আদি ভিন্নবিক্ত অবস্থা—উপসংহার।

কিছ্ম কিছ্ম প্রাণীবিজ্ঞানী বলেন, মানুষ আর তার সঙ্গে সবথেকে বেশি সাদৃশ্যযুক্ত প্রাণীদের শারীরিক কাঠামোর মধ্যে প্রচুর পার্থক্য আছে। এই কথাটা যদি
আমরা মেনেও নিই, আর সেইসঙ্গেই যদি মেনে নিই যে মানুষ এবং ঐ-সব
প্রাণীদের মানসিক ক্ষমতার মধ্যে বিপত্ন পার্থক্য আছে, তাহলেও, পূর্ববর্তী
পরিছেদগ্যুলির আলোচনার ভিত্তিতে অনায়াসেই বলা যায়—কোন নিশ্নতর
জৈবিক রূপ থেকেই মানুষ উশ্ভূত হয়েছে, যদিও তার সংযোগ-স্কুগ্রুলি আজও
পর্যশত অনা বিষ্কৃত থেকে গেছে।

মান্বের মধ্যে অসংখ্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা ধরণের পরিবর্তন ঘটে চলৈছে। ষে-সব সাধারণ কারণসম্বের দর্শ এইসব পরিবর্তন ঘটে থাকে, যে-সব সাধারণ নিরমের ঘারা এগালি নির্মান্তত হয়, এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হয়—তার নিয়ম-পন্ধতি মান্ব ও নিন্দাতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে একই। প্রথিবীতে মান্বের সংখ্যা অত্যাত দ্বত হারে বেড়ে উঠেছে বলে তাদের জীবনে অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম এবং ফলম্বর্প প্রাকৃতিক নির্বাচন খ্ব কঠোর চেহারা নিয়েছে। মান্বের মধ্যে স্ট্র্ণিট হয়েছে বহু জাতি। এ-রকম কিছু কিছু জাতির পরস্পরের মধ্যেকার পার্থক্য এত বিপলে যে প্রাণীবিজ্ঞানীরা অনেক সময় এদেরকে জিল জিল প্রজাতি হিসাবেও চিহ্নিত করে থাকেন। মান্বের শারীরিক গঠন অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মতোই সমতাবিশিল্ট। তার দ্বণগত বিকাশও একইরক্ম দশার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় । তার শারীরের মধ্যে অমন অনেক ল্বপ্তপ্রায় ও অপ্রয়েজনীয় অংশ আছে, যেগালি একসময় নিশ্চয়ই কার্যকরী ছিল। মান্বের মধ্যে অনেক সময় এমন কিছু চারিটিক বৈশিল্ট্য ফুটে ওঠে; যে-সব বৈশিল্ট্য তার আদি প্রেণ্প্রম্বদের মধ্যে

ছিল বলে মেনে নেওয়ার সঙ্গত কারণ আছে। মান্ধের উভবের ইতিহাস অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর উভবের ইতিহাসের থেকে সম্পর্ণ প্রেক হলে, এইসব ঘটনাকে নিছক কাকতালীয় ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেওয়া ষেত। কিম্তু মান্ধের উম্ভবের ইতিহাসকে অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর উভবের ইতিহাসের থেকে সম্পর্ণ প্রেক বলে আদৌ মেনে নেওয়া যার না। অন্যাদিকে, অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মতো মান্ধও যদি কোন অজানা ও নিম্নতর জৈবিক রূপ থেকে উভতে হয়ে থাকে—তাহলে এইসব ঘটনাকে অনেকটাই উপলব্ধি করা যায়।

মান,ষের মানসিক ও আত্মিক শক্তির কথা বিবেচনা করে কোন কোন প্রাণীবিজ্ঞানী সমগ্র সজীব জগৎকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন : মানব জগৎ, জীবজগৎ আর উল্ভিদজগণ। অর্থাৎ, মান মকে তাঁরা একটা স্বতন্ত জায়গা দিয়েছেন। বিভিন্ন প্রাণীর আত্মিক শক্তির মধ্যে তুলনা করা বা সেগ,লিকে শ্রেণীবিন্যস্ত করাটা প্রাণীবিজ্ঞানীদের কাজ নয়। বরং তাঁরা দেখানোর চেণ্টা করতে পারেন (আমি যেমন করেছি ) যে, মানুষ ও নিন্দতর প্রাণীদের মানসিক ক্ষমতার মধ্যে বিপত্ন মাচাগত পার্থক্য থাকলেও, আদতে সেই ক্ষমতার একই ধরণ। মাচাগত পার্থক। যত বেশিই হোক না কেন, তা মানুষকে একটা স্বতন্ত্র বর্গ হিসাবে চিহ্নিত করাটাকে ন্যায্য প্রতিপন্ন করতে পারে না । এই ব্যাপারটা সবথেকে ভালোভাবে বোঝা যায় দুটি পোকার, যেমন জাব পোকা ( Scale-inscet homopterous tanily coecus) এবং একটি পি পড়ের, মানসিক ক্ষমতার মধ্যে তুলনা করলে। এদের মানসিক ক্ষমতা নিঃসন্দেহে একই জাতের। মানুষ আর সর্বোচ্চ পর্যায়ের দ্তন্যপায়ী প্রাণীদের মানসিক ক্ষমতার মধ্যে যতটা পার্থক্য থাকে, তার থেকে অনেক বেশি পার্থক্য চোখে পড়ে ঐ-সব জাব পোকা আর পি'পডেদের মানসিক ক্ষমতার মধ্যে—অবশ্য এই পার্থক্যটা কিছুটো অন্য ধরণের। স্ত্রী-পোকা তার তরুণাবস্হায় নিজের হুল বা শনড়ের সাহায্যে কোন উভিদের গায়ে আঁকড়ে ধরে এবং রস শোষণ করে, একদম নডা-চডা না করে গর্ভবিতী হয়ে ডিম পাডে : বাস. এই হচ্ছে তাদের সমগ্র জীবনব ক্তত। অন্যদিকে, পিয়ের হ্বার দেখিয়েছেন, শ্রমিক-পি'পড়েনের অভ্যাস আর মানসিক ক্ষমতা বর্ণনা করার জন্য একটা विदार वहें तथा नतकात, ज्रात आभि भूध, करतकि विषयक সংক্ষেপে जुल हाहै। খুব জোর দিয়েই বলা চলে যে পি°পড়েরা নিজেদের মধ্যে খবরা-খবর আদান-প্রদান করে, এবং কোন একটা কাজ করার জন্য কিম্বা থেলা করার জন্য অনেক পি°পড়ে একজোট হয়। বেশ কয়েক মাস পরে দেখা হলেও তারা তাদের পরিচিত পি'পডেদের ঠিকই চিনতে পারে, আর পরম্পরের প্রতি সহান,ভাতিও

বোধ করে। তারা বড় বড় বাসম্হান বানায়, সেগ্রালিকে পরিস্কার-পরিচ্ছম রাখে, সন্ধ্যাবেলা দরজা বন্ধ করে দেয়, এবং প্রহরী মোতায়েন করে । তারা রাস্তা তৈরী করে নদীর নিচে স:ডুঙ্গ কাটে, এমনকি পরম্পরকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে নদীর ওপর অস্হায়ী সাঁকোও তৈরী করে। নিজেদের দলের জন্য তারা খাদ্য সংগ্রহ করে। বাসার দরজার থেকে অনেক বড কোন খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসা হলে তারা দরজাটা তথনকার মতো বড় নেয়, পরে তা মেরামত করে নেয় আবার। নানাধরণের শসোর বীজ সংগ্রহ করে পি'পডেরা, তা থেকে অঙকুর বেরোতে দেয় না, আর ঐ-সব বীজ সা্যাতসেতৈ হয়ে গেলে মাটির ওপরে তুলে এনে শক্কোতে দেয়। কয়েক জাতের পোকাকে ( Aphides & other insects ) পি পড়েরা ধরে রাখে, দুধেল-গাই হিসাবে ব্যবহার করে। সুশুভথলভাবে দল বে'ধে তারা যুস্ধ করতে যায়, সকলকার মঙ্গলের জনা অক্রেশে উৎসূর্গ করে নিজেদের জীবন। আগে থেকে পা ক্রিকেপনা করে তারা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলে যায়। য**়েখে**র সময় তারা বিপক্ষের পি<sup>®</sup>পডেদের বন্দী করে রাখে দাস হিসাবে। নিজেদের পোষা-পোকাদের ডিমগ্রালিকে এবং নিজেদের ডিম ও লাভাগ্রালিকে তারা বাসার গরম দিকটায় সরিয়ে দেয়, যাতে করে সেগালি তাডাতাডি ফুটে যেতে পারে। এবকম অসংখ্য দুটোম্ত সাজিয়ে দেওয়া যায়। মোদ্যা কথাটা হল,পি<sup>8</sup>পড়ে আর জাব পোকাদের মানসিক ক্ষমতার মধ্যে বিপলে পার্থক্য আছে, কিল্ত তাই বলে কেউ কখনও এইসব পোকাদের পূথক পূথক শ্রেণী বা ভাগ হিসাবে চিহ্নিত করার কথা স্বশ্নেও ভাবেনি। এই পার্থকাটা পরেণ করে দেয় অন্যান্য পোকারা। মান্ত্র আর উন্নততর বাঁদরদের ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাপারটা আলাদা। কিন্তু এ-কথ। বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ আছে যে মানুষ আর উন্নততর বাদরদের মাঝামাঝি অবস্হার বেশ কিছু জৈবিক রূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বলেই এই ধারাবাহিক भा भा भा कि स्था निराह ।

মলেত মন্তিণেকর কাঠামোর ভিত্তিতে অধ্যাপক ওয়েন সমগ্র ন্তন্যপায়ী প্রাণী-বর্গকে চারটি উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এর মধ্যে একটি উপ-শ্রেণীতে দ্বান দিয়েছেন মান্ধকে: আর একটিতে রেখেছেন থাল-বাহিত ক্যাঙ্গার, জাতীর প্রাণী এবং অণ্ডজ লিপ্তপদ ন্তন্যপায়ীদের; এবং মান্ধকে তিনি অন্য সমন্ত ন্তন্যপায়ীদের থেকে সন্পর্ণে পূথক গোরের জীব হিসাবে চিহ্নিত করার ফলে শেষ ভাগ দ্টি মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। ন্বাধীনভাবে বিচার করতে সক্ষম কোন প্রাণীবিজ্ঞানী এই দ্ভিতঙ্গীকে মেনে নিয়েছেন বলে আমার জানা নেই, তাই এ প্রসঙ্গে আর বিশ্তারিত আলোচনায় যাছি না।

প্রাণীদের কোন একটি বৈশিষ্ট্য, বা কোন অঙ্গ (এমনকি মস্ভিন্কের মতে मात्राम किंग ७ ग्राय्कार्म वक रामध ), किन्या मार्नामक कम्याजात विभाग উর্বাতর ভিত্তিতে তাদের শ্রেণীবিভাগ করা হলেও তা প্রায় কখনোই নিশ্চিত ভাবে नत्न्वाच्छानक रहा धरो ना । स्रोमाहि, त्वानवा, शि'शर कावीय शवस्त्र कार्य এইভাবে শ্রেণীবিভাগ করার চেন্টা করা হয়েছে। কিন্তু তাদের অভ্যাস বা সহজাত প্রবাজির ভিত্তিতে করা এ-ধরণের বিভাজন একাশ্তই ক্রান্তম বলে প্রমাণিত হয়েছে ৮ প্রাণীদের আকার, গায়ের রঙ, কিম্বা তাদের ম্বভাব প্রভৃতির মতো যে-কোন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস নিশ্চয়ই করা যায়, কিম্চু প্রাণীবিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরেই অনুভব করে আসছেন যে এই বিন্যাসের একটা কিছু প্রাকৃতিক প্রণালী আছেই। আজ প্রায় প্রত্যেকেই মেনে নিয়েছেন যে এই প্রণালী অনুযায়ী বিন্যাসটা যতদরে সম্ভব বংশব্যক্তান্ত মাফিক করা দরকার। অর্থাৎ, একই জৈবিক গঠন থেকে উভতে যাবতীয় প্রাণীদের একই ভাগের মধ্যে রাখতে হবে, অন্য কোন জৈবিক গঠন থেকে উল্ভব্ত প্রাণীদের সঙ্গে তাদেরকৈ মিশিয়ে ফেলা চলবে না। কিন্তু এইসব প্রাণীদের সেই আদি গঠনগালি যদি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে তাদের বংশ্ধরদের মধ্যেও একটা সম্পর্ক থাকরে. এবং দুটি ভাগ মিলে একটা বৃহত্তর দল গড়ে উঠবে। বিভিন্ন দলের মধ্যেকার পার্থক্যের মাত্রাকে, অর্থাৎ প্রতিটি দলের মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটেছে তার মাত্রাকে প্রকাশ করা হয় বর্গ, কুল, বিন্যাস আর শ্রেণী প্রভ:তি অভিধার সাহাযো। আমাদের হাতে বংশধারার কোন নিদি'ণ্ট বিবরণ নেই। কাজেই, প্রাণীদের বংশতালিকা আবিষ্কার করার একমাত্র উপায় হল—যে-সব প্রাণীকে শ্রেণীবিনাস্ত করা হবে, তাদের মধ্যে কতটা সাদৃশ্য আছে তা লক্ষ্য করা। এই কাজ করার জন্য, কয়েকটি বিষয়ের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের থেকে অনেক গ্রেত্বপূর্ণ হচ্ছে অসংখ্য বিষয়ের সাদ,শ্যকে লক্ষ্য করা এবং দুটি ভাষার বহু, শব্দ ও বাক্যগঠনের मर्सा योष श्रष्ट्रत मान्, मा थारक, जारला मकरलारे न्यीकात कतरद ख के जासा দুটির উল্ভব ঘটেছে একই ভাষা থেকে—এমনকি ঐ দুটি ভাষার কিছু শব্দ ও বাক্যগঠন প্রশালীর মধ্যে বিপত্নল পার্থক্য থাকলেও। কিন্তু সজীব প্রাণীদের ক্ষেত্রে সাদ,শোর ব্যাপারটাকে একই ধরণের জীবনধাপন পর্ম্বাতর সঙ্গে মানিয়ে त्म अप्रांत भाषा अप्रेज्ञाल हलात्व ना। यमन, ज्ञाल वसवास कतात नत्ना निर्देश প্রাণীর সমগ্র দেহ-কাঠামো পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে, কিল্ড তা সম্বেও প্রাকৃতিক প্রণালীতে তাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য না-ও থাকতে পারে। এ-থেকে বোঝা বায় বে কেন নানান গ্রেছেবীন অঙ্গ, অকেজো ও ল্পেপ্রায় অঙ্গ, বা

वर्जभारन निष्क्रिय किन्दा अरुवादिष्टे स्ट्रागकाद्व थाका अन्नग्रीमद नाम् गारे **धार्गीवनाएमत वार्गाद मवस्थिक पत्रवाद्री। कानना धरेमव वार्म स्माएँहे** পরবর্তীকালের অভিযোজনের ফলে গড়ে ওঠে না, আর তাই এগর্নল থেকে বংশধারার বা প্রকৃত সাদ্শোর প্রাচীন র পরেখাটিকে চিনে নেওয়া যায়। তাছাড়া, কোন একটি বৈশিশ্টোর প্রচর পরিবর্তনের ভিত্তিতে দুটি প্রাণীকে সম্পূর্ণে পূর্থক বর্গের প্রাণী হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। বিবর্তন তর অনুযায়ী বিচার করলে বোঝা যায়, কোন প্রাণীর যে অঙ্গটি একই ধরণের অন্যান্য প্রাণীদের ঐ অঙ্গের থেকে অনেকাংশে পূ্থক, সেই অঙ্গটির প্রচুর পরিবর্তন ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই ঘটে গেছে। ফলন্বরূপে ঐ অঙ্গটির একই ধরণের আরও পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য ( যতদিন ঐ প্রাণীটি একই ধরণের অবস্হায় থাকরে, ততাদিনই ঘটে চলবে এই পরিবর্তন )। এইসব পরিবর্তন প্রাণীটির পক্ষে সহায়ক হলে সেগালি টিকে থাকবে এবং ক্রমাগত উন্নত হয়ে উঠবে। অনেকসময় কোন অঙ্গ ক্রমাগত উন্নত হয়ে চললে—যেমন পাখিদের ঠোঁট কিবা কোন স্তন্য-পায়ী প্রাণীর দাঁত—তা তাদের খাদ্য সংগ্রহ করতে অথবা অন্য কোন কাজে সাহায্য করে না। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে মদিতক্ক ও মানসিক ক্ষমতার ক্রমাগত উন্নতির কোন নির্দিণ্ট সীমারেখা নেই. অর্থাৎ তার উন্নতির জন্য মানুষের কোন অস্ত্রবিধা হয় না । তাই, প্রাক্ততিক বা বংশব, জ্বান্তগত ব্যবস্থায় মানুষের স্থান নির্ধারণ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে, তার মস্তিকের দার্ণ উরতি যেন অন্যান্য কম গরে স্বপূর্ণ বা একেবারেই গরে স্বহীন বিষয়গালের অজয় সাদ্শাকে চাপা দিয়ে না দেয়।

অধিকাংশ প্রাণীবিজ্ঞানী, যাঁরা মানসিক ক্ষমতা সহ মানুষের সমগ্র কাঠামোর কথা বিবেচনা করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকে ব্লুমেন্বাখ্ ও কুভিরেরের পথই অনুসরণ করেছেন এবং মানুষকে একটা আলাদা শ্রেণী হিসাবে দেখিয়েছেন, যে শ্রেণীটিকে নাম দিয়েছেন তাঁরা দ্বিপদী (Bimana) । আর এইভাবে তাঁরা চতুম্পদী, মাংসাশী প্রভৃতি শ্রেণীগর্মালর সমান অবস্থানেই স্থান দিয়েছেন মানুষকে । যে মতটি বিচক্ষণতার জন্য স্থপ্রসিম্ধ লিনিয়াস সর্বপ্রথম উপস্থাপিত করেছিলেন, সেই মতটিকৈ সাম্প্রতিককালের বহু শ্রেণ্ঠ প্রাণীবিজ্ঞানীই মেনে নিয়েছেন, এবং মানুষকে বিসয়েছেন চতুম্পদী প্রাণীদের সঙ্গে একই সারিতে । এই সারিটকৈ তাঁরা উষত ধরণের সত্তন্যপায়ী প্রাণিবর্গ (Primates) নামে চিচ্ছিত করেছেন । এই সিম্বাম্ভটিকে ন্যায্য বলে মেনে নেওয়া যায় । কেননা প্রথমত মনে রাখা দরকার, শ্রেণীবিন্যাসের ব্যাপারে মানুষের মন্তিকের বিশ্বল

উন্নতিটা খাব একটা তাৎপর্যপার্ণ কিছা নয়, এবং মানাম ও চতুম্পদী প্রাণীদের করোটির স্থাপন্ট পার্থকাটা (যে বিষয়টার ওপর বিশপ, এবি ও অন্যানার। সম্প্রতিকালে গরেছে দিয়েছেন.) তাদের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিকশিত মস্তিম্কের দর্শেই উল্ভাত হয়েছে। বিতীয়ত, মনে রাখা দরকার যে মানাম আর চতুম্পদী**দে**র মধ্যেকার অন্য প্রায় যাবতীয় ও আরও গরে, স্বপূর্ণে পার্থ ক্যগালি স্পন্টতই অভিযোজনশীল, এবং সেগালি মলেত মানাষের খজা কাঠামোর সঙ্গেই সম্পর্ক-যুক্ত : যেমন তার হাত, পা আর শ্রোণীর গঠন, তার মেরুদডের বক্তা, এবং তার মাথার অবস্থান। শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে অভিযোজনশীল বিষয়গর্নলর গুরুত্ব যে যথেষ্ট কম, তা ভালোভাবে বোঝা যায় সীল মাছদের দিকে তাকালে। এই প্রাণাটির শারীরিক গঠন এবং অঙ্গ-প্রতাঙ্গের কাঠামো অন্যান্য মাংসাশী প্রাণীদের থেকে যথেণ্টই আলাদা, উন্নততর জাতের বাঁদর এবং মানাষের মধ্যেও এতটা পার্থক্য দেখা যায় না। তাসত্ত্বেও, কুভিয়ের থেকে শুরু করে অতি সম্প্রতিকালে মিঃ ফাওয়ার পর্যাত প্রায় প্রত্যেকেই সীল মাছদের মাংসাশী শ্রেণীর প্রাণীদের একটা বর্গ হিসাবেই চিহ্নিত করেছেন। শ্রেণীবিন্যাসের काकिंग मान्यू चर करत थारक, जा नाइरल निरक्षक धकरी वालामार्यं हिमारव চিহ্নিত করার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

উন্নত শ্রেণীর অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দৈহিক কাঠামোর সঙ্গে মান্বেরে যে কত অসংখ্য মিল আছে, তা উল্লেখ করার মত সাধ্য বা জ্ঞান আমার নেই। প্রখ্যাত শারীরসংস্থানবিদ্ধ ও দার্শনিক অধ্যাপক হাক্সলি এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, এবং বলেছেন—নিশ্নতর জাতের বাদরদের সঙ্গে উচ্চতর জাতের বাদরদের দৈহিক গঠনের যতটা পার্থক্য থাকে, উচ্চতর জাতের বাদরদের দৈহিক গঠনের কোন অংশেরই ততটা পার্থক্য থাকে না। ফলম্বর্প, "মান্বেকে একটা স্বতন্ত শ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত করার কোন সঙ্গত কারণ নেই।"

এই গ্রন্থের প্রথম দিকে আমি বিভিন্ন তথ্য দিয়ে দেখিয়েছি উবততর জাতের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের সঙ্গে মান্ধের দৈহিক গঠন ষথেণ্ট সাদ্শাস্থা, এবং তার মলে কারণ হল ছৌটখাট অজস্র কাঠামোগত ও জৈবিক গঠনের সাদ্শা । দৃণ্টাশত হিসাবে আমি তুলে ধরেছিলাম একই ব্যাধিতে এবং একই ধরণের জীবাণ্ দারা আমাদের আক্রান্ত হওয়ার কথা । তাছাড়াও দেখিয়েছিলাম যে, একই ধরণের মাদক বা ওব্ধ প্রয়োগ করলে উবততর জাতের স্তন্যপায়ী জীব ও মান্ধের ময়ো একই ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ইত্যাদি ।

মান্র ও চতুম্পদী প্রাণীদের মধ্যেকার ছোট-খাট সাদৃশ্য নিয়ে যেহেতু প্রায় কোন প্রণালীবন্ধ আলোচনা হয়নি, এবং যেহেতু এই ধরণের অজস্ত সাদৃশ্য চতুম্পদীদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ম্পদ্ট প্রমাণ হাজির করে, তাই এখানে আমি এ-রকম অস্প কয়েকটি বিষয় তুলে ধরতে চাই। যেমন ধরা যাক ম্খাবয়বের কথা। ম্পদ্টতই এক্ষেত্রে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে এবং মাংসপেশী ও অকের প্রায় একইরকম ম্পদ্দনে নানা আবেগচিছ্ প্রকাশ পায়, বিশেষ করে ছাল্ল উপরে ও মাথের চারপাশে। কয়েকটি ভঙ্গী তো হালহা, বিশেষ করে ছাল্ল কছাল বাদর কাদবার সময় এবং কয়েক প্রকার বাদর আনদেদ চে চামে চি করার সময় দেখা যায়, তাদের ঠোটের দালে পিছনের দিকে সরে গেছে আর চোথের নীচের পাতা কু চকে গছে। বহিঃকর্নের গঠনের মধ্যেও আদ্র্যারকম মিল খাজে পাওয়া য়ায়। অবশ্য অধিকাংশ বাদরের তুলনায় মানারের নাক অনেক খাড়া প্রকৃতির। কিম্ছু একটা লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, হালক্ গিবন ( Hoolock Gibbon ) জাতীয় বাদরদের নাক স্বাল পাখির ঠোটের মতো বাকানো। আর সেমানোপিথেকাস্নাসাকা। ( Semnopithecus nasica ) নামক বাদরদের নাক অসম্ভবরকম বাকা।

অনেক বাদরেরই মুখমন্ডলে গোঁফ, দাড়ি বা জ্বলপি দেখা যায়। সেম্নোপিথেকাস প্রজাতির কিছু, বাদরের মাথায় বেশ বড়ো বড়ো চুল থাকে। বনেট জাতীয় বাদরদের ( Macacustadiatus ) মাথার চাঁদির একটি নির্দিণ্ট জায়গা থেকে চারপাশে চুল ছড়িয়ে পড়ে, আর ঝুলতে থাকে মাঝখানের সি<sup>\*</sup>থির দূুপাশে। भान-स्वतं क्लान प्रत्थरे नािक जारक मुम्बान्ज जात विनिधमान वर्तन राजना यात्र, কিম্তু বনেট জাতীয় বাঁদররাই বা কম কিসে ? তাদের মাথার উপরিভাগের ঘন চুল একসময় যেন আকস্মিকভাবে নীচের দিকে নেমে আসে এবং ক্রমণঃ ছোট হতে হতে এমন সান্দরভাবে মিলে যায় যে, এক লা ছাড়া লার উপরিন্হ অংশে ( কপালে ) কোম রোম থাকে না। আবার অনেক সময়ই বলা হয় যে, কোন বাদরেরই ল্লু থাকে ন:---এ-কথা সবসময় সাত্যি নয়। এই মাত্র এখানে যে প্রজাতির বাদরদের কথা বললাম (বনেট জাতীয় বাদর), তাদের কপালের রোমশনোতা সকলের ক্ষেত্রে একরকম নয়। এশ রিষ্টে বলেছেন, মানব শিশাদের চলে ভরা মাথা আর রোমশনো কপালের মধ্যে অনেক সমগ্রই কোন নির্দিণ্ট সীমারেখা থাকে না। এটাকে আমরা প্রনরাবর্তনের একটি মাম্বলী ঘটনা বলেই চিহ্নিত করতে পারি, কেননা মানুষের প্রেপারুষের কপাল কখনোই সম্পর্ণ রোমশনো र्वेष्ठल ना ।

সকলেরই জানা আছে বে আমাদের হাতের উপরাংশের ও নিম্নাংশের রোম ক্রমণ কন্ট অভিমুখী। অভ্তে এই বিন্যাস অধিকাংশ নিশ্নশ্রেণীর স্তন্যপায়ী शानीएमत क्कारत एनथा ना रामाल, गीतला, निम्माल, खतार-खीर, हारेलारकी म জাতীয় কোন কোন বাদর, অমনকি কয়েকপ্রকার আমেরিকান বাদরের মধ্যেও प्रथा यात्र । किन्छ हाहेरलारविष्टे म् अब्बिलम् एतत्र मध्याय-वाहात (कन्हे छः কন্দির মধ্যবতী অংশ) রোম সাধারণতঃ নিশ্নাভিমুখী বা কন্দ্রি-অভিমুখী হয় আর হাইলোবেট্সে, লার্দের হাতের রোম প্রায় খাডা অবস্হায় থাকে এবং শুখু সামনের দিকে সামান্য বে<sup>\*</sup>কে থাকে। অর্থাৎ এই শেষোক্ত প্রজাতির ক্ষেত্র রোমরাজি একটা রপোশ্তরকালীন অবস্থায় রয়েছে। অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের পিঠের লোম ঘন ও নিম্নাভিমুখী হওয়ার কারণ যে শরীর থেকে ব ডির জল ঝেড়ে ফেলা, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এমনকি কুডলী পাকিয়ে ঘুমোনোর সময় কুকুরের সামনের দুই পায়ের রোম তির্বকভাবে থাকার কারণও একই বলে মনে হয়। মিঃ ওয়ালেস্ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ওরাং-ওটাংদের আচরণবিধি লক্ষ্য করার পর মণ্ডব্য করেছেন, এদের হাতের রোম কন্ই-অভিমুখী হওয়ার কারণ সম্ভবত বৃণ্টির হাত থেকে রেহাই পাওয়া, কারণ এইসব প্রাণীদে বর্ষাকালে মাথার উপর কোন গাছের ডাল মুঠো করে ধরে, कात्नत म्यारम कन्दे एडए७ वरम थाकरू एमथा यात्र। निष्टिरणीतनत भरठ, গরিলারাও "মুখলধারে বৃণ্টির সময় হাত দিয়ে মাথা আড়াল করে বসে থাকে।" উপরের এই কথাগুলি যদি ঠিক হয়, এবং যা হওয়াই সম্ভব, তাহলে আমাদের হাতের উপরিস্থ রোমের অভিমুখকে আমাদের পরে' অবস্থারই স্মারক বলে মেনে নেওয়া যায়। কারণ এখন তো আর বৃ্তিটর জল আটকাতে হাতের রোম আমাদের কাজে লাগে না বা আমাদের শরীরের বর্তমান ঋজ, কাঠামোয় রোমের এই অভিমুখ বৃণ্টির জল আটকানোর পক্ষে উপযুক্তও নয়।

তবে, মানুষ বা তার আদি পূর্বপ্ররুষের শরীরের রোমের অভিমুখ সম্বশ্যে অভিষোজন বা উপযোগবাদের নীতিকে অতিরিক্ত গ্রেরুষ দেওয়াটা খুব সঙ্গত নয়। কারণ এশ্রিষ্ট্ মনুষ্য-ছ্লের শরীরে রোমবিন্যাসের যে চিত্র উপস্থিত করেছেন (পূর্ণক্ষম্ক মানুষদের ক্ষেত্রেও এই বিন্যাস একইরকম), তা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়, এবং এ-ব্যাপারে অন্যান্য অনেক জটিলতর কারণও যে বাদ সাধে, তার এই কথাও স্বীকার না করে উপায় নেই। ছুণের শরীরে রোমগর্লের একটি বিন্দর্তে এসে মিলিত হওয়াটা সম্ভবত ছুণের সেইসব বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কষ্ত্র, যেগ্রালি তার বিকাশের সমর সবথেকে শেষে হ্রাসপ্রাপ্ত হুর । তাছাড়া,

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর রোমবিন্যাসের সঙ্গে মেডুলারি ধমনীর কার্যধারারও কিছু সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়।

আমরা দেখলাম যে রোমশন্যে কপাল, মাথায় দীর্ঘ কেশগ্রেছ প্রভৃতি অনেক বিষয়েই মান্যের সঙ্গে কয়েকপ্রকার বাঁদরের অভ্যুত সাদ্শা আছে। কিল্তু এরকম প্রত্যেকটি সাদ্শাকে একই প্রেপ্রের্ছ থেকে উভ্যুত অব্যাহত বংশগতির বা উভরকালীন প্রত্যাবর্তনের ফল হিসাবে ভাবলে ভূল হবে। এই সমস্ত সাদ্শোর অনেকগ্রিলই খ্ব সম্ভবত একইরকম রুপাশ্তরের ফল, এবং আমি অন্যত্র দেখাতে চেণ্টা করেছি যে এই রুপাশ্তর একই প্রেপ্রের্ব ফল, এবং আমি অন্যত্র দেখাতে চেণ্টা করেছি যে এই রুপাশ্তর একই প্রেপ্রের্ছ থেকে স্ণুণ্ট প্রাণীদের একইরকম শারীরিক গঠন ও একই কার্যকারণ থেকে স্ণুণ্ট হয়। মানুষ ও কিছু জাতের বাদরদের সম্মুখ-বাহুতে রোমের একইরকম অভিমুখ খ্ব সম্ভবত উত্তরাধিকার স্ত্রে অজিত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, অধিকাংশ অ্যানথ্রপ্রকাস জাতের বাদরদের মধ্যে এটি একটি সাধারণ ঘটনা। কিল্তু অত্যান্ত স্বতন্ত্র জাতের কিছু আমেরিকান বাদর কিভাবে এই বৈশিল্টোর অধিকারী হলো, তা ঠিক বোধগম্য নয়।

আমরা এতক্ষণ যা দেখলাম, তার থেকে বলা যায় যে মান্য তার নিজের জন্য ভিন্ন কোন শ্রেণী দাবি করতে পারে না। বডজোর তাকে একটি উপ-শ্রেণী বা বর্গ বলা যায়। অধ্যাপক হান্ধলি তাঁর শেষ বইটিতে সমস্ত উন্নতশ্রেণীর স্তন্যপায়ী তিনটি উপ-শ্রেণীতে ভাগ করেছেন: মানুষ—আান্থ্রপিডে প্রাণীকে ( Anthropidae ) উপ-শ্রেণী : সমস্ত ধরণের বাদর—সিমিয়্যাড়ে (Simiadae) উপ-द्युगी, এবং নানারকম লেম্ব্র-লেম্ব্রাইডে ( Lemuridae ) উপ-द्युगी। তাছাড়া, অঙ্গসংস্থানের কতকগ**্রাল গ্রের্ড্রপ**র্ণে ব্যাপারে মানুষের গঠন অত্যত দ্বতন্ত্র বলে সে অতি অবশ্যই ভিন্ন একটি উপ-শ্রেণীর পদাধিকার দাবী করতে পারে। কিন্তু তার মানসিক ক্ষমতার কথা বিচার করলে বোঝা যায়, এই পদাধিকার অত্যাত নিশ্নমানের। তাঁ সম্বেও, বংশব্রভাশেতর বিচারে এই পদাধিকার বেশ উ<sup>\*</sup>চ, আর তাই মান**ুষকে** একটা বর্গ বা **উপ-বর্গের**ই অম্তর্ভুক্ত করা উচিত। ষদি আমরা একই মলে বংশ থেকে উদ্ভতে তিনটি বংশধারার কথা চিম্তা করি, তাহলে দেখতে পাব তাদের মধ্যে দুটি বংশধারা অনেক বছর পরেও এত স্বন্ধ পরিবর্তিত হয়েছে যে মলে প্রজাতির সঙ্গে তাদের খুব একটা তফাৎ নেই ৮ কি**ন্ট্** ততীয় বংশধারাটিতে এত বিপলে পরিবর্তন ঘটে গেছে যে অনায়াসেই তাদেরকে একটি স্বতন্ত্র উপ-বর্গা, বর্গা, এমনকি স্বতন্ত্র একটি শ্রেণীও বলা বায়। তবে, এই তৃতীয় ধারাটির মধ্যে উত্তরাধিকার সতে এমন বহু ছোটখাট বিষয় থাকে, বেগন্লি অন্য দ্বিট ধারার সঙ্গে সাদ্শায্ত্ত । ফলে, এখানে আমরা একটি অমীমাংসিত প্রশেনর সম্মুখীন হই — শ্রেণীবিন্যাস করতে গিরে করেকটি স্থানিদিন্ট পার্থক্যের উপর আমরা কতথানি গ্রুত্ত্ব দেব ? অর্থাৎ, কতটা গ্রুত্ত্ব দেব ঘটে যাওয়া পরিবর্তনের পরিমানের উপর, এবং কতটাই বা গ্রুত্ত্ব দেব অসংখ্য গ্রুত্ত্বান বিষয়ের ঘনিষ্ঠ সাদ্শোর উপর, যেগ্রাল বংশধারা বা বংশব্তাশ্তের ইক্সিত দের । সংখ্যায় অলপ অথচ জোরদার পার্থক্যগ্রিলকে বেশি গ্রুত্ত্ব দেওয়াটাই বেশি নজর কাড়ে আর নিঃসন্দেহে তাতে ঝনিও কম, কিন্তু তা সম্বেও সাত্যকারের প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাজন করতে হলে অসংখ্য ছোটখাটো সাদ্শোর উপর জোর দেওয়াটাই বেশি দরকারী ।

এ-বিষয়ে মান,্য সম্পর্কে কোন রায় দেওরার আগে আমরা বরং একবার বাদরদের উপ-শ্রেণী, সিমিয়্যাডেদের দিকে চোখ ফেরাই। প্রায় সমস্ত প্রাণীতম্ববিদ্ই এই উপ-শ্রেণীকে দ্ব'ভাগে ভাগ করেছেন। এক ভাগে আছে (Catarhine group) বা পরে গোলাধের বাদররা (Old world monkeys); এই জাতীয় বাদরদের বৈশিষ্ট্য হল ( নাম থেকেই বোঝা যায় ) অভতে গঠন-আকৃতি বিশিষ্ট নাসারশ্ব এবং প্রতি চোয়ালে চারটি করে প্রিমোলার বা উপ-পেষণ দাঁত। অন্য ভাগে আছে স্প্যাটিরহাইন (Platyrhine group) বা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বাদররা (New world monkeys; দুটি স্থানিদি টে উপ-বিভাগ সমেত ) : এই জাতীয় বাঁদরদের নাসারন্ধ, প্রেগোলার্ধের ্বাদরদের থেকে স্বতন্ত্রভাবে গঠিত এবং এদের **উভ**য় চোয়া**লে** চারটির জায়গায় ছটি করে প্রিমোলার বা উপ-পেষণ দাঁত থাকে। এছাড়া দুটি ভাগের মধ্যে আরো কিছু, ছোটখাটো পার্থক্যও দেখা যায়। মানুষের দাঁত এবং নাসারশ্বের গঠন-প্রকৃতি বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগর্বাল একটা খেয়াল করলেই বোঝা যায়, তারা ক্যাটারহাইন গ্রন্থ বা পরে গোলার্ধের বাঁদরদের বিভাগেরই অশ্তভূষ্টি । কয়েকটি প্রায় গ**ের ছেন্ট**ান এবং আপাতভাবে অভিযোজন-भीन প্রকৃতির কিছু বিষয়ে भागितशहेन বিভাগের বাদরদের সঙ্গে মানুষের মিল থাবলেও, বাকি প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই মানুষের সঙ্গে ক্যাটারহাইন গোষ্ঠীর সাদুশ্য °ল্যাটিরহাইন গোষ্ঠার তুলনায় অনেক বেশি। কাজেই, প্রাচীনকালে ঐ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বাঁদরদের রূপাশ্তরের ফলেই মানব-সদৃশ কোন জীবের উত্তব ঘটেছিল, ঐ বদিররা তাদের নিজম্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছিল, আর মানব-সদৃশ সেই জীবের মধ্যে ফুটে উঠেছিল পরের গোলার্ধের বাদরদের যাবতীয় বিশিণ্টা—এটা একেবারেই অসম্ভব। স্থুতরাং, মান্ত্র যে পর্বে গোলার্ধের

সিমিয়ান উপ-শ্রেণীরই একটি প্রশাখা, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। আর তাই, বংশব্দ্তান্তের প্রশেন আমরা তাকে নির্দিধায় ক্যাটারহাইন বিভাগের অত্তর্গীক্ত করতে পারি।

অধিকাংশ প্রাণীতন্তবিদ গরিলা, শিশ্পাঞ্জি, ওরাং-ওটাং হাইলোবেট্মে প্রভৃতি অ্যানথাপমরফাস জাতের বাঁদরদের পর্বেগোলার্ধের অন্যান্য বাঁদরদের থেকে স্বতন্ত্র একটি উপ-গোণ্ঠীতে ভাগ করেন। কিন্তু, তাদের মন্তিন্দের আকারের কথা বিচার করে, এই উপ-গোণ্ঠীর অন্তিন্ধ স্বীকার করতে গ্র্যাটিওলেট্র রাজীনন। নিঃসন্দেহে এটি একটি ব্যতিক্রমী দৃণ্টান্ত। মিঃ সেণ্ট জি মিভার্ট বলেছেন, ওরাংরা হচ্ছে "রুমবিন্যাসের ক্ষেত্রে একটি বিচিত্র ও বিচ্যুত গঠনাকৃতি।" আবার কোন কোন প্রাণীতন্তিবিদ পর্বে গোলার্ধের অ্যানথাপমরফাস শ্রেণী বহি'ভত্ বাঁদরকুলকে দ্ব'তিনটি ছোট ছোট উপগোণ্ঠীতে ভাগ করেছেন। অন্তত্ত্ব থলি—আকৃতির পাকস্থলীবিশিণ্ট সেম্নোপিথেকাস্ক জাতের বাঁদররা এরকম একটি উপগোণ্ঠীর অন্তর্গত। কিন্তু এম- গাড্র এথেশ্স সম্পর্কে থেজি—থবর করতে গিয়ে একটি আশ্চর্ম জিনিসের সম্ধান পান। তিনি জানতে পারেন্থ মিওসেন যুগে, অর্থাৎ প্রায় সন্তর লক্ষ বছর আগে, প্রথিবীতে সেম্নোপ্থেকাস ও ম্যাকাকাস জাতের বাঁদরদের মধ্যে সংযোগকারী অন্য এক জাতের বাঁদরের অস্তিন্থ ছিল। একসময় বোধহর এভাবেই অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর প্রাণীরা পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে টিকে ছিল প্থিবীতে।

যদি অ্যান্থ্রপমরফাস জাতের বাঁদরদের একটি সাধারণ উপগোষ্ঠী হিসাবে মেনে নেওয়া হয়, আর মান্বের সঙ্গে যেহেতু তাদের অনেক বিষয়ে মিল রয়েছে—শৃর্ধ্ব ক্যাটারহাইন গোষ্ঠীর সঙ্গে তার যে-সব বিষয়ে মিল রয়েছে সেগ্র্লিই নয়, তা ছাড়াও বিচিত্র সব বৈশিষ্ট্য, যেমন লেজের অন্পৃথিছতি, স্বকে কড়া না পড়া, এবং চেহারাগত সাদ্শ্য—এর থেকে আমরা এই সিম্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে তাহলে নিশ্চয়ই অ্যান্থ্রপমরফাস উপ-গোষ্ঠীর কোন প্রাচীন প্রজাতি থেকেই মান্বের উদ্ভব ঘটেছিল। নিম্লেণীর আরো যে-সব উপ-গোষ্ঠী রয়েছে, তাদের

১। এই রকম শ্রেণী-বিভাজনের সঙ্গে মি: সেন্ট. জর্জ মিভার্ট-এর বরুবেরর প্রায় হবছ মিল বরেছে ( ফ্র:, "ট্রানসাকট ফিলোসক, সোদ্-", ১৮৬৭, পৃ: ৩০০)। তিনি উন্নতশ্রেণীর ব্যস্তপারী প্রাণীদের থেকে লেমুরজাতীর প্রাণীদের ( Lemuridae ) আলাদা করে বাদবাকিদের হোমিনাইডেওসিমিয়্যাডে ( ক্যাটারহাউন গোণ্ডীর সঙ্গে সাদৃশুবুক্ত ) এবং সেবিডে ও হাণালাইডে ( প্রাণ্টিরহাইন গোণ্ডীর সঙ্গে সাদৃশুবুক্ত ) উপ-পর্বে ভাগ করেন। এখনও পষ্ট তিনি তার বন্ধব্যে অটন।

কার্র পক্ষেই 'সাদ্শায্র জাতিগত পরিবত'নের' নিয়ম অনুসারে মানব-সদ্শ কোন জীবের জন্ম দেওয়া সম্ভব ছিল না, কেননা মান্যের সঙ্গে সবথেকে বেশি সাদ্শা রয়েছে উনত শ্রেণীর আানথ্রগমরফাস বাদরদের। আবার, তার নিকট সাদ্শায্র বাদরদের (উন্নত শ্রেণীর বাদরদের) অধিকাংশের তুলনায় মান্যের মধ্যে অনেক বেশি পরিবর্তন ঘটে গেছে, যা মলেত তার মান্তিকের দার্ণ উন্নতি ও সোজা হয়ে দাঁড়ানোরই ফল। তাসত্তে মনে রাখা দরকার যে মান্য হচ্ছে 'উন্নত শ্রেণীর স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে কার অত্যন্ত একটি ব্যাতরুমী প্রাণী মাত্র।''

বিবর্ত নবাদে বিশ্বাসী ষে-কোন প্রাণীতশ্ববিদই মনে করেন যে সিমিয়্যাড় উপপ্রেণীর দৃই ম্লেগোড়ী, ক্যাটারহাইন ও স্প্যাটিরহাইন বাদররা আর তাদের সমসত উপ-গোড়ী, সকলে একই স্প্র্প্রাচীন কোন আদি প্রেপ্রের্মের বংশধর। এই প্রেপ্রের্মের একেবারে প্রথমদিক কার বংশধরেরা পরস্পরের থেকে বথেন্ট পরিমাণে পৃথক হয়ে বাওয়ার আগে পর্যন্ত একই গোড়ীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ততদিনে কোন কোন প্রজাতি বা সদ্যস্ভূট বর্গের নানাম্খী চরিত্রের মধ্যে ক্যাটারহাইন ও স্প্যাটিরহাইন গোড়ী বয়ের ভবিষ্যাৎ বৈশিন্টাগ্রিল মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শ্রুর্ করেছিল। কিন্তু অবিভক্ত এই প্রাচীন বাদরদলের মধ্যে দাঁতের বা নাসারন্ধেরে গঠনাক্তি এমন ছিল না ঠিক যে-রক্ম এখন ক্যাটারহাইন গোড়ী বা স্প্যাটিরহাইন গোড়ীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। বরং এ-ব্যাপারে তাদের সঙ্গে লেম্ব্রাইড উপ-শ্রেণীর আন্তর্ম সাদ্শ্যে লক্ষ্য করা যায়। যাদের নিজেদের মধ্যে চোখ-ম্থের গঠন-সাদৃশ্য খ্রই কম আর দাঁতের গঠনের বৈসাদৃশ্য রয়েছে বহুল পরিমাণে।

ক্যাটারহাইন আর স্পাটিরহাইন বাঁদরদের মধ্যে যথেণ্ট পরিমাণে বৈশিণ্টাগত সাদ্শা উভরেই যে প্রশাতীত ভাবে একই শ্রেণীভূক—এটাই প্রকাশ করে। যে-সব বৈশিণ্টা এদের উভরের মধ্যেই রয়েছে, সেগুলো সংখ্যায় এত বেশী যে প্রেক প্রথক প্রজাতি নিজে থেকে সেটা অর্জন করতে পারে না। অর্থাৎ, এই বৈশিণ্টাগর্নাল উত্তরাধিকার স্তেই অর্জিত। কিন্তু প্রাণীতদ্ববিদরা এদেরকে চিহ্নিত করবেন বনমান্য বা বাঁদর হিসাবে, এক প্রেনো প্রজাতির প্রাণী হিসাবে, যাদের অনেক লক্ষণ ঠিক ক্যাটারহাইন ও স্পাটিরহাইন বাঁদরদের মত, কিছু লক্ষণ অন্তর্বাতী স্তরের, এবং সম্ভবত কিছু লক্ষণ এই উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে বর্তমানে যে-সব লক্ষণ দেখা যায়—তার থেকে আলাদা। আর যেহেতু বংশব্রতান্তর বিচারে মান্য হচ্ছে ক্যাটারহাইন বা পরে গোলাধের বাঁদরগোষ্ঠীর

-অন্তর্গত, তাই, আমাদের আত্মগারিমা ক্ষ্ম করেও স্বীকার করতে হবে যে আমাদের আদি পর্বেপ্রের্বদেরও ঐ নামেই চিহ্নিত হওয়া উচিত। বিক্সত তাই বলে মান্য সহ সমগ্র সিমিয়্যান গোষ্ঠীর আদি পর্বেপ্রের্বরা এখনকার কোন বনমান্য বা বাদরদের মতোই ছিল কিম্বা এইসব বনমান্য বা বাদরদের সঙ্গে তাদের দার্ণ সাদ্যা ছিল—এমনটা ভাবলে ভূল হবে।

মানুষের উত্তবন্থল এবং মানুষের প্রাচীনত্বঃ স্বভাবতই প্রান ওঠে. ক্যাটারহাইন গোষ্ঠী থেকে আমাদের পরে পরে মরা প্রথম কোন্ অঞ্জে বিচ্ছিন হয়ে যান এবং মানুষের উভব ঘটে। মানুষ ষেহেতু একদা এই গোষ্ঠীর (ক্যাটারহাইন ) অশ্তর্ভন্ত ছিল, ফলে তাকে পর্বে গোলাধের (Old world) वाजिन्हा वर्त्न मत्न कतात यरथण्ठे कात्रण আছে। তবে. ভৌগোলিক विनाास्त्रत নিয়ম অনুষায়ী বিচার করলে বোঝা ষায়, অন্টেলিয়ায় বা মহাসাগরীয় বীপ-গ্রালতে তারা বসবাস করত না। দেখা গেছে, প্রথিবীর যে-কোন ব্রহৎ অঞ্চলেই বর্তমানে টিকে থাকা স্তন্যপায়ী প্রাণীরা ঐ অঞ্চলের অধুনালুগু প্রায় কোন-না-কোন প্রজাতির সঙ্গে সাদ,শাষ্ত্রে । তাই মনে হয়, গরিলা ও শিম্পাঞ্জির সঙ্গে विनर्फ मान् गाय**्ड न**्थशास वांनतता श्रथस्य व्यक्तिकारञ्डे वमवाम कत्रज् । बात যেহেতু এই দুই বাঁদর প্রজাতিই হচ্ছে সাদ্দোর দিক দিয়ে মানুদের সবথেকে কাছাকাছি, তাই আমাদের আদি পরে পরে বদের পক্ষে আন্ধিকা মহাদেশের বাসিন্দা হওয়ার সম্ভাবনা অন্য যে-কোন অঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশি। কিম্তু এই বিষয়টি নিয়ে জন্পনা-কন্পনা করা অর্থাহীন। কারণ, মিওসেন যুগে (প্রায় সন্তর লক্ষ বছর আগে ) দু'তিন প্রকার অ্যান্থ্রপমরফাস বাদর, দৈর্ঘেণ্য প্রায় মানুষের সমতুল্য ও গঠন-প্রকৃতিতে হাইলোবেট্স্ বাদরদের খুব কাছাকাছি একপ্রকার ড্রামোপিথেকাস বাঁদর ( Dryopithecus of Lartet ) ইয়োরোপে বাস করতে বলে জানা গেছে। তাছাড়া, সেই স্মপ্রাচীনকালের পর থেকে প্রথিবীতে ঘটে গেছে অজন্ত বড বড পরিবর্তন, এবং এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনেক জায়গার -বাসিন্দারাই অনা জায়গায় চলে গেছে দলে দলে।

কিম্তু, ষেখানে আর যে সময়েই মান্ববের শরীর থেকে বড় বড় রোমরাজি নিশ্চিক

২। কেবেলও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হরেছেন। স্তঃ, "ueber die Entstehung des Menschengeschlechts", in Virchow's, "Sammlung, gemein, wissen. Vorlage", ১৮৬৮, পৃঃ ৬১। এছাড়াও স্তইব্য তার অপর একটি রচনা "Naturliche schopfungs geschichte", ১৮৬৮।—এথানে তিনি মানুবের বংশবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বিভারিত আনোচনা করেছেন।

হতে শরের করকে না কেন, একথা নিশ্চিত যে সেই সময় ভারা কোন উষ্ণ জল-বায়রে দেশে বসবাস করত। কেননা কাঁচা ফলমলে, মাংস ইত্যাদি খেয়ে হজম করাক্ পক্ষে ঐ-রকম জলবায় ই ছিল আদর্শ। অবশ্য আমাদের জানা নেই ঠিক কতদিন আগে মানত্ব ক্যাটারহাইন গোণ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র এক সন্ধার দিকে পা বাড়িয়েছিল। তবে খাব সদ্ভবত ইওসেন বা প্রাক্-প্রতাপ্রস্তর যাগের মতো স্থারে অতীতেই এ-ব্যাপারটি ঘটেছিল। কারণ মিওসেন যুগের প্রথম দিকে দ্রায়োপিথেকাস জাতের বাঁদরদের অস্তিত থেকে বোঝা যায়, এ সময়েই অনুস্লত শ্রেণীর বনমান মদের (ape) থেকে আলাদা (diverged) হয়ে একদল উন্নত শ্রেণীর বনমান ধের উদ্ভব হয়েছিল। আবার এ-ও আমাদের অজানা যে, একই ধারার উন্নত বা অনুনত শ্রেণীর প্রাণীরা অনুকলে পরিস্হিতি পেলে কত দ্রত উন্নত হতে পারে। তবে, আমরা জানি যে কোন কোন প্রাণী দীর্ঘকাল ধরে একইরকম আছে, তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি তাদের। গ্রহপালিত জীবজাতদের লক্ষ্য করে দেখা গেছে, নিদিণ্ট একটি সময়ের মধ্যে একই প্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন বংশধরদের কেউ কেউ আদৌ পরিবর্তিত হয় না, কেউ হয়তো নামমাত্র পরিবৃতিতি হয়, আবার কারুর হয়ত বিপলে পরিবর্তন ঘটে যায়। মানুষের মধ্যেও হয়ত এইরকম ঘটনা ঘটেছিল, উন্নত শ্রেণীর বনমান, মদের ( ape ) তুলনায় তাদের বিশেষ কতকগ;লি বিষয়ে দার্য়ণ পরিবর্তন ঘটেছিল।

মান্দ ও তার নিকট-সদ্শ জীবদের জৈবিক পরশ্পরার (organic chain )
মধ্যে যে বিশাল ফাঁকের স্থিত হয়েছে, তা কোন বিদ্যমান বা বিল্পে প্রাণীর
দারা প্রেণ করা বাছে না। আর এই ব্যাপারটা কোন নিমুশ্রেণীর জৈবিক রপ
থেকে মান্ধের উভ্তে হওয়ার ধারণার বির্শেধ জোরালো যুক্তির কারণ হয়ে
দাঁড়ায়। অবশ্য যাঁরা সাধারণ চিশ্তা-ভাবনা থেকে বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী, তাঁদের
কাছে এই আপত্তি কখনোই তেমন গ্রেক্ত পায় না। জৈবিক পরশ্পরার প্রায়
সর্বস্তই এই ফাঁক বা আকস্মিক ছেদ রয়েছে। কোথাও কোথাও তা অত্যত
ব্যাপক—দ্ভ ও স্থানির্দিণ্ট, আবার কোথাও বা বিভিন্ন মান্তায় কম। যেমন,
ওরাং-ওটাং ও তার নিকট-সদ্শ উন্নতশ্রেণীর বনমান্ধদের মধ্যেকার শ্নোস্হান,
টার্সিয়াস (প্রেণ্-ভারতীয় দ্বীপপ্রেণ্ডর একপ্রকার বাঁদর) ও লেম্রে জাতীয়
বাঁদরদের মধ্যেকার শ্নোস্হান, হাতিদের মধ্যেকার শ্নাস্হান, এবং অরনিথরহাইন্চাস (অন্টেলিয়ায় প্রাপ্ত একপ্রকার হংসচন্দ্র) বা এচিড্নার (নিউগিনি
ও অন্ট্রেলিয়ার অত্যত প্রাচীন একপ্রকার হংসচন্দ্র) এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী
প্রাণীদের মধ্যেকার শ্নাস্হান। অবশ্য এই শ্নাস্হান তথনই স্থিটি

হর, বখন একটি প্রাণীর অত্যাত নিকট সম্পর্ক বৃদ্ধ অন্যপ্রাণীরা ক্রমণ লোপ পেতে থাকে। অদ্রে ভবিষ্যতে, হরত করেকণ বছরের মধ্যেই, মান্বের সভ্য-জ্যাতিগন্তি অসভ্য জ্যাতিগন্তিকে ধন্দ করে সারা পৃথিবী জন্তে তাদের প্রভূষ কারেম করবে। একই সঙ্গে, অধ্যাপক স্ট্যাফোসেনের মন্তব্য অনুবায়ী বলা বায়, অ্যান্থ্যপমরফাস্ জ্যাতির বাদরের দলও (গারলা, শিশ্পান্তি প্রভৃতি) নিশিক্ত হরে বাবে। আর তাই যদি হয়, তাহলে মান্ষ্ আর তার নিকটসদৃশ প্রাণীদের মধ্যেকার ফাঁকা আরও বেড়ে বাবে, কারণ তখন মনেহয় এই পরস্পরার একপ্রান্তে থাকবে ককেশিয়ানদের চেয়েও উল্লত শ্রেণীর মান্ষ্ আর অন্যপ্রান্তে থাকবে বেবনুন জ্যাতিয় নিক্তট বাদরকলে মধ্যে। এখন নিগ্রোজ্যাতি বা অন্ট্রেলিয়ার আদি অধিবাসীদের সঙ্গে গারলাদের যেমন ফারাক রয়েছে।

উপষ্ক জীবাসের অভাবে মান্ষের সঙ্গে তার বাদর-সন্শ প্রেপ্রের্মের সম্পর্কের মলেস্ক্রের এথনা অসপত রয়ে গেছে। অবশ্য যিনি স্যার সিন্দ্রেরেলের আলোচনাটি মন দিয়ে পড়েছেন, তাঁর কাছে এ-বিষয়টা খ্র একটা গ্রেক্সেন্পূর্ণ নয়। তিনি দেখিয়েছেন যে সমস্ত মের্দেডী প্রাণীদের ক্ষেত্রেই জীবাস্ম আবিশ্কারের ব্যাপারটা এক মন্থ্র প্রক্রিয়া এবং আকস্মিকভাবেই জীবাস্ম আবিশ্কাত হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, যে-সব জায়গা মান্ষের সঙ্গে কোন বাদর সদৃশ বিলুগু জীবের সম্পর্ক প্রমাণ করার উপযোগী জীবাম্ম পাওয়ার পক্ষে আদর্শ, এমন অনেক জায়গাই এখনো পর্ষণ্ড ভ্তেক্বিদ্দের অনুসম্বানী চোথের বাইরে থেকে গেছে।

ৰাদুষ্টের বংশ র্ত্তান্তের নিম্নতর শুরসমূহ: আমরা দেখতে পেলাম যে দিমিয়াড উপশ্রেণীর অর্ত্রগত ক্যাটারহাইন বা পর্বে গোলার্টের বাঁদরদের জাতিরা (Old world division) উত্তর ও দক্ষিণ আর্মেরকার বাঁদরদের জাতিদের (New world division) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরই তাদের (old world division) থেকে আবার আলাদা হয়ে মান্যুষ জাতীর শ্রেণীর উত্তব ঘটেছিল। এবার আমরা মান্যুষের বংশ বৃদ্ধান্তের স্থদ্যের অতীতের চিহ্নগুলি খাজে দেখার চেন্টা করব। আর তা করার জন্য আমরা মান্যুক্ত নির্ভর করব পারস্পরিক শ্রেণী ও বর্গের সাদ্যুণ্যের উপর, এবং আমাদের জ্ঞাত তথ্যের ভিত্তিতে প্রথিবীতে তাদের পরস্পরাক্রমিক আবিভাবের প্রশনটাকে একট্র ছারে যাব। প্রথমেই ধরা যাক উত্তবে শ্রেণীর বাঁদরদের একটি অংশ লেম্যুরাইডদের কথা। বিন্যাস অন্যুয়রী তাদের অবস্থান সিমিয়্যাডদের নীচে এবং এদের সম্পর্কাও বেশ কাছাকাছি। উত্তবে শ্রেণীর বাঁদর জ্যাতীর প্রাণীদের মধ্যে এরা স্বতন্ত্র একটি বর্গা, বা হ্যাকেল্য ও

অন্যান্য প্রাণিতম্ববিদ্দের কথা অনুষায়ী স্বতশ্ব একটি বিন্যাস। এই গোণ্ঠীটির শাখা-প্রশাখা অসম্ভব রকম বেশি। ফলে তাদের থেকে উল্ভতে প্রাণীর সংখ্যান্ত অনেক। আর এইসব কারণেই সম্ভবত তাদের অবস্কুপ্তিও ঘটেছে বেশী রকম। টিকে থাকা অধিকাংশেরই আগ্রয়ন্থল হলো বিভিন্ন দ্বীপ যেমন ম্যাডাগাস্কার ও মালয় উপদ্বীপ সমূহ। এইসব জারগায় তাদেরকে বে চে থাকার জন্য নানান জীবজন্ততে ঠাসা মহাদেশসমূহের মতো কোন কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হর্মন। আবার এই গোণ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন স্বর লক্ষ্য করা যায়, যেগালি, হার্মালর কথায়, "সবেচিচ স্বরের জীব থেকে শ্বরু করে এমন নিম্নুস্থরের জীব পর্যন্ত প্রসারিত, যার থেকে মাত্র এক ধাপ নিচেই আছে নিন্দ্রতম ও সবথেকে কম ব্রন্থিব্রত্তমপন্ন ল্ল্যাসেন্টাল (placental) স্বন্যপায়ী প্রাণীরা।" এ-সব কিছু বিচার করে দেখলে মনে হয় যে, বর্তমানের লেম্বাইড উপশ্রেণীর প্রেপ্র্রুষ্টের তির বর্টছিল স্বন্যপায়ী প্রাণিবর্গের একেবারে নিচের স্বরের কোন রূপের উত্তব ঘটেছিল স্বন্যপায়ী প্রাণিবর্গের একেবারে নিচের স্বরের কোন রূপের মধ্য থেকে।

অনেকগরে,স্থপূর্ণ লক্ষণের দিক দিয়ে মারস্থপিয়্যালদের (ক্যাঙ্গারভাতীয় স্তন্যপায়ী প্রাণী ) অবস্থান স্থ্যাসেণ্টাল স্তন্যপায়ীদের (placental mammals) চেয়ে নীচে। এদের আবিভাব ঘটেছিল বহু প্রাচীন কোন ভাতাত্ত্বিক যুগে। আর তারা যে প্রাচীনকালে আজকের তুলনায় অনেক বেশি জায়গা জ্বডে ছডিয়ে পড়েছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাই মনে করা হয় যে "ল্যাসেণ্টাল প্রাণীর पन देशनारमणीन **शागी वा भा**तस्त्रियग्रानरमत्र स्थरक्टे क्यविवर्णत्नत्र भाषास्य मृण्डि হয়েছে। তবে এখনকার মারস্মপিয়্যালদের সদৃশ আকারবিশিষ্ট প্রাণীদের থেকে নয়, তাদের আদি পূর্বেপরেম্বদের থেকে। আবার ক্যাঙার, জাতীয়প্রাণীদের ( Marsupials ) সঙ্গে হংসচন্দ জাতীয় প্রাণীদের ( Monotremata ) সাদ,শা দেখা যায়, এবং এদেরকে নিয়ে গড়ে ওঠে স্মবিশাল স্তন্যপায়ী শ্রেণীর একটা তৃতীয় ও নিন্দতর বিভাগ। বর্তমানে অরনিধরহার কাস্ত ও এচিড নারই হচ্ছে এই বিভাগের একমাত্র প্রতিনিধি । এই দু'ধরণের প্রাণীকে একটি বৃহত্তর গোষ্ঠীর শেষ নিদর্শন বলে ধরে নেওরা যায় স্বচ্ছন্দেই, যে গোষ্ঠীর কিছু, প্রাণী নানান অনুকলে পরিন্থিতি পাওয়ার ফলে টিকে ষেতে পেরেছিল অন্টেলিয়ায়। তাছাড়া, প্রাণী হিসেবে হংসচন্দ্রজাতীয় প্রাণী কিন্তু দারুণ কৌতুহলোদ্দীপক। কারণ তাদের শর্বীরের অনেক গরেত্রেপর্নে অংশই সরীস্থা জাতীয় প্রাণীদের মতো। म्जनाशाश्ची शांभीत्मत्र अवर तमरे मृद्धा मान्यस्त्र वर्णव्यास्त अक्वादत निक्रत

দিকে কোন্ কোন্ প্রাণী আছে, তা খঞ্জে বের করতে গিয়ে আমরা বারবার অস্থকারে পথ হারিয়ে ফেলি। অবশ্য মিঃ পার্কারের মতো একজন স্থযোগ্যবান্তির কথায় আমরা আম্হা রাখতে পারি। তিনি বলেছেন, কোন পাখি বা সরীস্প স্তন্যপায়ীদের মলে বংশতালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি কেউ উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও জ্ঞানের ফলপ্রসতো সম্পর্কে অবহিত হতে চান, তাহলে তিনি অধ্যাপক হেকেলের রচনাগলে পড়ে দেখতে পারেন। তুলাম শহের করেকটি সাধারণ কথা বলতে চাই। বিবর্ত নবাদে বিশ্বাসী প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন যে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের পাঁচটি বিভাগ, অর্থাৎ দতন্যপায়ী, পক্ষী, সরীসনুপ, উভচর প্রাণী ও মাছ, **मकला**रे अकरे रकान आपि देर्जावक आकात स्थाय क्रमीववर्ज तनत करना माणि रहारह । অনেক ব্যাপারেই এদের মধ্যে সাদ শ্য আছে, বিশেষ করে ভ্রূণাকস্হায় তাদের মধ্যে সবচেরে বেশি সাদৃশ্যে দেখা যায়। মৎস্যকুলের অবস্থান একেবারে নিচে থাকায় এবং সকলের চেয়ে আগে তাদের উল্ভব হওয়ায় আমরা এই সিম্বান্তে আসতে পারি যে, মেরুদন্ডীশ্রেণীর সমস্ত জীবই মংস্য-সদুশ কোন প্রাণী থেকে উভতে হয়েছে। প্রাকৃতিক ইতিহাসের সাম্প্রতিক অগ্রগতির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত নন, তাঁদের কাছে বাঁদর, হাতি, হামিং-বার্ড, সাপ, ব্যাঙ বা মাছের মতো একেবারে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীদের একই উৎস থেকে স\_িট হওয়ার ধারণাটা একেবারেই ্রিকম্ভুতকিমাকার বলে মনে হবে। এই ধারণা থেকে আমরা জানতে পারি যে এইসব প্রাণীদের পরস্পরের মধ্যে এক সময় ঘনিষ্ঠ যোগসত্তে ছিল, যে যোগসত্তের কথা আজ আর চিশ্তাই করা যায় না।

তাসক্তেও এটা ঠিক যে এমন সব প্রাণীদের গোষ্ঠী প্রবেণ্ড ছিল বা এখনো আছে, যারা বেশ কিছু মের্দণ্ডী প্রাণীর যোগস্ত্রকে কম বেশী চিনে নিতে সাহাষ্য করে। আমরা দেখেছি অরনিথরহাইন্সেরা ক্রমণ পরিবর্তনের মাধ্যমে সরীস্প জাতীয় প্রাণীদের মতো আকার পেয়েছে। তাছাড়া, অধ্যাপক হান্ধলি প্রথমে জানিয়েছিলেন এবং পরে, মিঃ কোপ ও অন্যান্যরা আরো নিশ্চিত করে বলেছেন যে, ডাইনোসরিয়ানরা (Dinosaurians) অনেক গ্রেত্রপূর্ণ লক্ষণের দিক থেকে কিছু কিছু সরীস্প ও কিছু কিছু পক্ষীকুলের মধ্যবর্তী প্রাণী। কিছু

০। ক্লেকেরে "ক্লোরেল মরকোলজি" (B. ii. s. cl iii. and পৃ:, ৪২৫) বইটিতে বিশ্বত সারণী দেওরা হরেছে আর মামুব সম্পর্কে বিশেব আলোচনা ররেছে তার "Naturlicho schiopfungs geschichte" রচনার। অধ্যাপক হান্দলি এই শেবোক্ত রচনাটির পর্বালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন বে, অধ্যাপক হেকেল মেরুদণ্ডী প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ বা উৎপত্তি সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা করেছেন; অবশু করেকটি ব্যাপারে হেকেলের সঙ্গে তার মত পার্বকঃ আছে। তবে তিনি সম্ম রচনাটির রীতি ও দৃষ্টিভালীর দান্ত্রণ প্রশংসা করেছেন।

পক্ষীবৃল বলতে মুখ্যত অণ্ট্রিচ্পোষ্ঠী ( যারা নিজেরাই একটা বৃহত্তর গোষ্ঠীর: বিচ্ছিন্ন অবশেষ মাত্র ) এবং তাছাড়া আকিওপ্রটেরিক্স ( Acheopteryx ) নামে এক অভ্যত ধরণের গিরগিটি সন্শ লম্বা লেজগুরালা পাখির (প্রায় ১৪ থেকে ১৭ কোটি বছর আগেকার প্রাণী: বর্তমানে পাখির জীবাম ) কথাই বলা হয়েছে। আবার, অধ্যাপক ওয়েনের মতে, ইস্থিওসরিয়্যান ( Ichthyosaurians)—অর্থাৎ, সাঁতরানোর উপযুক্ত ডানা বিশিষ্ট বৃহদাকার সাম্দ্রিক গিরগিটির সঙ্গে মাছেদের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। অধ্যাপক হার্কালর মতে এদের সঙ্গে উভচর (amphibians) প্রাণীরও প্রচুর সাদ;শ্য রয়েছে। উভচর প্রাণী বলতে তিনি ব্রাঝিয়েছেন গ্যানয়েড শ্রেণীর মাছেদের ( যেমন Acipenser. polypterus প্রভূতি মাছ ) সঙ্গে সাদ,শাযুক্ত প্রাণীদের, যাদের সর্বোচ্চভাগে রয়েছে জলের ব্যাঙ ( Frog ) ও ডাঙার ব্যাঙ ( Toad ) জীবেরা। গ্যানয়েড-শ্রেণীর মাছেদের দেখা মেলে ভ্তোত্থিক যুগের সচেনা পর্বে । তাদের গঠন-আক্রতি ছিল সাধারণ ধরণের, অর্থাৎ অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে তাদের নানারকম সাদৃশ্য ছিল। লেপিডোসিরেনদের ( দক্ষিণ আমেরিকার একধরণের মাছ ) সঙ্গে উভচর প্রাণী আর মাছেদের এত নিকট-সাদ, শ্য আছে যে প্রাণিতম্ববিদরো ব,ঝে উঠতে পারেন না এই দুয়ের মধ্যে কোন শ্রেণীতে তাদেরকে (লেপিডোসিরেন) ফেলবেন। লেপিডোসিরেন ও কিছ্ম গ্যানয়েড জাতের মাছ একেবারে বিলুপ্ত হওয়ার হাত থেকে বে<sup>\*</sup>চে গেছে নদীতে বসবাস শুরু করার দরুণ। এই নদীগ*ুলি*ই रुद्धा छेर्कि इन जाम्बर वाश्वरूचन, येवर मान महाम्मर्गत महत्र वीभग्रीन खिलाद যুক্ত থাকে, ঠিক সেইভাবেই এই নদীগুলি যুক্ত ছিল সমুদ্রের সঙ্গে।

শেষত, অসংখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত বিশাল মৎসাকুলের আর এক সদস্য হলে।
ল্যান্সলেট্ বা আম্ফিওক্সাস (দৈর্ঘ্যে মাত দুই ইণি ; অগভীর সমুদ্রের মাছ ;
প্রিবীর প্রায় সর্বত্ত পাওয়া যায়)। এরা আর সব মাছেদের থেকে এত স্বতন্ত যে,
হেকেলের মতে, এরা নিজেরাই মের্দেডী প্রাণীদের মধ্যে একটি স্বতন্ত বিভাগ
লাবী করতে পারে। এইসব মাছেরা তাদের নেতিবাচক বৈশিণ্টোর জন্য উল্লেখযোগ্য। এদের দেহে মাস্তন্ক, শির্দাড়া বা হৃদ্যেত্ব থাকে না বললেই চলে।
তাই আগেকার প্রাণিতত্ববিদরা এদেরকে পোকা-মাকড়ের শ্রেণীভুক্ত করেছিলেন।
অনেকদিন আগেই অধ্যাপক গ্রুড্স্যার ল্যান্সলেট মাছেদের সঙ্গে অ্যাসিডিয়্যান
বা সিন্ধুবোটক জাতীয় প্রাণীদের কিছু সাদৃশ্য খবজে পেরেছিলেন। এই
আ্যাসিডিয়্যানরা হচ্ছে একরকম অমের্দেডী ও উভলিঙ্গবিশিণ্ট সাম্রিক জীব,
কোন কিছুতে ভের না দিয়ে এরা চলাফেরা পারে না। এদেরকে প্রাণী বলাও

মুশকিল, কারণ শরীর বলতে সাদা-সিধে শন্ত একটা চামড়ার থলে আর তার মধ্যে প্রটি ছোট ছোট ফুটো। হান্ধলির মতে এরা মোলাস্কার্যোডা শ্রেণীভুক্ত। মোলাস্ -কোয়্যাভা হল শন্দ্রকজাতীয় প্রাণীদের (Mollusca) নিচে দিকের একটি বিভাগ। কিন্তু অধ্যুনা কিছ্ম প্রাণিতস্ববিদ এদেরকে ক্লমিজাতীয় কীট বা পোকা-মাকড়ের দলে রাখতে চেয়েছেন। এদের শকেকীটের (larvae) আকার অনেকটা ব্যাঙাচির মতো । ধরা অবাধে জলে ঘুরে বেড়াতেও পারে। এম কোভালেভ্'ম্কি সম্প্রতি লক্ষ্য করেছেন যে অ্যাসিডিয়ানের শুকেকীট মেরুদম্ভী প্রাণীদের সঙ্গে সম্পর্ক হান্ত । কারণ শকেকীট অবস্হায় এদের বেডে ওঠার ধারা. ম্নায় তম্বের অবস্থান এবং দৈহিক আকৃতি অনেকটাই মের দেডী প্রাণীদের কর্ডা ভরসালি বা হ্রণাক্সহার মতো। অধ্যাপক কুফার-ও এ-ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন। এম- কোভালেভ স্কি নেপ্লুস্ থেকে আমাকে লিখে জানিয়েছেন যে তিনি এখন এ-ব্যাপারে আরো পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছেন, এবং সমস্ত বিষয়টা ভালোভাবে প্রমাণিত হলে তা এক অত্যন্ত মল্যেবান আবিন্কার হিসাবে পরিগণিত হবে। কাজেই, আমরা যদি শ্রেণীবিভাজনের পক্ষে এখনো পর্যানত সবচেয়ে নির্ভারযোগ্য পথপ্রদর্শক ল্পানতন্ত্বের উপর আচ্ছা রাখি, তাহলে অবশেষে আমরা মের্দেডী প্রাণীদের উদ্ভব সম্পর্কে একটা সত্রে খ; জৈ পেয়েছি বলে ধরে নেওয়া যায়। আর তাই আমরা নির্দিধায় বলতে পারি যে, স্পরে

৪। ১৮০০ খৃষ্টাবের এপ্রিল মাসে, অর্থাৎ বে কোন প্রাণিতত্ত্বিদের থেকে করেক বছর পূর্বেই ফক্ল্যাণ্ড দ্বীপে আমি নিজের চোথে একটি মিশ্রজাতের গমনশীল আাসিডিরানের শুককীট (larvae) দেখেছিলাম, যেটি আকারে-প্রকারে অনেকটাই সিনোয়াকামের (synoicum) মতো, অথচ লাত বা শ্রেণী বিচারে একদম আলাদা। শুককীটটির আয়তাকার মাথার থেকে লেজটা দৈর্ঘ্যে প্রায় পাঁচগুণ বড়। খুব স্ক্র একটি তন্ততে গিরে শেব হয়েছে লেজটা। সাধারণ একটি অপুবীক্ষণ বস্ত্রের সাহায্যে আমি যেমন দেখেছি, তাতে মনে হয় এই তন্ত্রটি আড়াআড়িভাবে অবছিত কিছু অস্পষ্ট রেথা দ্বারা বিভক্ত, আর তা খুব সন্তবত কোভালেশুকি বর্ণি বৃহৎ কোষেরই অসুরূপ। বিকাশের প্রাথমিক অবস্থায় শুককীটের লেজটি তার মাথার চারপাশে গোল হয়ে শুটিরে ভিল।

<sup>ে।</sup> এখানে উল্লেখ না করে পারছি না যে অত্যন্ত গুণীজনেরাও কেট কেউ এব্যাপারে সন্দেহ
ক্রকাশ করেছেন। এরকম একজন হলেন বিশিষ্ট প্রাণীতব্যবিদ্ মি: ক্রার্ড ( ফ্র:, "আ্যারগ্রাভ ভ
কুওলজি এক্সপেরিমে ত্যাল", এর ১৮৭২ সালের কিছু ধারাবাহিক প্রবন্ধ)। তা সন্দেও, তিনি
মন্তব্য করেছেন, "কোন তর বা ধারণার দরকার নেই, প্রেফ অ্যাসিডিয়ান শৃক্কীটকে লক্ষ্য
করেছেই,বোখা বার কিভাবে প্রকৃতি গুধ্মাত্র অভিযোজনের সন্ধী অবহার সাহায্যে অমেরক্ষণী
জীবের মধ্যেও মেরুদণ্ডী জীবের মৌলিক বৈশিষ্ট্য (ডর্সাল কর্ডের উপস্থিতি) স্থাই করে এবং
এক ধরণের জীবের সঙ্গে আর এক ধরণের জীবের যোগাযোগের এই সভাবনা ছ'রের
মধ্যেকার ব্যাপক ফারাককে যুচিরে দের। তবে, ঠিক কোধার এই যোগাযোগ বাস্তবে সন্দর্ম
হল্লেছিল, তা আমান্তের সানা না ও থাকতে পারে।"

সতীতে পৃথিবীতে এমন এক প্রকার জীবের অন্তিম্ব ছিল, বাদের সঙ্গে অনেক্ষ ব্যাপারেই সাদৃশ্য আছে এখনকার অ্যাসিডিয়ান শ্কেকীটের (larvae)। পরে তারা দৃটি বড় বড় শাখায় বিভক্ত হয়—একটি শাখা বিকাশের ক্ষেত্রে পিছিরে পড়ে এবং অ্যাসিডিয়ানদের বর্তমান শ্রেণীটির জন্ম দের, অন্যটি মের্দশ্ভী প্রাণীদের জন্ম দিয়ে প্রাণীজগতের সর্বেচ্চি শিখরে আরোহণ করে।

এতক্ষণ ধরে আমরা মোটামন্টি পারস্পরিক সাদ্দ্যের সাহায্যে মের্দ্রুণটী প্রাণীদের বংশব্দ্তান্ত উন্ধার করার চেন্টা করলাম। এবার আমরা মান্ধের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করব। আমার মনে হয় একটন চেন্টা করলে আমরা আমাদের আদি পর্বেপ্রের গঠন-আরুতি সন্বন্ধে কালান্ক্রমিক না হলেও এক এক যুগে তা কেমন ছিল, তার একটা আংশিক খসড়া অন্তত তৈরী করতে পারি। আর তা সন্ভব হতে পারে মান্ধের দেহে এখনও টিকে-থাকা লর্গুপ্রায় অঙ্গের সাহায্যে, পনুনরাবর্তনের মাধ্যমে অতীতের ষে-সূব বৈশিন্ট্য তার মধ্যে আবার প্রকাশ পায় সেগন্লির সাহায্যে, এবং অক্সমংস্থান তব্ব ও ল্বাতব্বের সাহায্যে। এখানে যে-সব তথ্যের কথা আসবে, সেগন্লি পর্ববর্তী পরিছেন-গ্রনিতে আগেই উদ্লিখিত হয়েছে।

মান,ষের আদি পরে পরে,ষের সবাঙ্গ একসময় নিশ্চয়ই রোমাব ত ছিল। স্ত্রী ও প্রবৃষ, উভয়ের মুখেই দাড়ি ছিল। তাদের কানের গঠন ছিল সম্ভবত ছ° ফালো বা খাড়াক্রতি ( pointed ); ইচ্ছে করলে তারা কান নাড়াতেও পারত। একটা লেজ থাকত তাদের দেহে আর তা ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত পেশীও থাকত। তাদের শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমন বেশ কিছা পেশীর দ্বারা নিয়ন্তিত হত, যেগালি এখন মানবদেহে প্রায় দেখাই যায় না, কিল্তু চতুম্পদ প্রাণী বা বাঁদর জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে আকছার দেখা ষায় । যে সময়ের কথা বলছি তখন বা তারও: আগে হাতের উর্ম্বাংশের হাড় হিউমেরাসে প্রধান ধমনী ও স্নায়ত্বতের প্রবেশ পথ ছিল স্থা-কণ্ডিলয়েড ফোরামেন নামক ছিদ্রটি দিয়ে। তখন মানুষের অক্তে ডাইভার্টি কুলামের দৈর্ঘ্য (ইলিয়াম যেখানে শেষ সেখান থেকে মাত্র এক সেমি দরে অবস্থিত ) বা সিকামের ব্যাস আরো বড় ছিল। লুগাবস্থায় পায়ের বুড়ো আঙ্কল ষেমন থাকে, তাদের ব্বড়ো আঙ্কোও অনেকটা সেরকম ভাবেই পায়ের অন্যান্য আঙ্কের সঙ্গে জুড়ে থাকত। আমাদের পূর্বপূর্মুদের আচার-আচরণ যে বক্ষবাসীদের মতো ছিল এবং সাধারণত তারা যে উষ্ণ জল-বায় विभिन्छे, घन बन्नमाकीर्ग वन्धल वनवान कत्रछ, তাতে कान मस्पर तिहै। পুরেষদের বড় বড় কেনাইন দাঁত থাকত, আর তা মারাত্মক অস্তা হিসেবে ব্যবস্তাভ

হত। তার থেকে আরও আগের যুগে মেরেদের শরীরে দুটি করে জরায়ু থাকত। দেহের বর্জাপদার্থ' ( মলমত্রে ) ক্লোয়েকা ( cloaca ) নামক ছিদ্রপথ দিয়ে বেরিয়ে যেত। চোখের রক্ষক হিসেবে তৃতীয় একটি পর্দা বা নিক্টিটেটিং কিচ্চা থাকত। অনেক অনেক আগে মান্বের পর্বেপ্রের্বদের আচার-আচরণ সম্ভবত জলচর প্রাণীদের মতো ছিল। কারণ অঙ্গসংস্থানতৰ থেকে আমরা জ্বানতে পারি যে মানুষের ফুসফুস হচ্ছে আসলে একটি রুপাশ্তরিত হাওয়া-ব্লাভার ( হাওয়া পেলে প্রসারিত হয় এবং হাওয়া ছাড়লে সংকুচিত হয়), বা একসময় তাকে জলের উপর ভেসে থাকতে সাহায্য করত। মানব-ভ্রনের ঘাড়ে চেরা দাগ থেকে অনুমান করা যায়, নিশ্চরই একসময় ঐথানে ফুলকার (branchiae) অস্তিত ছিল। আবার, আমাদের শারীরিক কিছু কাজ চন্দ্রপক্ষ অনুষায়ী বা প্রতি সপ্তাহাম্তে সংঘটিত হয়। এটা সম্ভবত মানুষের সমুদ্র উপক্লেবতাঁ আদি বাসস্হানেরই নিদর্শন। তাছাড়া সেই সময়েই মানবদেহে প্রকৃত কিডনির বদলে করপোরা উল্ফিয়ানা (corpora wolffiana) দেখা দেয়। প্রদ্**ষশ্ত ছিল** একটা সামান্য ধুক্'ধ্কানি য'ত মাত্র। অন্যাদিকে, কর্ডা ভরস্যালিস (chorda dorsalis ), যা দেখতে অনেকটা পাকানো দড়ির মতো, তা শিরনীড়ার স্থান দখল করেছিল। তাহলে নেখা যান্ডে, মান্মের এইসব আদি প্রেপ্রের্ষের গঠনাকৃতি তখন বেশ সাদামাটাই ছিল। এমনকি ল্যাম্সলেট্ বা অ্যাম্ফি**জ্মাস** মাছেদের থেকেও সাদামাটা ছিল তাদের গঠনাকৃতি।

আর একটি বিষয়ের প্রতিও আমানের মনোষোল দেওয়া উচিত। দীর্ঘদিন ধরেই জানা আছে যে, মের্দণ্ডী-প্রাণীদের কোন এক লিঙ্গের (দ্বী বা প্রেষ্ ) মধ্যে জনন সংশ্লিট যেসব অপরিহার্য অঙ্গ প্রাথমিক (অবিকাশপ্রাপ্ত) অবস্থার থাকে, বিপরতি লিঙ্গতে সেগালিই খ্ব উন্নত অবস্থার বিরাজ করে। তাছাড়া, সমসত অনুনেরই প্রাথমিক অবস্থার যে দ্বী ও প্রং, উভর গ্রাম্বরই অস্থিকে আকে তাত্তি । অর্থাং, সমগ্র মের্দণ্ডী জীবজাতের কোন আদি প্রেপ্রেষ্ব নিশ্রই জননের ক্ষেত্রে দ্বী ও প্রেষ্ উভর বৈশিণ্টাই ধারণ করত বা উভিলিঙ্গ ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা নির্দিণ্ট অস্ক্রবিধা দেখা

<sup>ে।</sup> এ হলো তুলনামূলক শারীর-সংখানবিভার বিশিষ্ট ব্যক্তিত অধ্যাপক জিপেন্বরের সিম্বান্ত ( এ:, "Grundzugc der vergleich Anat.", ১৮৭০ পৃ: ৮৭৬)। মূলতঃ উভচর আণিদের লক্ষ্য করেই তিনি এই সিম্বান্তে উপনীত হন। কিন্তু মি: গুরালডেরারের গবেবণা খেকে মনে হয় ( এ:, "আর্ণান অব অ্যানাটমি অ্যাণ্ড ফিজিওলজি", ১৮৬৯, পৃ: ১৬১), প্রাণীদের জনন অঙ্গ, এমনকি "উচ্চপ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীদের জনন অঙ্গও, প্রাথমিক অবস্থার উভ্নেত্রতা সম্পন্ন হয়ে খাকে।" বিভিন্ন গবেবক দীর্ঘদিন ধরেই এই ধারণা পোবণ করে আসছেন কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্তও এই ধারণার কোন দৃঢ় বনিরাদ হিল না।

দের। কারণ, দতনাপারী পারে, ঘলীদের মাত্রগ্রান্থতে (vesiculaa prostaticae) সমিহিত পথবিশিট অবিকাশপ্রাপ্ত জরায়, দেখা যায়, যেমন দেখা যায় তাদের দতন-গ্রান্থ। তাছাড়া ক্যাঙার জাতীয় প্রাণীদের ( marsupials ) অনেক পুরুষের মধ্যেও অধ্কদেশে বাচ্চা-বহনকারীথলির সম্ধান মেলে। १ এর্কম আরো অনেক ঘটনার কথাই হয়তো উদাহরণ হিসেবে বলা যায়। কি'ত তাহলে कि আমরা ধরে নেব যে, কিছু প্রাচীনস্তন্যপায়ী প্রাণী একটা আলাদা শ্রেণী হিসেবে নিজস্ব বৈশিষ্টা অর্জন করবার পর এবং সেহেতু নিমুশ্রেণীর মেরুদন্ডী প্রাণীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরও উভলিঙ্গই থেকে গিয়েছিল? ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়, কেননা মেরুদ'ড়ী প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে নীচের তলার প্রাণী মাছেদের মধ্যেও এখন উভলিঙ্গতার কোন লক্ষণ খ'ুজে পাওয়া মুশবিল। দ একটি লিঙ্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অনেক আনুষ্যালক অংশই তার বিপরীত লিক্সতে অসম্পর্ণে অবন্হায় থাকে। এই বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, প্রথমে কোন একটি লিঙ্গ ( ফ্রী বার্পিরুর্ষ ) এই অংশগর্মল ক্রমান্বয়ে অজন করেছিল এবং পরে তা বংশগতির মাধ্যমে কম-বেশী অসম্পূর্ণ তবস্থায় তন্যলিক্ষেও সঞ্চারিত হয়ে ছিল। এ-রকম সণ্ডরণের ভরিভার নজির আছে। ষেমন, পারুষ পাখিরা আক্রমণের হাতিয়ার হিসেবে বা তাদের সৌদর্য্যকে মোহময় করে তোলার জন্য যে কাঁটা (পায়ে), পালক ও উচ্জনল বর্ণ অর্জন করে থাকে, দেখা যায় সেগ লেই একদিন বংশগতির সাহাষ্যে মেরেরাও পেরে গেছে। তবে মেরেদের মধ্যে সেগালি মোটেই হথাহথ বা পরেক হয় না ।

ণ। পুরুষ আইলাসিনাস্ এর একটি এক্ট উদাহরণ। ডা:, "আনাটমি অফ ভার্টিব্রেট্স্',
খাও ৩, পু: ৭৭১।

৮। বিভিন্ন প্রজাতির সেরানাসদের (Serranus) মধ্যে এবং অস্তান্ত কিছু মাছের মধ্যেও উভলিকতা দেখা গেছে। এদের মধ্যে এই উভলিকতা হয় স্বাভাবিক ও সামঞ্জপূর্ন, অথবা অবাভাবিক ও গুধুমাক্র-একটি লিকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ডঃ জ্তেভীন এ-বিষয়ে আমাকে অনেক প্রামাক্র তথ্য জানিরছেন, আর বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অধ্যাপক হালবার্ট-স্মার একটি গবেষণাপত্রের বিকে (জঃ, "ট্রান্জাক্শন্স অক অভাচ, অ্যাকাডেমি অফ সায়েম্মেশ", খত ১৬)। ডঃ গুদ্বার এ-ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করলেও, এত বেশি সংখ্যক স্বন্ধক পর্যবেশকের কাছ থেকে এর বীকৃতি মিলেছে যে এখন আর এ সম্বন্ধ কোনরকম বিতর্ক করা চলে না। ডঃ এম লেসোনা আমাকে লিখেছেন যে প্ররানাসদের সম্বন্ধ ক্যাভোলিউই-র পরীক্ষাটি তিনি যাচাই করে বেখেছেন। অধ্যাপক এরকোলানি সম্রতি বেথিরেছেন যে বানরাছেরা উভলিক (জঃ, "Acad. delle Scienze", Bologna, ২৮ ভিসেশ্বর, ১৮৭১)।

প্রের স্তন্যপারীদের দেহে নিন্তিয় ধরণের স্তন-সদৃশ অঙ্গের উপস্থিতি করেকটি দিক থেকে বিশেষ কোতৃহলোন্দীপক। হংসচণ্ট জাতীয় প্রাণীদের ( Monotremata ) দেহে যথার্থ দঃশ্ব-উৎপাদক গ্রন্থি দেখা যায়। তাতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে, কিণ্ডু কোন বোঁটা থাকে না। আর এই জাতীয় প্রাণীরা যেহেত স্তন্যপায়ীদের মধ্যে অতান্ত তলার সারিব জীব, তাই মনে হয় তাদের পর্বেপরে বেটাবিহীন দতন-গ্রান্থর অধিকারী ছিল। তাদের বিকাশধারা থেকে বোঁটাবিহীন স্তনের ব্যাপারটির সত্যতা প্রমাণিত হয়। কলিকার ও লেঞ্চারের মতামত সম্পর্কে অধ্যাপক টার্নার আমাকে জানিয়েছেন যে, অ্বণের মধ্যে স্তন-বৃশ্ত স্পণ্ট হওয়ার আগেই দুস্পগ্রান্থকে স্পণ্টভাবে চেনা যায় এবং প্রাণীর পরস্পরাক্রমিক অংশগ্রালের বিকাশ সাধারণত তার বংশধারার পরস্পরাক্রমিক প্রাণীদের বিকাশের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ হয়ে থাকে। ক্যাঙারজাতীয় প্রাণীদের স্তনে বোঁটা থাকায় স্পণ্টতঃই তারা হংসচন্দ্র জাতীয় প্রাণীদের থেকে পৃথিক গোতের প্রাণী। সম্ভবত এ-রকম দৈহিক অঙ্গ ( বোঁটায**ুন্ত** স্তন ) ক্যাঙার<sub>ু</sub> জাতীয় প্রাণীরা হংসচন্দ্রনের থেকে বিচ্যুত হয়ে ও তাদের থেকে আরো এগিয়ে যাবার পরই প্রথম লাভ করেছিল, আর পরে তা বংশগতির নিয়মে বাচ্চা প্রসবকারী স্তন্যপায়ীদের মধ্যে সন্ধারিত হয়েছে। স্বর্থচ কেউই বলতে পারবেন না যে **ক্যাঙার, স**ম্প্রদায় তাদের বর্তমান গঠন–আক্রতি লাভ করার পরও উর্ভা<del>লঙ্গ</del>ই রয়ে গেছে। তাহলে প্রেষ স্তন্যপায়ীদের মধ্যে কেন দুম্পর্গান্থর দেখা মিলছে? সম্ভবত এই গ্রন্থি প্রথমে স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিকশিত হয়ে পরে পরুর্ষদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু আমাদের আলোচনা অনুযায়ী এই ব্যাপারটা অসম্ভব বলেই মনে হয়।

এ-প্রসঙ্গে আর একটি মতবাদের কথা বলা যাক। এই মতবাদ অনুযায়ী মনে করা হয় যে, সমগ্র শতন্যপায়ীশ্রেণীর পর্বেপ্রবৃদ্ধের উভলিঙ্গতার জীবন শেষ হওষার দীর্ঘদিন পরেও শ্রী ও পরুর্ষ উভয়েই দুশ্ধ উৎপাদন করত আর তা দিয়ে বাচ্চাদের প্রতিপালন করত। আর ক্যাঙার্-সদৃশ প্রাণীরা, শ্রী ও প্রবৃষ্ধ উভয়েই, তাদের অভদদেশের থলিতে বাচ্চা বহন করত। এই নতটা একেবারে

শ অখ্যাপক বিগেন্বর দেখিয়েছেন বে সমগ্র গুলুপারী প্রাণীদের মধ্যে ছুয়কম গুনবৃত্তের সন্ধান মেলে ( तः, "Jenaische Zeitschaift", Bd. vii, পৃ: ২১২ )। আর, বৃষতে অহুবিধা হর বা বে এই ছুপ্রকার গুনবৃত্ত ক্যাঙারুলাতীর প্রাণীদের থেকেই স্প্রতি হয়েছিল, আর ক্যাঙারুলাতীর প্রাণীদের থেকে। এই বিগরে আরে। ক্রানা বার গুনগ্রিছ সন্ধার ছাল্-এর মৃত্তিকথা থেকে ( য়ঃ, য়ৢ, য়, য়, ঢ়)।

অসম্ভব নর, কেননা একরকম পরেষ মাছ (syngnathous fishes) সভিচ সাত্যিই তাদের পেটের নীচেকার থালতে স্থা-মাছের ডিম রেখে বাচ্চা ফোটার: এমনকি কেউ কেউ মনে করেন যে, পরবর্তীসময়ে তারা ডিম-ফোটা-বাচ্চাদের. नानन-भागन भर्य क करत थारक । ३ कान कान कारजत भरतर माछ जानाहः ম্বের মধ্যে বা কানকোর মধ্যে ডিম রেখে বাচ্চা ফোটায়। কয়েকপ্রকার পরেন্ড ব্যাও স্থা-ব্যাওের কাছ থেকে মালাকৃতি ডিমগুছে নিয়ে নেয়, তারপর সেগুটল তাদের উরুতে জড়িয়ে রাখে, যতদিন না ডিমফুটে ব্যাঙাচির জন্ম হয়। কিছু কিছু প্রেষ পাখি তো ডিমে তা দেবার সমস্ত দায়িত্ব একাই পালন করে থাকে। পরেষ এবং দ্বী পায়রারা দানা খাটে খাটে তাদের বাচ্চাদের খাইয়ে দেয়। উপরোক্ত ধারণাটা আমার মাথায় প্রথম এসেছিল এই থেকে যে, পরেষ স্তন্যপায়ী-দের শরীরে জনন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সহায়ক অংশের তলনায় দুস্খেগ্রান্থ অনেক বেশি বিকশিত হয়ে থাকে। যে দঃখগ্রান্থ মলেতই নারী-শরীরের নিজস্ক ব্যাপার। পুরুষ শতনাপায়ীদের শরীরে দুংখগ্রন্থি ও শতনের বোটা যে অকন্সায় থাকে, তাতে তাকে আদৌ প্রাথমিক স্তরের লক্ষণ বলা যায় না। বডজোর বলা ষায় যে তা সম্পূর্ণে বিকাশ লাভ করেনি এবং কাজের ক্ষেত্রে নিজিয় থেকে গেছে। মেরেদের মতো পরে,বদেরও এই অঙ্গগর্নল (দ:স্বর্গ্রাহ ও স্তনের বোটা) বেশ কিছা রোগের শিকার হয়। অনেক সময় জন্মলন্দে বা বয়ঃসন্থিকালে তাদের দতনে কয়েক ফোঁটা দুখ আসতেও দেখা যায়; এই কোতৃহলোদ্দীপক ব্যাপারটি দেখা গিয়েছিল পরেবাল্লিখিত সেই যুবকটির মধ্যে, যার শরীরে দু'জোড়া স্তনগ্রন্থি ছিল। কখনো কখনো মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর পরের্ছদের মধ্যে এই অঙ্গান্তিল বয়ঃপ্রাপ্তির সময়ে এত চমৎকার বিকাশ লাভ করে যে তা থেকে নিয়মিত দুশ্ধ নিঃসূত হতে শুরু করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বহুদিন আগে মেয়েদের সঙ্গে পরেষে স্তনাপায়ীরাও নবজাতককে প্রতিপালনের দায়িও ভাগ করে.

১০। মি: লক্উড, হিষ্ণোক্যান্পাদ্দের বিকাশধারা লক্ষ্য করার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন-(জ্ঞ:, "কোরাটার্নি জার্ণাল অফ দারেল, এপ্রিল, ১৮৬৮, পৃ: ২৬৯) যে, তাদের পুরুষদের পেটের নিচেকার থালর (abdominal pauch) গা (walls) করেকদিক থেকে ক্রণ প্রতিপালনের উপবৃক্ত। পুরুষ মাছেদের মুখে ডিম রেখে তা দেওয়ার ব্যাপারটি নিয়ে অধ্যাপক ভাইয়াল, তার গবেষণা পত্রে (ছঃ, "প্রাসিডিংদ অফ বোন্টন সোদাইটি অফ স্থাচারাল হিন্তি", "১৫ই সেন্টেম্বর, ১৮৫৭) চমৎকার আলোচনা করেছেন। তাহাড়া অধ্যাপক টার্গার (ছঃ, "আর্ণাল অফ অ্যানাটমি আ্যাও ফিন্তিগেলিল", ১ নভেম্বর, ১৮৬৬. পৃঃ ৭৮) ও ডঃ শুয়ার এ-বিবরটি নিয়ে বিশদ্ আলোচনাচ ক্রেছেন।

নিরেছিল, '' এবং পরে কোন কারণে ( হয়তো বাচ্চা প্রসবের সংখ্যা হ্রাস পাওরার) প্রনুষরা এই কাজ থেকে অব্যাহতি পেরেছিল; ফলে, ঐ-সব অলের অব্যবহার বয়ঃসন্থিকালে সেগ্রেলিকে একসময় নিন্দ্রিয় করে দিয়েছে। আর বংশগাতির দুটি অবিদিত নিয়ম অনুসারে এই নিন্দ্রিয়তা পরবর্তী সমস্ত প্রজন্মের প্রের্বদের বয়ঃসন্থির সময়ে ঐ অসগ্রেলিকে নিন্দ্রিয় করেই রেখেছে। কিন্তু ঐ বয়সের আগে পর্যন্ত এই অসগ্রেলির উপর কোন প্রভাব না পড়ায় মেয়ে বা ছেলে যে-কোন বাচ্চার ক্ষেত্রেই এগ্রেলি সমান বিকশিত অবস্হার দেখা যায়।

উপসংহার: ফনবার শরীরের বিভিন্ন অংশের বৈসাদৃশ্য ও বিশেষদ্বের উপর নির্ভার করে জীবের অগ্রগতি বা উন্নতির—এই সঙ্গে আমি যোগ করতে চাই. জীবটি যখন পর্ণেবয়ন্ক হয়ে ওঠে, তখনকার সম্বন্ধে—যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা অন্য ষে-কোন ব্যাখ্যার থেকে অনেক বেশি নির্ভূপে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যে প্রাণীরা ষেহেত জীবনের নানান ধারার সঙ্গে ধীরে ধীরে নিজেদের খাপ খাইরে নেয়, সেহেত তাদের বিভিন্ন অঙ্গপ্রতাঙ্গও বিভিন্ন কাজের জন্য আরও বেশি বেশি করে পূথকীকৃত ও বিশেষীকৃত হয়ে ওঠে। আর দৈত্রিক শ্রম-বিভাজন থেকে প্রাপ্ত স্থবিধার দর্মণুই এটা ঘটে থাকে। সাধারণতঃ প্রথমে ষে অঙ্গটি একটি মাত্র কাজের জন্য পরিবৃতিতি হয়, সেটিই বহুদিন পরে সম্পূর্ণ ভিন্ন অন্য একটি কান্ধের জন্য আবার পরিবর্তিত হয়। এইভাবে শরীরের সমস্ত অংশ বার বার পরিবর্তিত হতে হতে একসময় অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে কিন্তু প্রতিটি জীবের সঙ্গে তার আদি পরেপারুষের গঠন-আকৃতির একটা সাদৃশ্য থেকেই যায়। এই দৃণিউভঙ্গীর সমর্থন মেলে ভ্তান্তিক নিদর্শনের मस्या। त्न्या शास्त्र स्व भूषियीरा नमण्ड कीवरे थीरत थीरत ও थ्यस स्थरम কতকগর্নাল স্তরের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে। স্থাবিশাল মেরনেন্ডী জগতে এইভাবে এগোনোর সর্বোচ্চ রপে হচ্ছে মান্য। (তবে এমন ভাবনা অর্থহীন যে, জীবগোণ্ঠীগুলি সর্বদাই অন্য কোন গোণ্ঠীকে হঠিয়ে নিজের জায়গা করে নিয়েছে এবং অন্য এক প্রকার উন্নততর জীবের জন্ম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজেরাই লোপাট হয়ে গেছে। সরং অনেক সময় দেখা যায় নতুন জীবেরা তাদের পর্বে-পরেষদের থেকে উন্নত হয়ে উঠলেও প্রকৃতির সঙ্গে সব জারগায় ঠিকমতো খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। কিছ্ম সেকেলে জীব (জম্ম সময় হিসেবে পৃ: খিবীতে যারা তালিকাড্রে ) তাদের বসবাসের পক্ষে অনুক্লে সংরক্ষিত অঞ্চলে টিকে

১১। মামোরাজেল সি- রোরের-ও তার "অরিজাইন ভ লো'ন্'', ১৮৭০, এছে অমুরূপ দৃষ্টিভলীর:

থেকেছে, বেখানে তাদের তীর জীবনসংগ্রামের সম্মুখীন হতে হর্রান। সেইসঙ্গে এই প্রাণীরা আমাদের (মানুবের) বংশবৃদ্ধান্ত রচনার কাজে সাহাষ্য করে, কেননা এদের কাছ থেকেই তো আমরা ধারণা করতে পারি আগে প্থিবীতে কেনন্ কোন্ জীবের অভিতম্ব ছিল এবং এখন কোন্ কোন্ প্রাণী লুগু হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই বর্তমানে জীবিত কোন অনুমত শ্রেণীর জীবকে দেখে ধরে নেব না যে এরাই তাদের আদি প্রেপ্রুষদের হ্বহু প্রতিচ্ছবি। এরকম ভাবটা নেহাতই ভূল হবে।

মের্দেণ্ডী জীবজগতের একেবারে আদি প্রেপ্র্র্বদের সম্পর্কে আমাদের অম্পণ্টতা এখনও কার্টেনি। খাব সম্ভবত তারা ছিল বর্তমানের অ্যাসিডিয়ানশক্তেনীটের (larvae) সঙ্গে সাদ্শ্যব্দ্ধ একপ্রকার সাম্দ্রিক জীব। ২২ এদের থেকেই সম্ভবত ল্যাম্সলেট জাতীয় কিছ্যু অন্য়ত মাছের স্টিট হয়েছিল; পরে আবার ল্যাম্সলেট জাতীয় মাছদের থেকে স্টিট হয়েছে গ্যানেয়েড ও লেপিভসিরেন (দক্ষিণ আমেরিকার একরকম মাছ) জাতীয় অন্যান্য মাছ।

১২। সমুদ্র-উপকূলবর্তী জীবেরা জোরার-ভাঁটার দ্বারা অনেকটাই প্রভাবিত হরে থাকে। বে-সব জীব উপরের ঘোলা জলে থাকে কিছা যে-সব জীব তলার ঘোলা জলে থাকে, তারা উভরেই এক পক্ষ কালের মধ্যে পূর্ণ একটি জোয়ার-ভাটা-গত পরিবর্তনের আবর্তন শেষ করে। ফলে, প্রতি সপ্তাহেই তাদের থাত্মের তালিকাও দারুণভাবে পরিবর্তিত হয়। এইরকম অবস্থার মধ্যে দিয়ে বছ প্রজন্ম অতিবাহিত করে আসার মতে এই ধরণের জীবদের সাপ্তাহিক প্রধান প্রধান কার্যকলাপের কোন ব্যতিক্রমই প্রান্ন হয় না । তবে এটা খুব রহস্তময় ব্যাপার যে বর্তমানে স্থলচর উন্নতশ্রেণীর মেরুদগুপ্রাণী এবং অস্তান্ত শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে অনেক স্বান্তাবিক ও অস্বান্তাবিক প্রক্রিয়া এক বা একাধিক সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে। মেরুদণ্ডী জীবেরা যদি সামুদিক আাসি-ডিয়ানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোন প্রাণী থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে, একমাত্র তাহলেই এই ব্যাপারটার একটা ব্যাখ্যা পাওরা যার। এরকম পর্বাবৃত প্রক্রিয়ার আরও অনেক উদাহরণ দেওরা যার। বেমন, ক্ষপ্রপারীদের গর্ভধারণকাল, করের সময়সীমা ইত্যাদি। ডিমোতা দেওরার ব্যাপারটাও একটা চমৎকার উদাহরণ, কেননা মি: বার্লেট-এর মতে (দ:, "ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ওল্লাটার", ৭ ৰাতুরারী, ১৮৭১), পাররার ডিমে তা দিরে বাচ্চা ফোটাতে ছ'সপ্তাহ সময় লাগে, মুরগীর ক্ষেত্রে তিন সপ্তাহ, পাতিহাঁদের ক্ষেত্রে চার সপ্তাহ, রাজহংসীর ক্ষেত্রে পাঁচ সপ্তাহ এবং অষ্টিচ, পাথির ক্ষেত্রে সাভ সপ্তাহ সময় লাগে। বিচার-বিবেচনা করে আমর। যভটা বুমতে পারি, তাতে মনে হন্ন একদা অর্জিত কোন প্রনরাবর্তনমূলক পর্যাবৃত্ত যদি মোটামুটিভাবে কোন প্রক্রিয়া বা ক্রিন্নার সটিক সময় অমুযায়ী কিরে কিরে আনে, তবে তা বড়ো একটা পাণ্টার না। ফলে তা পরবর্তী প্রার সমস্ত প্রজন্মের মধ্যেই সঞ্চারিত হতে পারে। কিন্তু যদি ক্রিরাটি পরিবর্তিত হর, তাহলে নির্দিষ্ট সমন্নদীমারও পরিবর্তিন ঘটে, আর তা এক সপ্তাহের মধ্যেই অনেকটা হঠাৎই পরিবর্তিত हात बात । এই निकासिं यिन महिक हत, जाहान जा चुनरे अन्वसूर्व हाहा नित । कातन, প্রতিটি ব্যস্তপারী প্রাণীর গর্ভধারণকাল, প্রতিটি পাথির ডিমে তা দিরে বাচ্চা কোটানো এবং এরকম আরও অনেক অভ্যাবশুক প্রক্রিরা এইসব প্রাণীদের আদি বাসন্থান সহকে আমাদের **ब्याव्रण**हे धन्म (काल पाव )

হরতো এরকমই এই ধরণের মাছেরা কিছুটো উন্নত হওয়ার পর সূটি হরেছে উভচর প্রাণীর। পাখিদের সঙ্গে সরীস পদের যে একসময় অত্যাত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তা আমরা আগেই দেখেছি। তারপর সরীস্পদের সঙ্গে স্তনাপায়ীদের মোটাম টি একটা সংযোগ ঘটিয়েছে হংসচন্দ জাতীয় প্রাণীরা (monet remata)। কিল্ত বর্তমানে কারোর পক্ষেই বলা সম্ভব নয় যে পরস্পর সম্পর্কার তিনটি উচ্চপ্রেণীর প্রাণী, অর্থাৎ স্তন্যপায়ী, পক্ষী ও সরীস্পরা নিন্দ্রশ্রেণীর দুটে মেরনুদ্ভী, অর্থাৎ উভচর প্রাণী ও মৎস্য থেকে ঠিক কোন বংশধারা অনুযায়ী জন্ম নিয়েছিল। অবশ্য স্তন্যপায়ী শ্রেণীর বিকাশের স্তরগর্মাল একটা চিল্তা করলেই বোঝা যায়। যেমন, অতি প্রাচীনকালে হংসচণ্ড জাতীয় প্রাণীদের (monotaemata) থেকে সূচিট হয়েছিল ক্যাঙার, সদৃশ প্রাণী ( Marsupials ), আর ক্যাঙার -সদ শ প্রাণীদের থেকে বাচ্চা-প্রসবকারী দতন্যপায়ীদের ( placental mammals ) আদি পরে'পরে,ষের উভব হয়েছিল। এখান থেকে অগ্রগতি ঘটেছে লেম্বরাইড শ্রেণীতে। আবার লেম্বরাইড থেকে সিমিয়্যাড-এ পে°ীছোতে খুব বেশি দেরি হয় নি। তারপর এই সিমিয়্যাডরা দ্বটি বড় বড় শাখায় বিভক্ত হয়ে বায়—উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বাদর গোষ্ঠী এবং পরের গোলাধের বাদর গোষ্ঠী। অবশেষে, কোন এক স্থদরে অতীতে, পরের গোলাধের বাদর-কুল থেকে জম্ম নেয় জগতের বিষ্ময় ও গোরব—মানহে ! আমরা এখানে মানুয়ের বংশ-বিবরণের একটি দীর্ঘ তালিকা পেলাম। তবে এই বংশবিবরণ হয়ত খুব রাজসিক নয়। অনেকে ব**লে**ন যে প**ৃথিবী ষেন** মান ষের আবিভাবের জন্য দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে প্রস্তৃত করে তুলেছিল। কথাটা একদিক থেকে দার ণ সতি। কারণ মান,ষের উভবের পিছনে রয়েছে বহু ধরণের পরে প্রুষের অবদান। এই জৈবিক শৃ ভথলের মধ্যে কোন একটিমাত্র সত্তেও যদি গ্রহাজির থাকত, তাহলে মান্ত্র ঠিক আজকের চেহারায় এসে বৌধহয় পৌছোতে পারত না। ইচ্ছে করে চোথ বুজে না থাকলে, বর্তমান জ্ঞানের নিরিখেই স্ভবত আমরা চিনে নিতে পারব কারা আমাদের আদি পিতৃ পুরুষ। আর আর তার জন্য আমাদের লম্ভিত হওয়ারও কিছু নেই। অত্যন্ত নিকৃণ্ট জীবেরাও আমাদের পায়েয় তলাকার নিষ্পাণ ধ্রলিকণার থেকে অনেক বেশি সম্মানের অধিকারী। পক্ষপাতশন্যে দৃ-্ষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন ষে-কোন ব্যক্তি প্রাণীর সম্বশ্বে—তা সে প্রাণীটি ষতই নিকৃষ্টমানের হোক না কেন—অনুসন্ধান করতে বসে তার চমংকার গঠনকাঠামো আর বিশেষ গণে দেখে উন্দীপনার চক্ষ্র হয়ে উঠবেনই ।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

্মানুষের বিভিন্ন জাতি প্রসঙ্গে বিশেষ বিশেষ বৈশিন্টোর প্রকৃতি ও পুরুষ—

মান্নবের বিভিন্ন জাতির ক্ষেত্রে প্রবোজ্য বিবর—মানুবের তথাকথিত জাতিগুলিকে পৃথক পৃথক প্রজাতি হিসেবে ভাগ করবার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি—উপপ্রজাতি—একপ্রজাতির প্রবক্তা ও বহুপ্রজাতির প্রবক্তা—বৈশিষ্ট্যের সমধ্যিতা—একেবারে পৃথক পৃথক মানবজাতিগুলির মধ্যেও অসংখ্য শারীরিক ও মানসিক সাদৃশু—পৃথিবীতে প্রথম ছড়িয়ে পড়বার সময় মানুবের অবস্থা—প্রত্যেকটি জাতি একটি মাত্র জোড় থেকে স্বষ্ট হয় নি—বিভিন্ন জাতির বিশ্বস্থি—বিভিন্ন জাতির প্রস্কাতির সাম্পত্তকে মধ্যে যৌনমিলনের ফল—জীবনের বিভিন্ন অবস্থা—পত প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার সামান্ত প্রভাব—প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাব খুবই সামান্ত বা একেবারেই নেই—থেইন নির্বাচন।

তথাকথিত বিভিন্ন মানবজাতিকে নিয়ে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য হলো, শ্রেণী বিভাজনগত দুণ্টিভঙ্গীতে দেখলে এদের মধ্যেকার তারতম্যের গরেবে কতখানি আর কিভাবেই বা এই তারতম্যের স্টি হলো, তা অনুসন্ধান করে দেখা। দুই বা ততোধিক সমগোচীয় জীবকে একই প্রজাতির অশ্তর্ভ করা হবে, না ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির অশ্তর্ভ করা হবে, প্রাণিতম্ববিদরে তা নির্ধারণ করেন কতকগঢ়িল বিষয়ের ভিত্তিতে। এগঢ়িল হল—তাদের মধ্যে তারতম্যের পরিমান কতটা, এই তারতমাগর্লি শারীরিক কাঠামোর অম্প কয়েকটি जरानंद्र क्काउ तथा यात्र नािक वट्: जरानंदे तथा यात्र, जरािनंद्र कान मात्रीत ব্রভিয় গ্রেত্র আছে কিনা, আর সবচেয়ে বড় কথা এগালি অপরিবর্তনীয় কিনা। জৈবিক বৈশিশ্টোর অপারবর্তনীয়তাকে প্রাণিতম্ববিদরো অত্যত ম্ল্যেবান বলে মনে করেন আর সেটাই তাঁরা খোঁজার চেণ্টা করেন। যখনই দেখানো যায় বা এমন সম্ভাবনা থাকে যে কোন জীব দীর্ঘসময় ধরে একইরকম রয়ে গেছে, তখন প্রজাতি হিসেবে তাকে প্রমাণ করতে অনেক স্থাবিধে হয়। আবার বে-কোন দু বুকম জীব যদি প্রথম মিলনের পর প্রজনন ক্ষমতা এতটাকুও হারিয়ে ফেলে বা তাদের সম্তানদের মধ্যে প্রজনন ক্ষমতার অভাব দেখা দেয়. তাহলে ধরে নেওয়া হয় যে সেটা আসলে তাদের দ্ব দ্ব বৈশিন্টোরই নিশ্চিত প্রকাশ। তাছাড়া, একই অঞ্চলে নিয়মিত বসবাস করা সন্বেও বিভিন্ন ধরণের জীব অবিমিখিত থাকলে তা তাদের কিছুটা পরিমাণ পারস্পরিক প্রজনন

ক্ষমতার অভাব কিন্দা জন্তুদের ক্ষেত্রে পরস্পর জ্বোড় বাঁধার ব্যাপারে বিমন্থতার প্রমাণ হিসাবেই গণ্য হয় ।

দর্টি প্রজাতির মধ্যে যোন মিলনের ফলে মিশ্রণের ব্যাপারটা ছাড়া, কোন একটা অঞ্চলে ভালোভাবে অনুসম্পান করে যদি দেখা যায় যে দর্টি নিকট সাদৃশায়ন্ত জাীবের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যান ধরণের জাীবের অস্থিত সেখানে আদো নেই—ভাইলে সেটা সম্ভবত তাদের নিজম্ব ম্বাতস্থ সবথেকে গ্রের্ত্তপূর্ণ মানদন্ড ছিসাবে প্রতিভাত হয়। আর এটা জৈবিক বৈশিন্টোর অপারবর্তনায়তার থেকেও ম্বতস্থ একটি বিবেচনার বিষয়, কারণ দর্টি জাব অত্যাত পরিবর্তনাশীল হলেও তাদের উভয়ের মধ্যবর্তা কোন জাব তারা না-ও স্টিট করতে পারে। আবার, ভোগোলিক সীমা বিভাজনের কাজটি সবসময় যে সচেতন ভাবে করা হয় তা নয়, বরং বেশারভাগ সময়ই অসচেতন ভাবে তা করা হয়ে থাকে। ফলে সম্পর্ণ ভিম্ন দর্টি অঞ্চলে বসবাসকারী জাবদের—যেখানকার অন্য সব বাসিম্পাদের অধিকাংশই নিজম্ব স্বাতস্থ মাডিত—দেখা হয় আলাদা আলাদা প্রজাতি হিসাবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এটা তথাকথিত উত্নত বা প্রকৃত প্রজাতিদের থেকে ভোগোলিক অঞ্চলগত জাতিগ্রনিকে প্তথক করার ব্যাপারে কোন সাহায়াই করে না।

সাধারণভাবে স্বীকৃত এই নীতিগ্রিলকে এবার মানুষের বিভিন্ন জাতিগ্রিলর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখা বাক। একজন প্রাণিতত্বিদ যে দ্ভিউঙ্গীতে কোন প্রাণীকে দেখে থাকেন, আমরা সেই দ্ভিউঙ্গীতেই মানুষকে দেখবো। বিভিন্ন জাতির মধ্যে ফারাক কতটা, তা বোঝার জন্য আমরা নিজেদের পর্যবেক্ষণ করার দীর্ঘদিনের অভ্যাস থেকে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করার যে চমংকার উপায় উল্ভাবন করেছি, তার উপর কিছুটা ভরসা রাখতেই হবে। এল্ফিন্সেন্টান্ বলেছেন, ভারতবর্ষে গিয়ে প্রথম দর্শনেই কোন ইউরোপীয়ানের পক্ষে সেখানকার ভিন্ন ভিন্ন জাতিগ্রেলিকে আলাদা করে চেনা সম্ভব না হলেও, কিছুদিন পর থেকেই তিনি ব্রুতে পারেন যে তাদের মধ্যে দার্ণ বৈসাদ্শ্য আছে। একইভাবে কোন হিন্দুর (ভারতীয়র) পক্ষেও ইউরোপীয়ান জাতিগ্রিলর মধ্যেকার বৈষম্য প্রথম দর্শনেই ব্রুবে ওঠা সম্ভব নয়। এমনকি অভ্যন্ত স্বতন্ত মানবজাতিগ্রিলর চেহারার মধ্যেও আশাতিরিক্ত সাদ্শ্য দেখা যায়। ডঃ রল্ফ্স্স্ আমাকে লিখে লিখে জানিরেছেন, তাছাড়া আমি নিজেও দেখেছি যে নিয়োদের কয়েকটি

১। "হিন্তি অফ ইঙিরা", খণ্ড ১, পৃ: ৩২৩. চৈনিকদের সহকে ফাদার রিপা-ও একই কথা -বলেছেন।

গোল্ঠীবাদে বাতি প্রায় সব গোল্ঠীর লোকদের দেখতে অনেকটা ককেশিয়ানদের মতো। পারি-র নৃত্তবিষয়ক বাদ্বরে (Anthropolgique du Museum de Paris) সংরক্ষিত বিভিন্ন জাতির মান্বদের ছবি দেখে সহজেই এই সাদ্শ্যানির্ণয় করা বায়। এই ছবিগ্রিলর অধিকাংশকেই ইউরোপীয়ানদের ছবি বলে মনে হয়। ছবিগ্রিল আমি বতজনকে দেখিয়েছি, তাদের মধ্যে বেশির ভাগ জন তাই-ই বলেছেন। কিন্তু ছবির ঐ-সব মান্বকে চোথের সামনে দেখলে তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্যই চোখে পড়বে। অর্থাৎ, চামড়া ও চুলের রঙ, মুখাবয়বের সামান্য পার্থক্য এবং অভিব্যান্তি—এইসব বিষয় আমাদের বিচারকে অনেকটাই প্রভাবিত করে থাকে।

তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে বিভিন্ন জাতিগালিকে খাটিয়ে বিচার বা তলনা করলে তাদের একের সঙ্গে অপরের প্রচন্ন প্রভেদ চোখে পড়ে। যেমন, কেশ-বিন্যাসের ধরণ শরীরের সমসত অংশের আপেক্ষিক অনুপাতের ক্ষেত্রে', ফ্রুফ্রের ক্ষাতার ব্যাপারে, করোটির আকার ও আয়তনের ব্যাপারে, এমনকি মহিতকের ভাঁজের ক্ষেত্রেও।° কিম্তু এইসব অসংখ্য পার্থকাকে চিহ্নিত করা এক দুঃসাধ্য কাজ। তাছাড়া এই জাতিগুলি প্রত্যেকেই শারীরিক ক্ষমতা, নতুন জল-হাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং নিদি টি কিছু রোগে আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারেও পরম্পরের থেকে পূ'থক। একইভাবে, তাদের মানসিক বৈশিষ্টাগুলির পূথক। এই মানসিক তারতম্য মুখ্যত তাদের আবেগমুলক কাজের ক্ষেত্রেই দেখা যায় বটে, কিন্তু তাদের একের সঙ্গে অপরের বুলিখমন্তারও কিছুটো পার্থক্য থাকে। যদি কারোর পক্ষে তলনা করে দেখার স্থযোগ ঘটে তাহলে তিনি দেখতে পাবেন দক্ষিণ আমেরিকার স্বন্ধভাষী, বিষয় প্রকৃতির আদিবাসীদের সংখ্য স্ফুর্তিবাজ, বাক্সেট্র নিগ্রোদের পার্থক্য কী বিপলে ! ठिक এकदेतकम পार्थ का तरहारह भानहारमण्यत व्याधवामीरमत मरण भाभन्हानरमत. কিম্তু উভয়েই একই প্রাকৃতিক অবস্হার মধ্যে বসবাস করে আর তাদের বাসম্হানের মধ্যে ব্যবধান শুধু একফালি সম্ভু।

প্রথমে আমরা সেইসব ষ্ট্রেকে পর্য করে দেখনো, যেগ্রিল বিভিন্ন মানবজাতিকে

২। বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ ও ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে বিশদ তথ্যের জম্ভ দেখুন, "ইন্ভেটগোশনস্ ইন্ভানিলিটারি অ্যাও অ্যান.খু,পলজিক্যাল স্টাটিস্টিক্স্ অফ. আমেরিকান সোল,জারস', লেখক— বি. এ. গোল্ড, ১৮৬৯, পৃ: ২৯৮-৩৫৮; এবং "অন. ভ ক্যাপাসিটি অক ভ লাংস'', পৃ: ৪৭১।

৩। উদাহরণবর্গ, মি: মার্শাল বর্ণিত জনৈক বুশ,ম্যাম স্ত্রীলোকের মন্তিকের বিবরণ ( ক্রইবঃ "ফিল, ট্রাকাকট.", ১৮৬৪, পৃঃ ৫১৯)।

পূর্থক পূর্থক প্রজাতি হিসাবে ভাগ করার পক্ষে। তারপর বিচার করা যাবে বিপরীত ব্যবিগ্রালিকে। যদি কোন প্রাণিতশ্ববিদ্য কখনো কোন নিগ্নো, হটেন্টেই, अस्पे नित्र वा मक्त्रानित्रानरक ना एत्य थार्कन अवः स्मर्ट ना-एत्या अवन्दार्ख्य তাদের তুলনা করতে বসেন, তাহলে তিনি প্রথম দুর্ণিটতেই বুকতে পারবেন যে তালের মধ্যে প্রচর পার্থক্য রয়েছে, তার মধ্যে কোন কোনটি হয়ত সামান্য, আবার अत्नकर्शाम यथण्पेर গ्राह्म अर्थ । अन्यम्थान कद**म** जिन स्नानराज भारत्वन বে তারা প্রত্যেকে একেবারে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে জীবনযাপন করতে অভ্যান্ত, এবং দৈহিক গঠন ও মানসিক ক্ষমতার ব্যাপারেও তারা একে অপরের থেকে আলাদা। এরপর যদি তার সামনে ঐ-সব দেশ থেকে নমনো হিসেবে কয়েকটা লোককে হাজির করা হয়, তাহলে তিনি নির্দিধায় বলে দেবেন যে এরা হচ্ছে অন্য অনেক প্রজাতির মতোই এক একটি প্রজাতি, আর নিজের অভ্যাসমতো তাদের এক একটা নামকরণও করে ফেলবেন, যখন তিনি শুনেবেন এইসব লোকজন বেশ কয়েক'শ বছর ধরে একইরকম বৈশিণ্টা ধরে রেখেছে, তখন তার ঐ সিম্খান্ত আরও জোরদার হয়ে উঠবে। ৪০০০ বছর আগে যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে। । ডঃ লুম্ড-এর মতো চমংকার একজন গবেষকের কাছ থেকে তিনি আরো জানতে পারবেন যে রাজিলের পার্বত্যগহোয় অনেক বিলপ্তে স্তন্যপায়ী-প্রাণীর করোটির সঙ্গে মানুষের যে করোটি পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে আজকের দিনের গোটা আমেরিকা মহাদেশের মানুষদের করোটির অম্ভূত সামঞ্জস্য আছে। এবার হয়তো আমাদের এই প্রাণিতম্ববিদটি বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকায় মানুদের

৪। আবো-সিংঘলের বিধ্যাত মিশরীয় গুহাগুলি থেকে প্রাপ্ত মন্ত্রছাকৃতি (figures) প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ম'গিয়ে পাউসেট বলেছেন যে, অনেকেই দাবী করেন যে তারা এখানে বারো কি তারও বেশী মানব জাতির অন্তিহের চিহ্ন খুঁলে পেরেছেন, কিন্ত হুর্ভাগ্যবশত তিনি (পাউসেট) তেমন কিছুই পাননি (ক্র: "ভ্রম্নুয়ালিটি অফ. ভ্রেইম্যান রেসেশ্", ইংরাজী অন্ত্রাদ ১৮৯৪, পৃঃ ৫০)। এমনকি অত্যন্ত উল্লেখবোগ্য কোন কোন জাতিকেও ততটা নিঃসন্দেহে সনাক্ত করা যায় না, যতথানি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লেথকের লেখা থেকে ভেবে নেওরা হয়। মিঃ নট, ও মিঃ গ্রিডন জানিরেছেন, বিতীয় বা ভ্রেটে র্যামেনিস্-এর চেহারা ছিল অনেকটাই ইউরোপীরদের মতো। (ক্রঃ, "টাইপ.স্ অফ, ম্যান্কাইও", পৃঃ ১৪৮)। অক্তমিকে, মান্ত্রের বিভিন্ন জাতির পৃথক পৃথক নিজ্ঞ্ম বৈশিষ্টের আরেকজন প্রবৃত্তা মিঃ নত্মও তরুণ মেন্নন্ (মিঃ বার্চ-এর কাছ থেকে যতম্বর শোনা, তাতে মনে হয় ইনিই পরে দিতীয় র্যামেনিস্ হরেছিলেন) সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন যে, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল টিক আানতোর্পের ইছ্দীদের মতো। আবার আমি নিজে যথন তৃতীয় আাম্নক্-এর সূর্ভিটি পরিদর্শন করি, তথন দেখানকার যথেই অভিজ্ঞ হু'জন কর্মকর্তার সঙ্গে এ-ব্যাপারে একমত হয়েছিলাম যে তৃতীর আাম্নক্কর চেহারা অনেকটাই নির্মোদের মতো। কিন্তু মিঃ নট, ও মিঃ গ্লিডন উক্তমন বর্ণসংকর বলে মনে করণেও তার মধ্যে "নিপ্রোরন্ত" ছিল বলে মনে করেন না।

ছড়িয়ে পড়ার দিকে মনোযোগ দেবেন, আর সম্ভবত বলে উঠবেন যে ঐ-সব মান্যবেরা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির লোক, তাদের চেহারা আলাদা আলাদা রক্ম. এবং তারা প্রত্যেকেই গরম, স\*্যাতস্যাতে বা শূক অঞ্চলে ও উত্তরমের তে বাস করতে সক্ষম। তিনি হয়ত এ-কথাও বলতে পারেন যে মানুষের ঠিক পরের ধাপের প্রাণী, অর্থাৎ বনমান ধরা, বেমন শিশ্পাঞ্জি প্রভাতি চতুল্পদীরা কম উঞ্চতা বা জল-ছাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তন সহ্য করতে পারে না, আর মানুষের সঙ্গে **স্বথেকে বেশি সাদ,শাষ, প্রাণীরা কখনোই খাব বয়**স্ক হয়ে ওঠে না. অর্থাৎ বেশিদিন বাঁচে না, অমনকি ইউরোপের নাতিশীতোক জলবায় তেও নয়। আগাসিজের জানানো তথ্য থেকে তিনি হয়তো দার্ব প্রভাবিতও হতে পারেন। আগাসিজ: লক্ষ্য করেছিলেন যে বিভিন্ন মানবজাতি প্রথিবীতে প্রাণীদের বসত উপযোগী সেইসব অঞ্চলেই ( zoological provinces ) ভাগ ভাগ হয়ে ছডিয়ে পড়েছে, যেগুলি স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বিভিন্ন স্বতন্ত প্রজাতি ও বর্গের বাসন্থান। মানব জাতিগলের মধ্যে অন্টেলিয়ান, মঙ্গোলয়ান ও নিগ্রোজাতিকে দেখলে এই ধারণা স্পন্ট হয়। হটেনটেটলের মধ্যেও এর কিছটো ছাপ দেখা ষায়। কিল্ত পাপরোন আর মালয়দেশের অধিবাসীদের বেলায় ঘটনাটা সহজ্ঞেই চোখে পড়ে। মি: ওরালেস দেখিয়েছেন যে এরা প্রায় সেভাবেই বিভন্ত, যেভাবে বিভক্ত মালশ্ল আর অস্ট্রোলয়ার জীবজন্তুর বসত উপযোগী অঞ্চল। কিন্তু আর্মেরিকার আদিম অধিবাসীরা (রেড ইণ্ডিয়ান ) সারা মহাদেশ জরড়েই ছড়িয়ে রয়েছে। আপাত দ চিতৈ এই ব্যাপারটা আমাদের উপরোক্ত প্রতিপাদ্যের বিরোধী। কেননা উত্তর ও দক্ষিণ অপলের অধিকাংশ প্রাণীর মধ্যে ফারাক অনেকটাই। তথাপি. আমেরিকার বৃক্ষবাসী ওপ্স্যাম্দের ( opossum ) মতো কিছু জীব এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায় অবাধে, অতীতে ষেমনভাবে ঘুরে বেড়াত বিশালাকৃতি কিছু, দশ্তহীন স্তন্যপায়ী প্রাণী। উত্তর মেরুর অন্যান্য প্রাণীদের মতো এস কিমোরাও সারা মের প্রদেশ জুড়ে তাদের বসতি স্থাপন করেছে। নক্ষাণীর ব্যাপার হল, প্রাণীদের বসত উপযোগী বিভিন্ন অঞ্চলের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যেকার পার্থক্যের পরিমাণ এস কিমোদের বিভিন্ন এলাকায় ছডিয়ে পভার মান্তার অনুরূপে নয়। কাজেই, আন্ধিকা ও আমেরিকা মহাদেশের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বতটা পার্থক্য, মানুষের অন্যান্য জাতিগ্রনির থেকে নিগ্রোদের পার্থক্য বে তার চেরে বেশি এবং वार्फ्यात्रकानरमञ्जू পार्थका स्य व्यत्नक क्य-धो स्माउँदे कान व्याप्तर्य वर्धना नम्न । এর সঙ্গে আরও বলা যায় যে মানুষ তার আদিম অবস্থায় কোন সামন্ত্রিক খীপে

-বসতি গড়ে তোলোন এবং এ-ব্যাপারে তার শ্রেণীভ্রে অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের কোন পার্থক্য নেই ।

একই প্রকার গ্রহপালিত জীবজন্তুদের যে বিভিন্ন রূপের কথা ভাবা হয়, সেগ্রালকে সেইভাবেই শ্রেণীবিন্যস্ত করা হবে, নাকি পাওক পাওক প্রজ্ঞাতি হিসাবে শ্রেণীবিনাস্ত করা হবে । অর্থাৎ তাদের মধ্যে কেউ কোন স্বতন্ত্র বন্য প্রজাতি থেকে উল্ভাত হয়েছে কিনা, তা নির্ধারণ করতে গিয়ে প্রত্যেক প্রাণিতম্ববিদটে এইসব প্রাণীদের শরীরে পূথক পূথক ধরণের বহিঃন্থ-পরজীবি আছে কিনা. তার উপর সবিশেষ গরে**ছ** দেন। এই ব্যাপারটার উপর অত্যন্ত গরে**ছ দেও**য়া উচিত, কেননা এটা প্রচাড জরুরী বিষয়। মিঃ ডেনি আমাকে জানিয়েছেন ষে. ইংল্যান্ডের বিভিন্ন ধরণের কুকুর, মুরগাী ও পায়রারা একই প্রজাতির পরজাীব কীট (pediculi) বা উক্নের দারা আক্রান্ত হয় । মিঃ এ মারে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতের মানুষের শরীর থেকে সংগ্রেণ্ড পরজীবি কীট নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন, তারা শুখু বর্ণের দিক দিয়েই আলাদা আলাদা নয়, তাদের বহিরাবরণ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন। নানা ধরণের পরজীবিদের নিয়ে বারবার পরীক্ষা করে দেখা গেছে সবক্ষেত্রেই তাদের পার্থক্য একইরকম। প্রশান্ত মহাসাগরে তিমি মাছ ধরার একটি জাহাজের শল্য-চিকিৎসক আমাকে জানিয়ে-ছিলেন, একবার স্যাণ্ডউইচ্ দীপের কিছু অধিবাসী জাহাজে উঠলে তাদের শরীরের পরজীবি কীটেরা ইংরেজ নাবিকদের শরীরেও ছড়িয়ে গিরোছল, এবং তিন-চার দিনের মধ্যেই তাদের মৃত্যু ঘটেছিল। এই পরজীবি কীটেরা ছিল যোর কৃষ্ণবর্ণ, এবং দক্ষিণ আমেরিকার চিলির অধিবাসীদের শরীরে যে-সব পরজীবি কীট দেখা যায়, তাদের থেকে এদের চেহারা আলাদা রকমের ছিল। এই চিলির পরজীবি কীটের কিছত্ব নমনো আমাকে পাঠিয়েছিলেন তিনি। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি যে এরা ইউরোপের উহুনদের থেকে আয়তনে অনেক বড় আর এদের দেহ অনেক নরম। মিঃ মারে আফ্রিকা থেকে চার রকমের পরজীবি কীট (বা উকুন ) সংগ্রহ করেছেন ; এদের মধ্যে দ্ব'রকম উকুন পাওয়া গেছে পূর্বে ও পশ্চিম উপক্লের নিগ্রোদের শরীর থেকে, আর বাকি দু'রকম পাওয়া গেছে হটেনটেট ও কাঞ্চি জাতির মানুষদের শরীর থেকে। তাছাড়া তিনি অন্টোল াার আদিবাসীদের শরীর থেকে দু'রকম, উত্তর আমেরিকা থেকে দু'রকম এবং দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীদের মধ্যে থেকে দু'রকম পরজীবি কীটও সংগ্রহ করেছেন। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রটিতে ধরে নেওয়া যায় পরজ্ঞীবি কীটের দল বিভিন্ন অন্ধলের অধিবাসীদের থেকেই জন্ম নিয়েছে। পোকামাকডদের ক্ষেত্রে

সামান্য আক্বতিগত তারতম্য যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে তা খ্বই গ্রেছ্পার্ণ বলে বিবেচিত হয়। স্থতরাং ভিন্ন ভিন্ন পরজীবি কীটের ঘারা মানবজাতিগা্লির আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা থেকে এই যাঁৱি দাঁড় করানো যায় যে মানব জাতিগা্লি আসলে এক একটি স্বতন্ত্র প্রজাতি।

আমাদের কল্পিত প্রাণিতম্ববিদ মহাশয় নিশ্চয়ই এই অবধি অনুসম্থান করার পর খনজতে শুরু করবেন যে মানুষের বিভিন্ন জাতির একের সঙ্গে অপরের যৌনমিলনের পর তারা কিছুটা বস্থ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়ে থাকে কিনা। তিনি সম্ভবত অধ্যাপক ব্রকা-র মতো একজন স্থবিবেচক ও দার্শনিকের রচনাপত্রে একবার চোখ **व्हानि** तार्यन, यात्र जाश्ल जानत्व भातत्वन त्य, किन्द्र किन्द्र भानवज्ञां वना মানব-জাতিদের সংগ্র যৌনমিলনে অট্ট প্রজনন ক্ষমতা অধিকারী হলেও, বাকিদের ক্ষেত্রে ঘটনাটা ঠিক বিপরীত। জানা গেছে, অন্ট্রেলিয়া ও তাসমানিয়ার আদিবাসী স্থালোকেরা ইউরোপীয়ান পরেষদের সঙ্গে মিলনে ক্রচিৎ সম্তান প্রসব করে। অবশ্য এ-বিষয়ের প্রমাণগত্বলি এখন প্রায় অর্থাহীন বলেই প্রতিভাত হয়েছে। কারণ বিশান্ত্র্য কৃষ্ণাঙ্গরা মিশ্র-বর্ণের শিশানুদের মেরে ফেলে। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বিবরণ থেকে জানা গেছে. এগারোটি মিশ্রবর্ণের শিশুকে একই সঙ্গে হত্যা করে পর্যাড়য়ে ফেলা হয়েছে এবং পর্যালশ তাদের মৃতদেহের ধরংসাবশেষ উত্থার করেছে।° আবার অনেক সময় বলা হয় যে ত্বেতকায় ও নিগ্রোর সংসর্গজাত ব্যক্তিরা (mulattoes) অসবর্ণ বিবাহ করলে বেশি সম্তানের জন্ম দিতে পারে না। অন্যদিকে, চার্ল স্টেনের ডঃ বাখ্য্যান স্থানি চিত করে বলেছেন ষে তিনি শ্বেতকায় ও নিগ্রোর সংসর্গজাত এমন কিছ্ম পরিবারের কথা জানেন যারা করেক পরেষ ধরে অসবর্ণ বিবাহ করে আসছে এবং বিশক্তে সাদা (ইউরোপীয়ান) বা বিশাস্থ কালো মানাষদের (নিগ্রো) সমান হারেই সম্তানের জম্ম দিছে। এর আগে স্যার সি- লাইয়েলও এ বিষয়ে অনুসম্খান করে একই

<sup>ে।</sup> দ্রং, মিং টি. এ. মুরো-র চিঠি "আান খ্রোপলজিকাাল রিভিন্ন, এপ্রিল, ১৮৬৮ পৃং ৫৩। এই চিপ্তাকর্ধক চিঠিটিতে কাউণ্ট স্টেজেলেকির বক্তব্যকে তিনি ভূল বলে প্রমাণ করেছেন। কাউণ্ট স্টেজেলেকি বলেছিলেন বে, বে-সব অষ্ট্রেলিরান প্রীলোক বেতাঙ্গদের সন্তান ধারণ করত, তারা পরে অভাতের সঙ্গে মিলনের সময় তাদের প্রজনন ক্ষমতা হারিরে কেলত। মানির এ ভা ক্যাত্রেকাজও প্রচ্ব তথ্যের সাহাব্যে দেখিরেছেন বে অষ্ট্রেলিরান ও ইউরোপীরানদের মিলনে কারোরই তাদের প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয় না ( দ্রুং, "রেভো দে কুর সাইতিফিক্", মার্চ, ১৮৫৯- পুঃ ২০৯)।

্রিশ্বান্তে উপনীত হয়েছিলেন এবং আমাকে তা জানিয়েছিলেন। ড: ড: वाथ गारातत मरू, ५४६८ माल আমেরিকাতে যে লোকগণনা হয়েছিল, তাতে ংশ্বেতকায় ও নিগ্নোর সংসর্গজাত ৪০৫৭৫১ জন ব্যক্তির নাম নথিভুক্ত করা হয়েছিল। প্রকৃত ঘটনার তলনায় সংখ্যাটা নেহাতই কম। এর আংশিক কারণ হয়তো তাদের মর্যাদাহীন ও বিশৃ, ভখল অবস্হা, এবং আর একটা কারণ হয়তো স্থীলোকদের অসৎ চরিত্র। নিগ্নোদের মধ্যে কিছু, সংখ্যক সংকর জাতদের ( mulattoes ) অঙ্গীভতে হয়ে যাওয়ার সংখ্যা ক্রমাগত বেডেই চলে। ফলে তাদের সংখ্যা আপাতভাবে হাস পায়। এই সংকর জাতদের প্রাণশক্তি অপেক্ষাকৃত কম হওয়াটাকে একটি নির্ভারযোগ্য রচনায় একটা স্থাবিদিত ব্যাপার বলে বর্ণনা করা হয়েছে: এই ব্যাপারটা যদিও তাদের দর্বল প্রজননশক্তির থেকে স্বতন্ত্র একটা ব্যাপার, তথাপি এটাকে তাদের বাবা-মায়ের জাতির বিশেষ স্বাতস্থ্যের লক্ষন বলে মনে করা যায়। সংকর প্রাণী ও সংকর উদ্ভিদরা যথন একেবারে পূথক পূথক প্রজাতির মিলনের ফলে সূর্ণ্ট হয়, তথন সাধারণত তারা অকালম,তার শিকার হয়। কিন্তু এই সংকর জাত মলোটোদের বাবা-মাকে একেবারে পূর্থক পূর্থক প্রজাতির সদস্য বলে মনে করা যায় না। সাধারণজাতের খচ্চররা দীর্ঘ জীবন ও অট্টট প্রাণশস্তির জন্য বিখ্যাত, অথচ তাদের জনন-ক্ষমতা খুবেই কম। এ থেকে বোঝা ষায় যে সংকর জাত প্রাণীদের দর্বল প্রজনন ক্ষমতা ও জীবনীশক্তির মধ্যেকার সম্পর্ক নিতাশ্তই ক্ষীণ। এরকম অনৈক ঘটনাই দুণ্টাশতস্বরূপ হাজির করা যায়। এমনকি যদি পরে প্রমাণ করা যায় যে সমস্ত মানব জাতিগালিরই যথেণ্ট প্রজনন ক্ষাতা ছিল, তাহলে অন্যান্য কারণের ভিত্তিতে যিনি তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি বলে চিহ্নিত করতে চান, তিনি অতাশ্ত সঙ্গতভাবেই বলতে পারেন যে প্রজনন ক্ষমতা ও বন্ধ্যাত্ব মোটেই স্থানিদিন্ট স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়ের উপযুক্ত মাপকাঠি নয়। আমরা জানি যে এই বৈশিণ্টাগুলি জীবনের পরিবৃতিত অবস্থার দ্বারা বা ঘনিষ্ট সম্পর্কের মধ্যে মিলনের ফলে সম্তান উৎপাদনের দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয় এবং এগালের পিছনে কাজ করে অত্যন্ত জটিল কিছু নিয়মাবলী। যেমন, দেখা যায়

৩। ড: রল্ফ্স্ আমাকে জানিরেছেন, তিনি সাহারাতে দে-সব সংকরজাতি দেখেছিলেন, তার। জারব, বার্বার ও তিনটি গোষ্ঠার নিগ্রো জাতির মিলনে উৎপন্ন: জ্বাধ প্রতিটি জাতিই অসম্ভবরক্ষ প্রজনক্ষত। সম্পন্ন। অস্ভাদিকে, মি: উইন্ত্ড রিয়াদ আমাকে জানিরেছেন, গোল্ড কোন্টের নিগ্রোরা স্বেতাঙ্গ ও সংকরজাত লোকদের পছল্দ করলেও, প্রবাদবাক্যের মতো মেনে চলে যে সংকরজাত লোকদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক করা উচিত নম্ন, তাংলে ছেলেমেরে কম হবে আর ভারা হর্বল হবে। মি: রিয়াদের মতে, নিগ্রোদের এই বিশাস একেবারে উড়িরে দেবার নম্ন, কারণ খেতাক্ষর। গোল্ড কোন্ট-এ দীর্ঘ চারশ ধরে বসবাস করেছে, দলে নিগ্রোরা তাদের সম্বন্ধে অন্তিপ্ততা লাভের পক্ষে যথেষ্ট সময়ই পেরেছে।

<sup>া</sup> এ:, "মিলিটারি আছে অ্যান্ধে াপলজিক্যাল স্ট্যাটিগটিক্স্ অফ্ আমেরিকান সোল্জারস'ও 'বি. এ. গোল্ড, ১৮৬৯, পৃঃ ৩১৯

একই ধরণের দুটি প্রজাতির দুটি বিপরীত লিঙ্গের প্রাণীরা বখন পরস্পরের সাজে বৌন মিলনে লিগু হয়, তখন তাদের উভয় প্রজাতির প্রজননক্ষমতা সর্বদা সমান হর না। প্রাণীদের মধ্যে বাদেরকে নিঃসদেহে প্রজাতি বলা যায় তাদের মধ্যে এক প্রজাতির সংগ্য অপর প্রজাতির মিলনে উভ্তে প্রাণীদের মধ্যে একেবারে বাধ্যা থেকে দুরু করে দারুণ প্রজনন দান্তি সম্পন্ন সব ধরণই দেখা যায়। তবে, বম্ধ্যাতেরে মান্তা বাবা-মায়ের বাহ্য-আকৃতি বা আচার-আচরণের মধ্যেকার তারতম্যের মান্তার উপর নির্ভার করে না। অনেক ব্যাপারেই মানুষকে দীর্ঘকাল ধরে গৃহপালিত জীবজম্পুদের সংগ্যে তুলনা করা যায়, এবং প্যালাসিয়ান্ মতবাদেরদ স্বপক্ষে একরাশ প্রমাণ হাজির করা যায়। এই মতবাদে বলা হয়,

৮। ত্রঃ, "ম্ব ভারিরেশন অফ আনিমালিশ আও গ্লান্ট্র আঙার ডোমেরিকেশন", খও ২, পু: ১০ন। পাঠককে একবার মনে করিয়ে দিতে চাই যে অক্সদের সঙ্গে মিলনের ক্ষেত্রে প্রাণীর প্রজনন-বন্ধ্যাত্ব কোন বিশেষভাবে অর্জিত বৈশিষ্ট্য নর। এটা অনেকটা কিছু উদ্ভিদের পরস্পরের সঙ্গে কলম বাঁধতে না পারার অক্ষমতার মতোই একটা ঘটনা, অর্থাৎ অস্তান্ত কতক-গুলি অর্ক্তিত পার্থক্যের দক্ষে এর কোন তফাৎ নেই। এই পার্থক্যগুলির প্রকৃতি কী ঠিক জানা বার না, তবে এগুলি শারীরিক বা মানসিক সঠনের পার্থকাগুলির ক্ষেত্রে ততটা দেখা বার না, যতটা দেখা যার জননবাবস্থার ক্ষেত্রে। সংকর প্রজাতিগুলির প্রজনন-অক্ষমতার একটি গুরুত্পূর্ণ উপাদান হলো এই যে এরা উভয়েই বা এদের মধ্যে কোন একটি প্রজাতি দীর্ঘদিন ধরে একই অবস্থার মধ্যে বাদ করতে অভ্যন্ত। কারণ আমাদের জানা আছে যে পরিবর্ভিত অবস্থা জননক্রিয়ার উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে, এবং যথেষ্ট সঙ্গতভাবেই আগে যেমন বলা হয়েছে আমরা ধরে নিতে পারি যে গৃহপালিত জীবনের নানান ওঠা-নামা সেই বন্ধ্যাত্দশা দূর করে দের, যা বনে-জঙ্গলে থাকার সময় বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে মিলনের ক্ষেত্রে একান্তই স্বাভাবিক ছিল। অন্তত্ত আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি ঐ একই গ্রন্থের ২র থও, পৃ: ১৮৫ এবং "অরিজিন অফ শিদীদ'', ৫ম দংকরণ, পু: ৩১৭), সংকর প্রজাতিগুলি প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে এই ৰক্ষাত্ব অৰ্জন করে না। যথন ছটি প্রাণীর প্রজনন স্বমতা আগে থেকেই খুব কম থাকে, তখন তাদের এই অক্ষমতা বে আরো বেশি বন্ধ্যাত্মক প্রাণীদের, অর্থাৎ তাদের উত্তরপুরুবদের मर्सा कमांगठ रबस्डि हनरब--छ। विश्वाम कत्रा श्वात अमस्य । कात्रग, श्वानीत वस्ताप यठ रवस् চলে, তাদের সন্তানের সংখ্যাও ততই কমে আসে, এবং অবশেষে দীর্ঘ সময় অন্তর কচিৎ একটি-ছুটি বাচ্চা হয়। কথনো-কথনো অবশ্য প্রজনন ক্ষমতা এর চেরেও তীব্র সম্বটের মূথে পড়ে। মিঃ পার্টনার ও মিঃ কলরোটার উভয়েই দেখিয়েছেন বে অনেকগুলি প্রজাতিভুক্ত উদ্ভিদ বর্গের মধ্যে এমন একটা বিশ্বাস দেখা ধার, যার মধ্যে অস্ত প্রজাতির সঙ্গে মিলনের ফল হিসেবে অতি অল্প সংখ্যক বীক্স উৎপাদনকারী উদ্ভিদ খেকে শুরু করে একেবারে কোন বীক্ষের জন্ম দের না অবচ অক্ত'প্রজাতিটির পরাগের দারা প্রভাবিত হর (বা পরিক্ষুট হর বীজকোবের क्षीिछत्र मत्या )—এमन উद्धिम्ख व्याह् । এक्स्त्व, ইভিমধ্যেই বীজ উৎপাদন বন্ধ করে দেওর। कान, कान, छेडिए व्यक्तिकार श्रक्तन-व्यक्त, छ। निर्धातन कत्र। व्यक्ति नहर नत्र। छाई. এজনন-অক্ষমতার চূড়াভত্তরটি, অর্থাৎ ধধন ওধুমাত্র বীক্সকোবটিই প্রভাবিত হয়, তা প্রাকৃতিক নির্বাচন মারকং অর্জিত হতে পারে না। প্রজনন-মক্ষমভার এই চডান্ত গুরটি এবং এই অক্ষমভার चनाना शायकार राष्ट्र योगमिनान निश्व ध्याकिशनित कननग्रहात गर्रानत मरगनात किछ-অজান। পার্থকোরই স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র।

প্রকৃতির মধ্যে খোলামেলা অবস্থার বিভিন্ন প্রজাতির একের সংগ্য অপরের মিলনের ফলস্বরপে যে বংখ্যাতন দশা খুবই স্বাভাবিক, গৃহপালিত হওয়ার পর সেটা ধীরে ধীরে কেটে যেতে থাকে। স্থতরাং এইসব বিচার-বিবেচনা করে সংগতভাবেই বলা যায়—ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে যৌন মিলনের ফলে সৃংট মানবজাতিগালির মধ্যে প্রেণ প্রজননক্ষমতা বজার থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলেও তা তাদেরকে পৃথক পৃথক প্রজাতি হিসাবে চিক্তিত করার সিন্ধান্তকে প্ররোপন্রি উভিয়ে দিতে পারে না।

প্রজনন ক্ষমতার কথা ছাড়াও, সংকরজাতের সদতান-সদততির মধ্যে বে-সব বৈশিণ্টা ফুটে ওঠে, তা দিয়েই বিচার করা হয় তাদের বাবা-মাকে আলাদা আলাদা প্রজাতির সদস্য বলে ধরা হবে, নাকি একই প্রজাতির দাটি আলাদা বর্গের সদস্য বলে ধরা হবে। কিন্তু এ-বিষয়ে খাটিয়ে পরীক্ষা করার পর আমার মনে হয়েছে যে এই ধরণের কোন সাধারণ নিয়ম থাকতে পারে না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সংকর জাতের ছেলেমেয়েরা মিশ্র বা মাঝামাঝি প্রকৃতির হয়, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরা হয় বাবার মতো, নতুবা মার মতো দেখতে হয়। এই ব্যাপারটা সাধারণত তথনই দেখা যায়, যখন বাবা-মার বৈশিন্টাগালি ভিন্ন ভিন্ন হয়। এই পার্থকাগালি গড়ে ওঠে কোন আকস্মিক রাপান্তর বা অস্বাভাবিকতা হিসেবেই। এখানে এ কথা বলার কারণ হলো ডঃ রলাফাস্ আমাকে জানিয়েছেন যে তিনি আফ্রিকার অনেক জায়গাতেই দেখেছেন নিগ্রো জাতির মানবদের সঙ্গে অন্যজাতির মিলনের ফলে জন্ম নেওয়া ছেলে-মেয়েরা হয় সম্পাণ্ট কালো, নতুবা সম্পাণ্ট সাদা, এবং কচিৎ মিশ্রবর্ণের হয়। অন্যাদকে, আমেরিকাতে সাদা-কালো মান্রবদের মিলনজাত ছেলেমেয়েরা অধিকাংশই দাই বর্ণের মধ্যবর্তী কোন একটা বর্ণ ও চেহারাবিশিণ্ট হয়ে থাকে।

এতক্ষণ আমরা দেখলাম যে একজন প্রাণিতদ্ববিদ সঙ্গত কারণেই বিভিন্ন মানব-জাতিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি হিসেবে মনে করতে পারেন। কারণ তিনি দেখেছেন তাদের আকৃতি-প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে অসংখ্য পার্থক্য, আর এইসব পার্থক্যের মধ্যে কোন কোনটি যথেণ্টই গ্রের্ছপূর্ণ। তাছাড়া এই পার্থক্যগ্রিল অত্যত্ত দীর্ঘ সময় ধরে প্রায় অপরিবর্তিত অবস্হাতেই রয়ে গেছে। আবার, সমগ্র মানব-জাতিকে একটিমার প্রজাতি হিসেবে ধরে নিলে তার বিপ্লে বিস্তার দেখেও আমাদের প্রানিতদ্বিদারা কিছুটা বিম্টে হয়ে পড়বেন, কারণ স্তন্যপারীশ্রেণীর আর কোন প্রাণীই এত বিশাল অঞ্চল জ্বড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। তথাকথিত বিভিন্ন জাতির ভাগ ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়া দেখেও হয়তো তিনি বিসমাবাধ

করবেন। মান্ধের এই ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটা ঠিক স্তন্যপারীপ্রাণীদের তান্যান্য স্বতন্ত প্রজাতিগ্রালর ছড়িয়ে পড়ার মতোই। আর অবশেষে তিনি হয়তো দাবী করবেন—পারস্পরিক মিলনে সমস্ত জাতিগ্রালির প্রজনন ক্ষমতার বিষয়টি এখনও পর্যন্ত পর্রোপর্নার প্রমাণিত হয় নি আর সেটা প্রমাণ করা গেলেও সেটাকে তাদের স্বতন্ত পরিচয়ের চড়োণ্ড প্রমাণ বলে ধরা যায় না।

অন্যদিকে, আমাদের এই প্রাণিত্ববিদ্ মহাশয় যদি একটা খোঁজ-খবর করতেন যে একই দেশের মধ্যে নানা ধরণের মানুষ বিপত্ন সংখ্যায় মিলেমিশে যাওয়ার পরও মান্বের আকার সাধারণ কোন প্রজাতির মতো স্বতন্তই থাকে কিনা, তাহলে তিনি জানতে পারতেন যে তা আদৌ সম্ভব নয়। ব্রাজিলের দিকে চো**খ** রাখলে তিনি দেখতে পাবেন যে সেখানে নিগ্রো ও পর্তুগ<sup>্</sup>জদের থেকে বি**শাল** এক সংকর-জনতা স<sub>ু</sub>ষ্ঠি হয়েছে : চিলি এবং দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দে**ণের** প্রায় সমস্ত মান মই ইন্ডিয়ান ও স্প্যানিশদের সংসগ্রজাত সংকর : অবশ্য মিশ্রণের পরিমাণে অনেক তারতম্য দেখতে পাওয়া যায়।° তাছাড়া ঐ মহাদেশের বহ্ন অংশে তিনি এমন এক জটিল সংকর শ্রেণীর মানুষের দেখা পাবেন, যারা নিগ্রো, ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয়—এই তিন জাতির মিশ্রণজাত সংকর মান**ু**ষ। উদ্ভিদজগ**ংকে** উনাহরণ হিসেবে ধরলে দেখা যাবে. এধরণের চি সংকরায়ণের মধ্যেই তাদের মলে রপেগ্রলির পারস্পরিক প্রজনন ক্ষমতার সবথেকে ভালো প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রশান্ত মহাসাগরের একটি ছীপে তিনি একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সংধান পাবেন, ষা সৃণ্টি হয়েছে পলিনেশিয়ান ও ইংরেজ রক্তের মিশ্রণের ফলে। ফিজি দীপপন্তে তিনি যে সংকর-জাতির দেখা পাবেন, তারা হচ্ছে পলিনেশিয়ান ও নিগ্নোদের মিশ্রণজাত। এরবম অনেক ঘটনার কথাই বলা যায়। যেমন, আফ্রিকা মহাদেশে এ-রকম ঘটনা প্রচুর ঘটেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানবজাতিগ্রলি পরস্পরের থেকে এতটা প'থিক নয় যাতে করে তারা একই অঞ্চলে বসবাস করেও পরস্পরের সঙ্গে মিখিত না হয়ে থাকতে পারে. আর মিখণ না ঘটলে সেটা তাদের নির্দিণ্ট স্বাতশ্রের স্বাভাবিক ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হিসেবেই প্রতিভাত হয়।

সমসত জাতির ্নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যগ্নিল যে ভীষণরকম পরিবর্তনশীল এটা অনুভব করার পর আমাদের প্রাণিতত্ববিদটি আবারও বিরত হয়ে পড়বেন। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত রাজিলের নিগ্রো দাসদের যিনি প্রথম । ব্রাজিলের পলিতা জাতির সাফল্য ও কর্মোদ্দীপনার চমৎকার বিবরণ দ্বিয়েছেন মসির ভ কাত্রেকার (জঃ "আন্ধুপুলজিক্যাল রিভিয়্", আফুরারি ১৯৬৯, গৃঃ ২২)। এরা হচ্ছে পর্তুপীয়া ও ইভিয়ানদের মিলনের ফলে স্ট বর্ণসংকর জাতি। সেইসঙ্গে অন্যান্য কিছু জাতির রক্তও এক্টের শরীরে বিভ্যান।

দেখছেন, তাঁকে-ই এ-ব্যাপায়টি নাডা দিতে বাধ্য। এই একই কথা বলা চলে পলিনেশিয়ান এবং আরো অনেক জাতি সদ্বন্ধে। এমন কোন বৈশিষ্টা আছে কিনা, যা শু,যু, একটি জাতিরই একান্ত নিজম্ব এবং অপরিবর্তনীয়—তাতে সন্দেহ আছে। এমন্তি একই গোষ্ঠীভুক্ত বন্য মানুষদের সকলের মধ্যে একই বৈশিষ্টা প্রকাশ পায় না, অথচ অনেকেই জোরগলায় বলে থাকেন যে এদের সকলকার মধ্যে একইরকম বৈশিষ্ট্য যুটে ওঠে। হটেন্টেট্র জাতির স্থালাকদের মধ্যে এমন কিছু নিজ্ঞ্ব বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যেগালি ঠিক সেইভাবে অন্যজাতির স্ফালোকদের মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু তাদের এই বৈশিণ্টাও কোন অপরিবর্তানীয় ব্যাপার নয়। অনেক আমেরিকান গোষ্ঠীর সদস্যদের গাত্ত বর্ণ ও শর্ক রের বোমশতা পরস্পরের থেকে যথেন্ট আলাদা আলাদা হয়। আবার আন্ধিকার নিগ্রোদের মধ্যে পরস্পরের থেকে গাত্রবর্ণের ক্ষেত্রে কিছুটো এবং মুখাবয়বের ক্ষেত্রে অনেকটাই পার্থ কা চোখে পড়ে। কোন কোন জাতির মধ্যে আবার করেটির গডনে যথেণ্ট তফাৎ দেখা যায়।>• অন্যান্য নানান বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও এ-রক্ষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সব প্রাণিতদ্ববিদই এখন অনেক ঠেকে শিখেছেন যে পরিবর্ত নশীল কিছু, বৈশিষ্ট্যকৈ সম্বল করে বিভিন্ন প্রজাতিকে চিহ্নিত করাটা ফ্রেফ গোঁয়াতুর্নি। তবে, মানব জাতিগুর্লিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি হিসেবে মনে করার বির**ু**শ্বে সবচেয়ে জোরালো য**়িন্ত**টা হচ্ছে এই যে, তারা একে অপরের সঙ্গে মিশে যায়, আর সেই মিশ্রনটা বহুক্ষেত্রেই তাদের পারস্পরিক যৌনমিলন ব্যাতরেকেই ঘটে থাকে। অন্য যে-কোন প্রাণীর থেকে মানুষকে অনেক বেশি গুরুষে দিয়ে বিচার করা সত্তেও, তাকে একটিমান প্রজাতি বা জাতি হিসাবে চিহ্নিত করা হবে কিনা, তা নিয়ে সুযোগ্য বিচারকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেন দুটি ( ভিরে ), কেউ বলেন তিনটি ( জ্যাকিনো ), কেউ বলেন চারটি ( কাণ্ট ), কেউ পাঁচ (রুমেন্বাখ্ ), কেউ বা ছ'টি (মিঃ বাফন ), সাতটি (হাণ্টার ), আটটি ( আগাসিজ ), এগারো ( পিক্যারিং ), কারো মতে পনেরোটি ( বরিসেন্ট ভিন্সেট ), ষোলটি ( ডেম্মোটলিন্স্ ), বাইশটি ( মটন ), ষাটটি ( ক্রফার্ড ) এবং বার্কের মতে তেঘট্টিট। অবশ্য এই মত পার্থক্যের দর্মণ জাতিগট্লের ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি হিসাবে চিহ্নিত হওয়া আটকায় না, কিম্তু এ থেকে একটা কথা

১০। বেমন-দেখা যার আমেরিকা আর অট্রেলিয়ার আদিবাদীদের মধ্যে। অধ্যাপক হান্ধলি বলেছেন ( ত্র:, "ট্রানজাকশনস অফ ইন্টারগ্রাশনাল কংগ্রেস অফ প্রিহিন্টোরিক আর্কিওলজি" ১৮৬৮, পৃ: ১০৫), দক্ষিণ কার্মানী ও স্থইজারল্যাওের অনেক অধিবাদীর করোট "ঠিক তাতারদের করোটির মতোই ছোট এবং চওডো" ইত্যাদি।

স্পণ্ট হয়ে ওঠে বে তারা একে অপরের সঙ্গে মিশে বার, এবং তাদের মধ্যে স্ক্রুণ্টভাবে স্বাতস্থাম লক বৈশিষ্টা খ'জে বার করা প্রায় অসম্ভব ।

नाना धत्रापत कौरवत विभाग विवत्न कानात क्रणी करत्राहन य-त्रव शामिणकविमा... र्जातन প্रত্যেককেই মানুষের বিবরণের মত অনেক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে ( নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি ), আর সতর্ক দ্বভাবের প্রাণিতম্ববিদরা পরস্পরের মধ্যে মিশে বাওয়া সমস্ত জীবকে একটি মাত্র প্রজাতির অতভান্ত না করে পারেন না। কারণ, ষে-সব জীবকে তিনি সনাক্তই করতে পারছেন না, তাদের নামকরণ করার অধিকারই বা তিনি কোথায় পাবেন ? এ ধরণের ঘটনা চোখে পড়ে বাঁদরদের কিছা বর্গের ক্ষেত্রে, যার মধ্যে মানামণ্ড পড়ে। আবার, সারকোপিথেকাস জাতীয় বর্গের বাঁদরদের অধিকাংশ প্রজাতিকে স্থানিশিতভাবেই চিহ্নিত করা যায়। অন্যদিকে, আমেরিকার সেবসেবর্গের বাদরদের বিভিন্ন ধরণগালিকে কিছা প্রাণিতত্ববিদ চিহ্নিত করেছেন পাথক পাথক প্রজাতি হিসেবে, আবার অন্যদের মতে এরা বিভিন্ন ভৌগোলিক জাতিমান্ত্র, স্বতন্ত্র প্রজাতি নয়। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অণ্ডলে থেকে যদি বেশ কিছু সেবুসজাতীয় বাদর, সংগ্রহ করে আনা যেত তাহলে দেখা যেত যে যত তারা একটা একটা করে: পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, আর তখন তাদের নিছক কিছু, পরিবর্তিত ধরণ বা জাতি ছাড়া অন্য কিছু, বলা যায় না। মানুধের বিভিন্ন জাতির প্রসঙ্গে অধিকাংশ প্রাণিতত্ববিদ এই একই নীতি অনুসরণ করেছেন। তা সত্ত্বেও, স্বীকার করতেই হবে যে অত্তত উদ্ভিদজগতে >> এমন কিছু নমুনা দেখা যায়, যাদের ভিন্ন প্রজাতি না বলে উপায় নেই। অবশ্য তারা ( ঐ-সব উদ্ভিদ ) পারস্পরিক মিলন ব্যতীতই একে অপরের সঙ্গে অসংখ্য ভাবে সম্পর্ক যুক্ত ।

সম্প্রতি কিছ্ প্রাণিতছবিদ্ কোন কোন জীবের ক্ষেত্রে উপ-প্রজাতি শব্দটি ব্যবহার করছেন। তাঁদের যৃত্তি হলো, এদের অনেক বৈশিণ্টাই প্রকৃত প্রজাতির মতো হলেও, এদেরকে প্ররোপত্ত্বির প্রজাতির মর্যাদা দেওয়া যায় না। এখন, মান্বেরে বিভিন্ন জাতিকে প্রজাতির মর্যাদা দেওয়া, আর পাশাপাশি তাদেরকে সঠিকভাবে সনান্ত করার অনতিক্রমা সমসার ব্যাপারে ওপরে যে-সব জোরালো যুত্তির পরিচয় আর্মরা পেয়েছি—তার আলোতে বিচার করে দেখলে মনে হয় এক্ষেত্রে এই উপ-প্রজাতি শব্দটি খ্বই লাগসই। কিন্তু দীর্ঘদিনের অভ্যানের

১১। অধ্যাপক মন্ত্রেলি উার "Botanische Mittheilungen" প্রছের থণ্ড ২, পৃঃ ২৯৪-৩০৯-এ এরকম কো কিছু ঘটনার কথা বিবৃত করেছেন। উত্তর আমেরিকার কিছু উদ্ভিদের অন্তর্বতী ক্লগ সম্বন্ধে একই কথা ব্লেছেন আমা প্রে।

দর্মণ 'জাতি' শব্দটিকে সম্ভবত এত সহজে তলে দেওরা যাবে না। একই পরিমাণ পার্থ ক্যের জন্য সর্ব ক্ষেত্রে যথাসম্ভব একই শব্দ ব্যবহার করাটাই কামা। কিল্ড দুর্ভাগ্যবশত তা খুব কম সময়েই করা যায়। কারণ প্রাণীদের বড়ো মাপের বর্গা বা মহাজাতি সাধারণত নিকট সাদ,শাযুক্ত প্রাণীদের নিয়েই গড়ে ওঠে, ফলে তাদের মধ্যে প্রভেদ করাও খুব কঠিন কাজ : অন্যাদিকে, একই গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র বর্গের মধ্যে থাকে এমন সব জীব, যাদের মধ্যেকার পার্থক্য অত্যাত স্পণ্ট। তাই এদের সকলকেই প্রজাতির মর্যাদা দেওয়া উচিত। আবার, বৃহৎ কোন বর্গের অশ্তর্গত প্রজাতিগ্রালির মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে ঠিক একইরকম সাদৃশ্য থাকে না। বরং বিপরীতে তাদের কোন কোন প্রজাতিকে চ্ছাট ছোট ভাগে ভাগ করে অন্য প্রজাতিগনলির চারপাশে বিনাস্ত করা যায়—ঠিক যেন গ্রহের চারিদিকে উপগ্রহ। মানবজাতি কি একটি মাত্র প্রজাতি নাকি অনেকগটেল প্রজাতির সমন্বয়— সাম্প্রতিক বছরগালিতে এ প্রশেনর মীমাংসা খঞ্জতে নাতম্ববিদারা বিস্তর আলোচনা চালিয়েছেন। স্পণ্টতই তাঁরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন—এক-প্রজাতির সমর্থক ও বহুপ্রজাতির সমর্থক। বিবর্তনবাদে যাঁরা বিশ্বাসী নন, তাঁরা প্রজাতিগ্রনিকে পূথক পূথকভাবে সূর্য্ট জীব বলে, কিম্বা কোন-না-কোন ভাবে স্বতন্ত্র সন্ধা বলে মনে করেন। অন্যান্য জীবকে প্রজাতি হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য সাধারণত যে পন্ধতি অনুসরণ করা হয়, তার সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে তাঁদের স্থির করতে হবে কোন্ কোন্ ধরণের মান্বকে তাঁরা প্রজাতি *বলবেন*। কিন্ত যতক্ষণ না 'প্রজাতি' শব্দটির একটা সর্বসম্মত সংজ্ঞা দেওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ এ ধরণের প্রয়াস অর্থাহীন। মানুষের জন্মের মতো কোন অনিণীত বিষয়কে এই সংজ্ঞার অত্তর্ভন্ত করা চলবে না। দেখা যায়, নির্দিণ্ট কোন সংজ্ঞা ছাডাই আমরা িহর করে ফেলতে চেণ্টা করি কিছু সংখ্যক বাডির সমণ্টিকে গ্রাম, শহর না নগর— की वला श्टा । स्व-भव निकट भाग्-भाष्युष्ठ म्वनाभाषा शानी, शक्की, कींग्रे-भवन আর উদ্ভিদ ষথাক্রমে উত্তর আর্মেরিকা ও ইউরোপে দেখা যায়, তাদেরকৈ প্রজাতি হিসেবে বিবেচনা করা হবে না ভৌগোলিক জাতি হিসেবে—এ এক চিরুতন সমস্যা, আর এর মধ্যে আমাদের উপরোক্ত সমস্যারই একটা নজির খণ্ডে পাওয়া ষায়। কোন মহাদেশের সামান্য দরের অবস্হিত বহু দীপের উভিদ ও জীবজক্ত সম্বশ্যেও একই কথা প্রয়োজা ।

অন্যদিকে, ষে-সব প্রাণিতস্থাবদ বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী ( এখন এ'দের সংখ্যাই বেশি ), তারা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করেন যে মানুষের সমস্ত জাতিগালে একটি আদিম বংশ থেকে ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠেছে। এইসব জাতিক্র: মধ্যেকার পার্থক্যের মান্তা বোঝানোর জন্য তাদেরকে তাঁরা স্বতন্ত প্রজাতি হিসেবে চিন্দিত করবেন কিনা—সেটা আলাদা ব্যাপার। আমাদের গৃহপালিত বা পোধ-মানা বিভিন্ন জাতের জীবজন্তুরা একটিই প্রজাতি থেকে স্টিট হয়েছে না একাধিক প্রজাতি থেকে—সে প্রশ্নটা একট্র অন্যরকম। অবশ্য স্বীকার করে নেওরাই যায় যে সমস্ত জাতিগর্লি এবং একই বর্গের অন্তর্গত সমস্ত প্রজাতিগ্রিল এবং একই বর্গের অন্তর্গত সমস্ত প্রজাতিগ্রিল একই আদিম বংশ থেকে উন্ভূত হয়েছে, তথাপে এ বিষয়টা 'নিয়ে আরও আলোচনা হওয়া দরকার। যেমন, গৃহপালিত কুকুরদের বিভিন্ন জাতির মধ্যে এখন যতটা পার্থক্য দেখা যায়, তা কি মানুষের হাতে প্রথম কোন একটি প্রজাতির কুকুরদের পোষমানার পর থেকে তারা অর্জন করেছে ? অথবা, তাদের কিছ্র বৈশিষ্টা কি স্বতন্ত কোন প্রজাতির কাছ থেকে উত্তর্গাধিকার সর্ত্রে অর্জিত, যে প্রজাতিটি তারা পোষমানার আগেই তাদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল ? অবশ্য মানুষের বেলায় এরকম কোন প্রশ্ন ওঠেন, কারণ সে কোন একটা নির্দিষ্ট সময় থেকে গৃহবাসী হয়ে ওঠেনি।

প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ যখন একটি মান্ত বংশ থেকে বিভিন্ন জাতিতে ভাগ হতে শ্রুর্ করেছে, তখন জাতিগ্রালির মধ্যেকার পার্থাক্য, আর সেই সঙ্গে তাদের সংখ্যাও নিশ্চয়ই কম ছিল। ফলে তাদের মধ্যে তখন পরস্পরের থেকে স্বাতশ্যমলেক বৈশিষ্ট্য এখনকার জাতিগ্রালির থেকেও কম ছিল, আর তাই তাদেরকে আলাদা আলাদা প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করাটা খ্রুব যুক্তিয়ন্ত নয়। কিন্তু, 'প্রজাতি' শব্দটিকে আমরা বড় যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে থাকি। আদিম যুগের ঐস্বর্জাতর মধ্যে যে-সব অত্যালপ পার্থাক্য ছিল, সেগ্রালি যদি এখনকার তুলনায় আরও অপরিবর্তনীয় হত এবং ঐস্ব জাতি যদি পরস্পরের সঙ্গে মিশে না ষেত — তাহলে কছর প্রাণিতত্ববিদ হয়ত তাদেরকে পৃথক পৃথক প্রজাতি হিসেবেই চিহ্নিত করে দিতেন।

যদিও সম্ভাবনা দরে রহিড, তব্ব বোধহয় একেবারে উড়িয়ে দেবার নয় যে মান্বের আদি পর্বে পর্র্মদের মধ্যে বিভিন্ন বৈশিদেটার ক্ষেত্রে অনেক পার্থকা ছিল, এবং এই অবস্থা ততদিন পর্যাত বজায় ছিল, যতদিন না বর্তমানের যে-কোন জাতির তুলনায় তাদের≻ পারস্পরিক বৈসাদ শা বেড়ে উঠেছিল। কিল্ডু পরবর্তীকালে তাদের বৈশিদট্যগর্নল সমধর্মী হয়ে ওঠে—বলেছেন ফগ্ং। মান্য যথন কোন বিশেষ কাজের জন্য দ্ই স্বতশ্ব প্রজাতির দ্বিট বাচ্চাকে নির্বাচন করে, তখন সেই কাজের মধ্যে একসঙ্গে থাকতে থাকতে অনেক সময় তাদেরকে দেখতেও অনেকটা একরকম হয়ে যায়। ফন নাথ সায়াস দেখিয়েছেন, দ্বিট স্বতশ্ব প্রজাতির মিলনজাত

উনত জাতের শুরোরদের এটা খুব স্পণ্টভাবে চোখে পড়ে। উনতজাতের গবাদি পশ্রদের ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারটা কিছুটা দেখা বায়। বিখ্যাত শারীরতম্ববিদ্ গ্রাটিওলেট্ বলেছেন যে অ্যান্থে\_পেমরফাস জাতের বাদররা কোন আলাদা উপ-দ্রেণীর মধ্যে পড়ে না : কিল্ড ওরাং-ওটাং, শিল্পাঞ্চি এবং গরিলারা হচ্ছে वधाक्त्य शिवनः वा स्मार्गा शिर्धकाम, मामकामा अवश मानः प्रिम कार्ण्य वीमत्रस्त्र অত্যন্ত উন্নত সংস্করণ। প্রার প্রেরাপর্বার ভাবে মস্তিন্কের গঠনভিত্তিক এই সিম্বাত্তিটিকে যদি স্বীকার করে নেওয়া হয়, তাহলে আমরা অততত বাহ্যিক বৈশিদেটার ক্ষেত্রে সমধর্মীতার একটা প্রমাণ হাতে পাই । কারণ আন্তে প্রামান জাতের বাদরদের সঙ্গে অন্যজাতের বাদরদের যতথানি সাদৃশ্য থাকে, তার চেয়ে অনেক বেশি সাদৃশ্য থাকে তাদের পরস্পরের মধ্যে। যাবতীয় তুলনাম্লেক সাদ,শাকে, যেমন তিমি মাছের সঙ্গে কোন সাধারণ মাছের সাদ,শ্যকে, এই সমধর্মীতারই প্রকাশ বলে ধরে নেওয়া যায়। অবশ্য এই সমধর্মীতা শব্দটিকে কখনোই ভাসাভাসা বা অভিযোজনগত সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় না। তবে, একেবারে পূ'থক পূ'থক প্রজাতির পরিবর্তিত বংশধরদের আকৃতিগত নানান সাদ শাকে সমধর্মীতা হিস:বে দেখাতে গেলে তা নেহাতই হঠকারিতা হয়ে দাঁডায় আমরা জানি স্ফটিকের আকৃতি নিধারিত হয় তার অণুগুলের শক্তির দারা, আর অনেকসময় বিভিন্ন বিসদৃশে উপাদানও একই রকম আকার নিয়ে গড়ে ওঠে। কিশ্ত জীবজগতের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। প্রতিটি জীবের আকার কেমন হবে, তা নির্ভার করে অসংখ্য জটিল সম্পর্কোর উপর, যেমন রপোম্তরের উপর, আর এইসব সম্পর্কের কারণগালি খ'জে বার করাও অতান্ত দারহে। এগালি নির্ভার করে বজায় থাকা নানান র পাশ্তরের উপর, এইসব র পাশ্তরের বজায় থাকা আবার নির্ভার করে শারীরিক অবস্হার উপর, এবং আরও বেশি করে নির্ভার করে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিগু চারপাশের জীবসমূহের উপর। আর শেষতঃ তা নির্ভার করে অসংখ্য পরে পারুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত বংশানুক্রমিক বৈশিন্ট্যের উপর ( এই বৈশিন্ট্য কোন অনড় ব্যাপার নয়, সারাক্ষণই তার মধ্যে নানান ওলোট-পালোট চলে )। ঐ-সব পরে'প্রের্ছদের প্রত্যেকের শারীরিক আকুতিও একইরকম জটিল সম্পর্কের মধ্যে দিয়েই নিধারিত হত। দুটি জীব র্যাদ পরস্পরের থেকে বহুলাংশে পূর্থক ধরণের হয়, তাহলে পরবর্তীকালে তাদের পরিবর্তিত আকৃতি-প্রকৃতি-বিশিষ্ট বংশধরদের সমস্ত ব্যাপারে প্রায় অভিন হয়ে ওঠার ব্যাপারটা একেবারেই অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। একটা আগে দুটি ভিন্ন জাতির শকেরদের সমধর্মী হয়ে ওঠার যে ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে.. সে ব্যাপারে ফন নাথ, সায়াস জানিরেছেন যে, এরা যে শক্রেদের দুটির অতি প্রাচীন বংশ থেকে উল্ভ, তার প্রমাণ তাদের করোটির করেকটি হাড়ের মধ্যে এখনও রয়ে গেছে। অন্যদিকে, কিছু প্রাণিতছবিদের কথামতো মানবজ্ঞাতিগঢ়িল যদি দুই বা ততােধিক প্রজাতি থেকে উল্ভ,ত হয়ে থাকে—যে প্রজাতিগঢ়িলর মধ্যে ওরাংদের সঙ্গে গরিলাদের যতটা পার্থক্য, ততটা বা প্রায় ততটা পার্থক্য ছিল—তাহলে নিশ্চরই বর্তমান সময়েও বিভিন্ন জাতের মানু ছের মধ্যে কিছু হাডের গঠন-কঠামায়ে যথেন্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যেত।

যদিও এখনকার এই মানবজাতিগুলির মধ্যে গাতবর্ণ চল, করোটির আক্রতি দেহের অনুপাত ইত্যাদি নানা বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে, তবুও তাদের সমগ্র গঠন-আকৃতিকে বিচার করে দেখলে অনেক ব্যাপারেই তাদের মধ্যে মধেণ্ট সাদুশ্য र्थं एक भाष्या यात्र । এই সাদু শোর অনেকগ লিই একেবারে গ্রেছে । ব অনন্য প্রকৃতির হয়ে থাকে। ফলে, বিশ্বাস করতে কণ্ট হয় যে আদিম যুগে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি বা জাতি কর্তৃক এগালি প্রথক প্রথকভাবে অজিত হয়েছিল। এই একই কথা বলা চলে পরস্পরের থেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র মানবজাতিগালের মধ্যে মানসিক বিষয়ের নানান সাদ, শ্য সম্বন্ধেও। আমেরিকার আদিবাসী, নিগ্রো বা ইউরোপীয়ানদের পরস্পরের মধ্যেকার মানসিক পার্থক্য যে-কোন তিনটি পরেক জাতির মতোই। তাসত্তেও, 'বিগ্লে' জাহাজে কিছু, ফুজিয়ানের সঙ্গে থাকার সময় তাদের দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম ; তাদের অনেক ছোট ছোট মানসিক বৈশিষ্ট্য ঠিক আমাদেরই ( ইউরোপীয়ানদের ) মতো । এমনকি আমার পরিচিত এক নিগ্রো-যুবার সঙ্গেও আমাদের এরকম মিল আমার চোখে পড়েছে। মি: টাইলর এবং স্যার জে. ল্বেকের প্রবন্ধগালি যিনি পড়বেন, তিনি নিশ্চরই রুচি, মেজাজ ও অভ্যাসের ব্যাপারে সমস্ত মানবজাতিগালির মধ্যে আশ্চর্যরকমের সাদৃশ্য দেখে বিস্মিত না হয়ে পারবেন না। তাদের আনন্দের বিষয়গ**়ালর মধ্যে**ও এই সাদৃশ্য বর্তমান:—তারা সকলেই ষেমন নাচতে ভালোবানে, তেমনি ভালোবাসে -হান্কা গান শূনতে, অভিনয় করতে, ছবি আঁকতে, উন্দিক পরতে এবং অঙ্গসম্জার দারা নিজেদের আকর্ষণীয় করে তুলতে। এমনকি পারস্পরিক খবর আদান-প্রদানের ভাষা হিসেবে তারা যে-সব আকার-ইঙ্গিত করেও সেখানেও দেখা যায় যে মুখের अकट्टे त्रकम छङ्गी थ्रकाम भारकः ; आनन्त वा मृद्धा्यत्र वाद्याथकाम्पः अकट्रेत्रकम । এই সাদৃশ্য, বা বলা ভালো এই অভিনতাকে বিভিন্ন রকম বাদরদের বিভিন্ন রকম অঙ্গভঙ্গী ও সূখ-দুঃখের চিৎকার ধর্নির সঙ্গে তুলনা করে দেখলে অবাক · হতে হয় । তীর-ধনুকের প্রয়োগ-কোশল যে একই আদি পর্বেপরেষের কাছ থেকে

সান্ধের হাতে আসে নি, তার ষ্থেকট প্রমাণ পাওরা গৈছে। তাসন্থেও দেখা ধার, ওরেন্টপ ও নিলসন বেমন বলেছেন, প্থিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উন্থার করা বহু প্রাচীন যুগের পাথরের তীর-ফলাগুলি দেখতে প্রায় একইরকম। এই ঘটনা থেকে একথাই স্পণ্ট হয়ে ওঠে মে, বিভিন্ন জাতির মান্ধদের উন্ভাবনী শান্ত বা মানসিক ক্ষমতা প্রায় একইরকম হয়। প্রস্কৃত্যবিদ্রাও প্রাচীনকালের কিছু অতি প্রচলিত অলংকার ( বেমন, সার্পলাকৃতি অলংকার ) ইত্যাদি সন্ধন্ধে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত নানান বিশ্বাস ও প্রথা সন্বন্ধে ( মেনন, মৃতদেহ কবর দিয়ে তার উপর পাথরের চড়ো নির্মাণ ইত্যাদি ) একই ধারণা পোষণ করেন। মনে আছে দক্ষিণ আমেরিকাতে আমি দেখেছিলাম, এবং প্রথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও দেখা বায়, ক্ষরণীয় কোন ঘটনার ক্ষ্যতি হিসেবে বা মৃতদেহ সমাধি দেওরার জন্য ঐ-সব জায়গার বাসিন্দারা সাধারণতঃ উন্প্র পাহাড়-চড়োর পাথরের স্কুভ তৈরী করে রাখে।

প্রাণিতত্ববিদ্রা যখন দুই বা ততোধিক জাতের গৃহপালিত প্রাণীর মধ্যে বা নিকট সম্পর্কার্ম্ভ অ-গৃহপালিত প্রাণীদের মধ্যে অভ্যাস, রুচি ও মেজাজের অসংখ্য ছোট ছোট সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন, তথন তারা ঐ-সব সাদৃশ্যকে এইসব স্মুণবিশিষ্ট একই পূর্বে পুরুষ থেকে এই জ্যাতিগৃহলির উন্ভতে হওয়ার যুদ্ধি হিসেবে ব্যবহার করেন। আর তাই এদের সকলকেই তারা একটি মান্ত প্রজ্ঞাতিরই অন্তভ্রে বলে মনে করেন। মানবজ্ঞাতিগৃহলির ক্ষেত্রে এ-কথা আরো বেশি করে সতিয়।

বিভিন্ন মানবজাতির দৈহিক আকৃতি ও মানসিক বৃত্তির মধ্যে ( একই রকম প্রথার কথা এখানে বলছি না ) অসংখ্য স্বৰূপ গ্রের্ছসম্পন্ন যে-সব সাদৃশ্য চোখে পড়ে, সেগ্রাল বে প্রত্যেকটি জাতি আলাদা আলাদাভাবে অর্জন করেছিল—তা মেনে নেওয়া যায় না । এই বৈশিষ্ট্যগর্লাল ( স্বৰূপ গ্রের্ছের সাদৃশ্য ) ভারা তাদের পর্বেপ্রর্ছদের কাছ থেকেই বংশগতভাবে লাভ করেছে । এভাবেই আমরা প্রথিবীর বৃত্তে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়বার আগে মান্যের প্রাথমিক অবস্থা সম্বশ্যে একটা ধারণা করতে পারি । বিভিন্ন সম্বদের তারে তারে ছড়িয়ে পড়ার ফলে দ্বতর ব্যবধান যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিপর্ল পার্থক্যের জন্ম দেয় । তা না হলে একই জাতির মান্যদের হয়ত নানান মহাদেশেই বসবাস করতে দেখা যেত । কিন্তু তা দেখা যায় না । স্যার জে. লবুবক্ প্রথিবীর সমন্ত অঞ্চলের বন্য জাতিগ্রালর মধ্যে প্রচলিত কলা-কোশলগর্গের তুলনা করে দেখানোর পর সেই সব কোশল-গ্রালরে চিভিত করতে পেরেছেন, বেগ্রাল মান্য তার আদি বাসক্রান

**एरए** याख्यात সময় পর্য'न्छ জানত না। कात्रण এগ**্রাল** একবার শিখ**লে ভূলে বাওরার**ः कान शन्नरे थ्ळे ना। प्ररेषना गात न्यक् वरमहान, वर्गा या रहा महासा-মুখ ছোরার উন্নত সংস্করণ এবং মাথাওয়ালা ভারী দ'ড যা আসলে দীর্ঘ হাতল-ব্যক্ত হাতুড়িরই উন্নত সংস্করণ—আদি বাসস্হান ছেড়ে বাওয়ার আগে মাত্র এই मृति উপকরণেই অভ্যস্ত ছিল মানুষ।" অবশ্য তিনি স্বীকার **করেছেন যে** मण्डवं वागर्न बरामारनात र्काममंख उर्जानरन मान्य मिर्थ निर्ह्मा कात्रण বর্তমানের সমস্ত জাতিই আগনে জনলাতে জানে, এমনকি ইউরোপের প্রাচীন भूरावामीत्मत्रथ এই विमारि जाना हिल । काज-हानात्ना त्भारहत एडांखा वा रजना বানাবার কোশলও সম্ভবত তাদের আয়বে ছিল। ফিল্ডু সেই স্থদরে যুগে অনেক জায়গারই ভ্রমিতল ঠিক আজকের মতো ছিল না, ফলে অনেক সমরই তারা ডোঙার সাহায্য ছাড়া কেবল পায়ে হে<sup>\*</sup>টেই বিভিন্ন অণ্ডলে ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল व**रल भर**न रहा । স্যার জে. **ল**ুবক**্ আরো বলেছেন, এ কথাটা একেবারেই অবা**দ্তব ষে আমাদের আদি পরে পুরুষেরা নাকি "দশ ( সংখ্যা ) অবধি গ্রণতে পারত, কারণ এখনও পর্য<sup>ক</sup>ত অনেক জাতির লোকজনেরা চারের বেশি গণেতে পারে না।'' তাসক্তেও, সেই প্রাচীন যুগে মানুষের মননগত ও সামাজিক গুণগুলি আজকের ছিল না। অন্যথায় তাদের পক্ষে জীবন-সংগ্রামে এত সাফল্য লাভ করা স**দ**ভব ছিল না, আর তাদের দ্রুত ও ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ার মধ্যে সেই সাফল্যেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।

কতকগৃলে ভাষার মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্য বিচার করে কিছু ভাষাতত্ববিদ এই সিম্পাশেত উপনীত হয়েছেন যে, মানুষ যখন প্রথম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন সে কথা বলতে জানত না। তবে এ কথা মনে করার মতো কারণও আছে যে, এখনকার যে-কোন ভাষার তুলনায় একেবারে প্রাথমিক স্তরের হলেও, ভাদেরও একটা ভাষা ছিল, যা তারা ব্যবহার করত বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী সহযোগে, আর তাসত্তেও সেই ভাষা পরবর্তীকালের উন্নতত্ব ভাষাগৃলির উপর কোন ছাপ ফেলে নি। যত প্রাথমিক স্তরেরই হোক না কেন, কোন একটা ভাষার অস্তিত্ব না থাকলে সেই সুদ্রে অতীতে মানুষ প্রাণীজগতের সর্বোচ্চ আসনে আরোহন করতে পারত কি না—সে বিষয়ে সম্পেহের অবকাশ আছে।

আদিম মানুষ যখন মোটাদাগের কয়েকটি মাত্র কোঁশল আয়ন্ত করেছিল এবং যখন তার ভাষা ছিল একেবারেই প্রাথমিক স্তরের—তখনকার সেই অবস্হায় তাকে আদৌ মানুষ বলা বাবে কি না,তা সম্পূর্ণ নির্ভার করছে আমরা কোন্ সজ্ঞো

ব্যবহার করছি, তার উপর । বাদর-সদৃশে জীব থেকে ধারে ধারে উন্নত হতে হতে ঠিক কখন সে এমন অকহায় এসে পে'ছোল যখন থেকে তাকে "মান্ত্ৰ" নামে অভিহিত করা যাবে, তা বলা নিতাশ্তই অসম্ভব। তবে, এ আলোচনা এখানে খ্ব একটা গরেত্বপূর্ণে নয়। একথা আবার বলছি, তথাকথিত মানব**জাতিগ**্লীলকে জাতিই (Race) বলা হবে, নাকি তাদেরকে প্রজাতি (Species) বা উপজাতি (Subspecies) নামে চিহ্নিত করা হবে—তাতে কিছ, যায় আসে না। তবে, 'উপ-প্রজাতি' শব্দটিই এক্ষেত্রে বেশি ব; ব্রিয়ন্ত । তাহলে আমরা এই সিম্বান্তে আসতে পারি যে, বিবর্তনবাদ যখন সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়েছে ( আশাকরি ভবিষ্যতে আরো বেশী স্বীকৃতি পাবে ), তখন নিশ্চয়ই মানবজাতিগুলিকে একটিমার প্রজাতি হিসেবে দেখার মতাবলম্বী আর তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি হিসেবে দেখার মতাবলম্বীদের মধ্যেকার বিবাদ আপনা থেকেই মিটে বাবে। আরো একটা প্রশনকে এড়িয়ে গেলে চলবে না । প্রশনটা হল —মানুবের প্রত্যেকটা উপ-প্রজাতি বা জাতি একজেড়া আদি মানব-মানবী থেকে স**িট** *হয়ে***ছে কি** না। আমাদের পোষা জীবজন্তুদের ক্ষেত্রে কোন একটি জোডের থেকে উন্ভত তারতম্যব্যন্ত দুটি দ্র্যী-পুরুষকে সতর্কভাবে বেছে নিয়ে তানের মধ্যে মিলন ঘটালে. অথবা এমনকি নতন ধরণের কোন বৈশিষ্ট্যসমন্বিত একটিমান্ত প্রাণী থেকেও. একটা নতুন জাতি সহজেই স্'ণ্টিকরা যেতে পারে। কিল্ডু অধিকাংশ মানবঙ্গাতি সচেতন-ভাবে নির্বাচিত কোন স্ফী-পুরুষের জোড় থেকে সুন্টি হয় নি, সুন্টি হয়েছে বহু নরবা নারীকে অসচেতনভাবে টিকিয়ে রাখার ফলেই, ষাদের পরস্পরের মধ্যে কিছু কিছা প্রয়োজনীয় বা বা**ধনীয় পার্থ ক্য ছিল। যদি এমন হয় যে একটি দেশের** জল-হাওয়া বড় আর তেজী ঘোড়াদের পক্ষে দার্ণ উপযুক্ত, এবং অন্য একটি দেশের জল-হাওয়া ছোট মাপের রোগা-পাতলা ঘোডাদের পক্ষে উপযান্ত, তাহলে কালক্রমে দুটি পূথক উপ-প্রজাতির সূণিট হবে, আর তা সূণিট করার জন্য এই উভয় দেশের কোনটিতেই একটিও স্ত্রী-পরের জোড়কে আলাদা করে নিয়ে তাদের থেকে আলাদা করে বাচ্চার জন্ম দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। অনেক জাডিই এইভাবে সূ ি ইয়েছে, আর তাদের এই গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার সঙ্গে স্বাভাবিক প্রজাতিগ্রনির গড়ে ওঠার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। আমরা এ-ও জানি যে, যে-সব ঘোডাকে ফকুল্যান্ড ছীপপুঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাদের পরবর্তী প্রজন্মগুলি ক্রমে ক্রমে হুস্বাকার ও দূর্বল হয়ে পড়েছিল, আর ষে-সব ঘোড়ারা পালিরে গিয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার তৃণভূমিতে, তাদের উত্তরপুরুষ ক্রমে ক্রমে লাখা-চওড়া এবং বড় ধরণের মাথার হরে উঠেছিল। স্পণ্টতঃই বোকা বায়, এ ধরণের

পরিবর্তন কোন একটা মাত্র স্থা-পরের জোড়ের থেকে ঘটতে পারে না। আসকে প্রত্যেকটি ঘোড়া একই প্রাকৃতিক পরিবেশের আওতার গিয়ে পড়েছিল, আর সেই সক্ষেত্র সক্ষেত্র কাজ করেছিল প্রেরিস্টার প্রত্যাবর্তনের নীতি—তাই ঘটেছিল ঐ পরিবর্তন। এই ধরণের ঘটনার যে নতুন উপ-প্রজাতিগালি স্থাটি হয়, তারা কোন একটিমাত্র স্থা-পর্রের জোড়ের বংশধর নয়, বয়ং তারা হচ্ছে, একইরকম আচরণবিশিণ্ট অথচ অন্যান্য নানা ধরণের পার্থক্যযুক্ত বহু প্রাণীযুগলের বংশধর। এইসব প্রমাণের আলোর দাঁড়িয়ে আমরা এই সিখান্তে আসতে পারি য়ে, মান্যের বিভিন্ন জাতিগালিও এই একইভাবে গড়ে উঠেছিল, এবং তাদের নানান পরিবর্তন হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বসবাসের প্রত্যক্ষ ফলাফল, অথবা কোন-না-কোন ধরণের প্রাকৃতিক নির্বাচনের পরোক্ষ ফলম্বর্প। এই শেষোন্ত বিষয়টা নিয়ে একট্র পরে আমরা কিছু আলোচনা করব।

বিভিন্ন সানবজাভির বিলুপ্তি প্রসঙ্গে: ইতিহাসের গতিপথে বহু জাতি ও छेन-काण्य वार्शनक वा भ्राताभावि विनाशि वाववावरे चर्णेटर । शामादानक দক্ষিণ আমেরিকায় একটি তোতাপাখি দেখেছিলেন । ঐ তোতাপাখিটি এমন এক মানবগোষ্ঠীর ভাষায় কথা বলত, যে ভাষায় কথা বলার জন্য একমাত্র ঐ পাখিটি ছাড়া আর একজন মানুষও জীবিত ছিল না। অর্থাৎ, পুরোপারি বিলয়েও হয়ে গিরেছিল গোণ্ঠীটি। প্রথিবীর সর্বাচই অনেক প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ ও পাথুরে ষন্ত্রপাতির সম্বান মেলে, যেগু,লি সম্বন্ধে ঐ-সব অঞ্চলের বর্তমান অধিবাসীর। किছार स्नात ना। এই घटनात्र मध्याउ भारता व्यत्नक स्नाजित विलाश रहा ষাওয়ার ছবিই ফটে ওঠে। পূর্বতন বিভিন্ন জাতির কিছু ছোট ছোট ও খণ্ডিত গোষ্ঠী আজও অনেক দুর্গম ও পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাস করে। শ্যাফ্রউসেন বলেছেন, "ইউরোপের সমস্ত প্রাচীন জাতিগুলিই আজকের দিনের নিশ্নতম মানের বন্যদের থেকেও অনুদ্রত ছিল।" তাহলে ধরেই নেওয়া বায় বে আজকের দিনের ষে-কোন জাতির সঙ্গে তাদের কিছুটা পার্থক্য ছিলই। ল্যে আইজি থেকে পাওয়া কিছা খ্রংসাবশেষের বিবরণ দিয়েছেন অধ্যাপক ব্রকা। দুর্ভাগ্যবশত, এই धदरमायरमधरानि मुम्छ्यछ कान এकोर्ज्ञात श्रीतवास्त्रत्र वस्तरे श्रुजीव्रमान इत्र । কিল্ড ভালবেও ঐ ধ্বংসাবশেষ থেকে বোঝা ষায় যে, সেখানে একটাই জাতি বসবাস করত বাদের মধ্যে একই সঙ্গে অত্যত নিম্নমানের এবং উচ্চমানের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। এই জাতিটি "আমাদের জানা প্রাচীনকালের বা जार्यानक यूरावत ख-रकान झांचित्र त्थरक এरक्यात्वरे वामामा।" व्यक्यत, ভ্-গঠনের চতুর্ধ যুগে ( quaternary ) বেশজিয়ামে যে গছোবাসী জাতির

অস্তিৰ ছিল, তাদের থেকেও এরা আলাদা।

নিজের অন্তিষের পক্ষে অত্যত প্রতিকলে অকহার মধ্যেও মান্য দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে। উত্তরমের্র মত প্রতিকলে অঞ্জেও সে দীর্ঘদিন ধরে বজার রেখেছে নিজের অন্তিক, যেখানে তার ডিঙি বা যম্প্রণাতি বানানোর জন্য না ছিল কোন কাঠ, জনালানী বলতে শুখু, তিমি বা সীলমাছের চর্বি, আর একমার পানীয় হচ্ছে গলানো তুষার! আমেরিকার স্থারে দক্ষিণাঞ্জের মতো জায়গায় ফুজিয়ানরা টিকে থেকেছে পোশাক ছাড়াই, কোনরকম ঘরবাড়ি ছাড়াই। দক্ষিণ আমিকার আদিবাসীরা ঘুরে বেড়ার বিস্তীণ উষর প্রাম্তর জ্বড়ে, যেখানে পদে পদে হিংপ্র জীবজম্বুর নিয়ত আনাগোনা। হিমালয়ের কোল-ছোয়া ভয় জড়ানো তরাই অঞ্চল কিম্বা ক্রাম্ভীর আমিকার মারায়ক উপকলে এলাকা—সর্বাই, মান্য টিকে থাকতে পারে।

প্রধানত গোণ্ঠীতে এবং জাতিতে জাতিতে প্রতিষ্থান্দ্বতার ফলেই বিলাখি ঘটেছে বিভিন্ন মানবজাতির। প্রথিবীতে এমন কিছু বাধা-বিপত্তি সর্বদাই কাজ করে চলে, ষেগালি কোন বন্য জাতিদের জনসংখ্যাকেই খুন বেশি বাড়তে দেয় না। ষেমন—কয়েক বছর অশ্তর অশতর দাভিশ্ক, ষায়াবর স্বভাব এবং তার ফলস্বর্পে শিশামাত্যু, শিশানের দীর্ঘাদিন ধরে স্তন্যপান (ফলে পরবর্তা শিশানু জন্মতে বিকাশব হয়), যুন্ধ, দাঘানিনা, অস্তুন্হতা, বহুগামীতা, নারীহরণ, শিশানুহত্যা, এবং বিশেষত দাবলি প্রজনন ক্ষমতা। এগালির মধ্যে কোন একটি বিষয়ও যদি কিছন্টা জোরদার হয়ে ওঠে, তৎক্ষণাৎ উদ্দিশ্ট গোষ্ঠীটির জনসংখ্যা কমতে শারা করে। যখন পাশাপাশি অগলে বসবাসকারী দাতি গোষ্ঠীটির অঙ্গীভাত হয়ে যাওরার মধ্য দিয়ে প্রতা নিংপত্তি গোষ্ঠীটির অঙ্গীভাত হয়ে যাওরার মধ্য দিয়ে প্রতা নিংপত্তি ঘটে প্রতিষ্থান্তার। কিশ্বা কোন দাবলিতর গোষ্ঠী যদি এভাবে অপর কোন গোষ্ঠীর ঘারা নিশ্চিছ না-ও হয়ে যায়, তাহলেও একবার হ্রাস পেতে শারা করলে ধারে ধারে ধারে একসময় গোষ্ঠীটি আপনা থেকেই বিলাপ্ত হয়ে যায়।

স্থসভ্য জ্ঞাতিগন্ত্রির সঙ্গে বর্বার জ্ঞাতিদের সংঘাত বাধলে সে সংঘাতের নিম্পত্তি হতে বেশি সময় লাগে না, জয়ী হয় স্থসভ্য জ্ঞাতিগন্ত্রিই—যদি না সেই বর্বার জ্ঞাতির বাসভ্যমির প্রতিক্লে জলবায়ন্ত তাদেরকে একটা বাড়তি স্থাবিধে যোগায়। স্থসভ্য জ্ঞাতিগন্ত্রির জন্মলাভের পিছনে যে-সব কারণ কাজ করে, তার মধ্যে কয়েকটি নিতাশ্তই সাদামাটা, আবার কয়েকটি খুবই জ্ঞাটিল আর দুর্বোধ্য।

ষেমন, জমিতে কৃষিকাজ শ্রের করা হলে সেটা অ-সভ্য জাতিগালির পক্ষে একটা সর্বনাশা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, কেননা তারা নিজেদের অভ্যাস পাদ্টাতে পারে না বা পাণ্টাতেও চায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন কিছু, রোগ আর ক্ষভ্যাসও তাদের অস্তিত্বের পক্ষে অত্যাত ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। দেখা গেছে. এদের মধ্যে নতুন কোন রোগ ছড়িয়ে পড়লে সেই রোগের আক্রমণে জনীবনহানির সংখ্যা বেড়েই চলে, আর ঐ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা যাদের সবচেয়ে বেশি, তারা সবাই মারা না-যাওয়া পর্য'ত এই মরণ-দৌড় বন্ধ হয় না। চোলাই মদের ক্ষতিকর প্রভাবেও একই ঘটনা ঘটতে পারে, কারণ বহু, অ-সভ্য জাতির মধ্যেই এই চোলাই মদ সম্বন্ধে একটা অদম্য আসন্তি থাকে ৷ তাছাড়াও দেখা গেছে ( ব্যাপারটা বেশ রহস্যময়ই বটে) দুটি স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী জাতির মধ্যে প্রথম মিলন ঘটার পর তাদের মধ্যে নানান অস্থ্য মাথাচাড়া দেয়। মিং স্প্রোট, যিনি ভ্যাঞ্কুবার দীপপ্রঞ্জে এই বিল্পপ্তির বিষয়টাকে খণিটয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, তিনি বলেছেন—ঐ দ্বীপপ্রঞ্জে ইউরোপীয়রা অন্তপ্রবেশ করার পর থেকেই ওখানকার বাসিন্দাদের বিভিন্ন অভ্যাস বদলাতে শুরু করে, আর তার ফলে দেখা দেয় রোগ, স্বাস্হাহানি। তাছাড়া তিনি আপাতভাবে 👳 এই কারণটার উপরও বথেণ্ট গরেন্থে দিয়েছেন যে সেখানকার আদি বাসিন্দারা ''তাদের চারপাশে এক নতন জীবনের ছাপ দেখে হতচকিত ও স্হালবাণিধ হয়ে পড়েছিল: কোন কিছুরে জন্য চেণ্টা করার প্রেরণাটাই হারিয়ে ফেলেছিল তারা, আর তার জায়গায় অন্য কোন নত্ত্বন প্রেরণার সম্পানও পার্যান।''

কেটা জাতি সভ্যতার কোন স্তরে আছে, তা অন্যান্য জাতির সঙ্গে প্রতিষণিষ্টার তার জয়লাভের একটা গ্রেছপূর্ণ উপাদান। মাত্র করেকশ বছর আগেও ইউরোপীয়রা প্রাচ্যের বর্বর জাতিগ্র্নির আকস্মিক আরুমণের ভয়ে সম্প্রত থাকত। কিন্তু আজ এরকম ভীতি নেহাতই হাস্যকর। আর একটা ব্যাপারও লক্ষ্য করার মতো। মিঃ বেগ্হেট দেখিয়েছেন যে আজকের দিনে অ-সভ্য লাতিগ্র্নিল আধ্যানক সভ্য জাতিগ্র্নির কাছে যত সহজে পরাভ্তত হয়, প্রাচীন আমলের সভ্য জাতিগ্র্নিলর (classical nations) কাছে কিন্তু তারা তত সহজে পরাভ্ত হত না। তা যদি হত, তাহলে সে আমলের নীতিবিদরা এ বিষয়ে কিছু চিন্তা-ভাবনা নিন্দয়ই করতেন। কিন্তু ধরংসোন্ম্য বর্বরদের সন্বন্ধে তথনকার কোন লেখকের রচনাতেই কোনরকম বিলাপ ফুটে ওঠেনি। বহুক্কেটেই দেখা গেছে, কোন জাতির বিল্পের হয়ে যাওয়ার পিছনে সব্থেকে গ্রেছপূর্ণে কারণ হিসেবে কাজ করেছে দুর্বল প্রজননক্ষমতা আর ভন্সনাসহা, বিশেষত

শিশ্বদের ভণনম্বাস্থ্য। এগালির পিছনে আবার কাজ করে জীবনষাপনের অবস্হার পরিবর্তান, এমনকি সেই নতুন অক্সা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর না হলেও ফলটা একই হয়। এই বিষয়টির প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য এবং এ-ব্যাপারে আমাকে অনেক তথ্য সরবরাহ করার জন্য আমি মিঃ এইচ. এইচ. হাওয়র্থ-এর কাছে ঋণী। নিম্মলিখিত ঘটনাগ্রালির কথা আমি সংগ্রহ করেছি। ইংরেজরা যথন প্রথম তাসমানিয়ায় উপনিবেশ স্হাপন করে, তথন তাসমানিয়ার জনসংখ্যা ছিল কারো কারো মতে প্রায় ৭ হাজার, আবার কারো কারো মতে প্রায় ২০ হাজার। মলেত ইংরেজদের সঙ্গে যুম্ব আর তাছাড়া নিজেদের মধ্যে शनाशीन कदात करल राज्यानकात जनमध्या किन्द्रिम्दनत मसारे यून करम यात्र । সমৃত উপনিবেশিকরা মিলে একসময় তাসমানিয়ার মানুষদের নিবিচারে হত্যা করতে শুরু করে। এই ঘটনার পর ওখানকার অবশিষ্ট বাসিন্দারা যখন সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তখন তাদের সংখ্যা এসে দীডিয়েছিল মাত্র ১২০ জনে। ১৮৩২ সালে এদেরকে ফিন্ডার্স দ্বীপপুঞ্জে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাসমানিয়া ও অন্টোলয়ার মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত দীপপঞ্জেটি চাল্লিশ মাইল লম্বা আর বারো থেকে আঠারো মাইল চওডা। জায়গাটা এর্মানতেই দ্কাস্থকর, তাছাড়া সরকার ঐ-সব মান,মদের ভালভাবে থাকার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল। কিল্ড তাসত্বেও তাদের শরীর দূর্ব'ল হয়ে পড়তে শুরু করে। ১৮৩৪ সালে তাদের লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ( বনউইক্-এর হিসেব অনুষায়ী ) সাতচন্লিশ জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, আটচন্দিল জন প্রাপ্তবয় কা নারী আর বোলটি শিশুতে, অর্থাৎ মোট ১১১ জনে। ১৮৩৫ সালে এই সংখ্যা নেমে আসে ১০০ জনে। যেহেতু তানের সংখ্যা অতি দ্রত কমে আসছিল, এবং থেহেতু তারা নিজেরা মনে করত যে অন্য কোথাও থাকলে তারা এত দ্রুত শেষ হয়ে যেত না—তাই ১৮৪৭ সালে তাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাসমানিয়ার দক্ষিণ প্রাণ্ডস্হ অয়েন্টার খাঁড়ি অঞ্চলে। সেই সময় (২০ ডিসেম্বর, ১৮৪৭) তাদের লোকসংখ্যা ছিল চোন্দজন পরেষ, বাইশ জন নারী আর দশটি শিশ;। কিন্তু এই স্থান পরিবর্তনের ফলে তাদের কোন नाच्छे रुन ना। दाश यात मृजा जात्तत महन त्नर्शरे तरेन ছाराय महा। ১৮৬৪ সালে এসে এদের মধ্যে সাকুল্যে বে চৈ ছিল মাত্র একজন পরেষে ( যে ১৮৬৯ সালে মারা যায় ) আর তিনজন বর্ষীয়সী মহিলা। সকলকার স্বাস্হ্য ভেঙে পড়া, মৃত্যু---এ-সবের থেকেও গ্রেছপণে কারণ ছিল নারীদের বিশাস । অফ্রেস্টার থাডি তণ্যলে যখন মাত্র ন'জন্য নারী জাবিত ছিল, সেই সময় আরা মি: বন্উইক্কে বলেছিল যে তাদের মধ্যে মাত্ত দু'জন জীবনে সন্তানধারণ

করেছে; আর ঐ দ্বন্ধন মিলে মান্ত তিনটি সম্তানের জন্ম দিতে পেরেছিল।
এই ধরণের অম্বাভাবিক ঘটনার কারণ কী, তা বলতে গিয়ে ডঃ স্টোরি মম্তব্য
করেছেন যে ঐ অপলের আদি বাসিন্দাদের সভা করে তোলার চেন্টা করার ফলেই
তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার অত বেড়ে উঠেছিল। "যদি তাদেরকে নিজেদের অভ্যাস
মতো অবাধে ঘ্রে বেড়াতে দেওয়া হত, তাহলে তারা আরও বেশি সম্তানের
জন্ম দিতে পারত এবং তাদের মৃত্যুর হারও অনেক কম হত।" আদি বাসিন্দাদের
জীবনের আর একজন মনোযোগী পর্যবেক্ষক মিঃ ডেভিস বলেছেন, "এদের
জম্মের হার কম আর মৃত্যু অসংখ্য। হয়ত এর একটা বড় কারণ হল তাদের
বসবাসের অবস্হার ও খাদ্যের পরিবর্তন। কিন্তু ভ্যান ডিয়েমেন্স্ললাম্ভের
মলে ভ্রেণ্ড থেকে তাদের নির্বাসন আর তার ফলন্বর্পে তাদের মনোবল ভেঙে
পড়াটা ছিল আরও গ্রের্ভ্রেশ্রেণ্ড কারণ" (বন্টেইক্)।

অস্টোলয়ার একেবারে দ্বালেতর দ্বিট জায়গাতেও একই ঘটনা দেখা গিয়েছিল। ব্রু স্প্রাসম্প অভিযাতী মিঃ গ্রেগারী, মিঃ বন্উইক্কে বলেছিলেন যে কুইন্সল্যাণেড 'কুফাঙ্গদের মধ্যে সম্তান জম্মের হার খ্বই কমে গেছে, এমনকি একেবারে হাল আমলে যে-সব জায়গায় বসতি গড়ে উঠেছে, সে-সব জায়গাতেও। ফলে, এবার এরা ধীরে ধীরে বিল্পে হতে শ্রু করবে।" শাক্স উপসাগর অঞ্লের যে তেরো জন আদিবাসী মার্চিন্সন নদীর পাম্ববতা অঞ্লে বসবাস করতে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে বারোজনই মাত্র তিন মাসের মধ্যে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

মিঃ কেণ্টন তাঁর একটা স্থালিখিত প্রতিবেদনে নিউজিল্যাণ্ডের মাওরিদের জনসংখ্যা কমে আসার ব্যাপারটা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর ঐ প্রতিবেদন থেকেই নিম্নালিখিত যাবতীর তথ্য সংগ্রেতি হয়েছে (শ্বেম্ব একটি তথ্য ছাড়া)। ১৮০০ সালের পর থেকেই যে তাদের সংখ্যা ক্রমাগত কমে চলেছে, তা প্রত্যেকই স্বীকার করেছেন—এমনকি ওখানকার বাসিন্দারা পর্যণত। আর এই কমে যাওয়ার প্রক্রিয়া লাগাতারই চলছে। ওখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে প্রকৃত লোকগণনার কাছু আজ পর্যণত চালানো না গেলেও, বেশ কিছু জেলার অধিবাসীরা নিজেরাই কিছু হিসেব হাজির করেছে। এইসব হিসেব যথেটেই নির্ভর্বেয়াগ্য। এ থেকে দেখা যায়, ১৮৫৮ সালের আগের চোন্দবছরে তাদের জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল ১৯-৪২ শতাংশ। ওখানকার অনেক গোষ্ঠী পরন্পরের থেকে প্রায় একশ মাইল দরের দরের বসবাস করত—কেউ থাকত সমন্ত্র উপক্লে, কেউ বা উপক্লে থেকে ধরে। তাদের জীবনযাপনের উপক্রেণ আর আচার-

অভ্যাসের মধ্যেও কিছুটা পার্থ ক্য ছিল। ১৮৫৮ সালে এনের মোট জনসংখ্যা ছিল মোটাম টি ৫৩ হাজার ৭০০ জন। তার চোদ্র বছর পরে, ১৮৭২ সালে, আবার গণনা করা হয়। দেখা যায়, লোকসংখ্যা এসে দাডিয়েছে মাত্র ৩৬ হাজার ৩৫৯ জনে. অর্থাং লোকসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ৩২.২৯ শতাংশ। এর পিছনে যে যে কারণ থাকতে পারে, যেমন নতুন নতুন রোগ, নারীদের ব্যক্তিচার, অত্যথিক স্করাসন্তি, বৃশ্ব ইত্যাদি—এ-সব নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করে মিঃ ফেন্টন वलाएक य के विश्वान हारत लाकमरथा। करम बाख्यात विषय्रोह कहेमब कारण দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না । যথেণ্ট য**ুন্তির উপর দাঁড়িয়ে তিনি সি**ন্ধা**ণ্ড করেছেন**, নারীদের বংধ্যাত্ম এবং অঙ্পবয়সী বাচ্চাদের অত্যধিক পরিমাণে মারা যাওয়াই হচ্ছে এর মলে কারণ। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন যে, ১৮৪৪ সালে বেখানে প্রতি ২০৫৭ জন প্রাপ্তবয়স্ক পিছ, একজন করে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিল, সেখানে ১৮৫৮ সালে সংখ্যাটা নেমে এসেছিল প্রতি ৩.২৭ জন প্রাপ্তবয়স্ক পিছ. একজন করে অপ্রাপ্তবয়স্কে। প্রাপ্তবয়স্কদের মৃত্যুর হারও ছিল খুবই বেশি। নারী-পরেবের সংখ্যাগত অসমতাকেও তিনি লোকসংখ্যা কমে যাওয়ার একটা কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কেননা ঐ অণ্যলে মেয়ের তুলনায় ছেলেই বেশি জম্মাত। এই শেষোক্ত বিষয়টা নিয়ে পরবর্তী কোন পরিচ্ছেদে একেবারে ভিন দৃণ্টিকোণ থেকে আলোচনা করার চেণ্টা করব। নিউজিল্যান্ডে লোকসংখ্যা কমে যাওয়া আর আয়ার্ল্যাণ্ডে লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়া—এই দুটো ব্যাপারকে স্বিস্ময়ে তলনা করেছেন মি: ফেণ্টন। এই দুটো দেশের জলবায়ার মধ্যে পার্থ ক্য খুব সামান্যই, আর দুই দেশের বর্তমান বাসিন্দাদের আচার-অভ্যাসও অনেকটা একইরকম। মাওরিরা নিজেরাই ''বলে যে তাদের ক্ষয়প্রাপ্তির একটা কারণ হল নতুন ধরণের খাদ্য আর পোশাক চালঃ হওয়া, এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটা।" অবস্থার পরিবর্তন প্রজননক্ষমতার উপর কতটা প্রভাব ফেলে, তা বিশেষণ করে দেখলে বোঝা ষায় যে তাদের ধারণায় मुच्चिक कान जून तारे। এদের লোকসংখ্যা द्वाम পেতে শুরু করে : ৮৩০ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে। মিঃ ফেণ্টন দেখিয়েনে, শস্যকে (ভূটা ) অনেককণ জলে ভিজিয়ে রেখে তা দিয়ে পচে-ওঠা খাদ্য বানানোর কৌশল তারা ১৮৩০ সাল नागामरे আবিষ্কার করেছিল এবং ব্যাপাকভাবে কাজে লাগাতে শ্রের করেছিল। এ থেকে বোৰা যায়, নিউজিল্যাণ্ডে যখন মাত্র অচপ কিছু ইউরোপিয়ান গিয়ে বসবাস করতে শরের করেছিল, তখন থেকেই ওখানকার আদি বাসিন্দাদের মধ্যে দেখা দিরেছিল একটা অভ্যাসগত পরিকর্তন। ১৮৩৫ সালে আমি যখন বে অফ

আইল্যান্ডস-এ যাই, তখনই দেখেছিলাম যে সেখানকার বাসিন্দাদের পোশাক আর খাদ্যের বিপত্ন পরিবর্তন ঘটে গেছে। তারা তখন আল্র, ভূটা আর অন্যান্য কৃষিজ ফসল উৎপন্ন করত, এবং ইংরেজদের বিভিন্ন পণ্য ও তামাকের সঙ্গে সেইসব ফসলের বিনিময় করত।

বিশপ প্যাটেসন্-এর বিভিন্ন বস্তব্য থেকে স্পণ্টভাবেই বোঝা যায় যে, নিউ হেরাইড এবং তার সামহিত দ্বীপগন্ধার মেলানেশিয়ানদের ধর্ম-প্রচারক হিসেবে প্রশিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে নিউজিল্যান্ড, নরফোক দ্বীপপন্তা এবং অন্যান্য স্বাস্হ্যকর স্থানে পাঠিয়ে দেওয়ার পর তাদের স্বাস্হ্য অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছিল।

স্যাশ্ডউইচ দ্বীপপর্ঞের আদি বাসিন্দাদের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার ব্যাপারটাও নিউজিল্যাশ্ডের ঘটনার মতোই ভয়াবহ। এ ব্যাপারে যারা যথেণ্ট খোজ-খবর রাখেন, তাঁদের মতে—১৭৭৯ সালে কুক্ যখন এই দ্বীপপ্র্জিটি আবিন্ফার করেন, তখন এর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৩ লক্ষ। ১৮২৩ খিন্টান্দে একটা মোটামর্টি লোকগণনা করা হয়। দেখা যায়, লোকসংখ্যা এসে দর্গিত্রেছে মাচ ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৫০ জনে! ১৮৩২ সালে এবং তার পরেও কয়েকবার সরকারি উদ্যোগে যথাযথভাবে লোকগণনা করা হয়েছে। আমি শর্ধন নিন্দালিখিত তথ্যট্বকুই সংগ্রহ করতে পেরেছি:

| বছর          | আদিবাসী লোকসংখ্যা ( একমাত্র<br>১৮৩২ থেকে ১৮৩৬-এর মধ্যবর্তী<br>সময়ট্রকু বাদে ; ঐ সময় দ্বীপের<br>অন্প কিছ্ব বিদেশীকেও লোক-<br>সংখ্যার অশ্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।) | লোকসংখ্যা হ্রাসের বার্ষিক শতকরা হার: ধরে নেওয়া হচ্ছে ষে দুটি লোক গণনার মধ্যবতী সময়ে এই হারের কোন পরিবর্তন ঘটে নি; এইসব লোকগণনা অনির্য়ামত সময়ের ব্যবধানে করা হ্রেছে। |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2405         | 200,02 <del>0</del>                                                                                                                                             | 8.84                                                                                                                                                                    |
| 2800         | ৯০৮,৫৭৯                                                                                                                                                         | <b>২</b> °89                                                                                                                                                            |
| 2860         | 42,022                                                                                                                                                          | 0.82                                                                                                                                                                    |
| 2R#0         | <b>*</b> 99,048                                                                                                                                                 | 5.2R                                                                                                                                                                    |
| 2466         | <b>&amp;</b> &, <b>9&amp;</b> &                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |
| 244 <i>5</i> | ¢2,¢©2 }                                                                                                                                                        | <b>5.7</b> 4                                                                                                                                                            |

प्तथा वार्ण्ड, ठिक्नम वहदात भरवा (:४०২ थ्यरक **১**४৭২) **लाकमःथा**। कस्म গেছে ৬৮ শতাংশ ! অধিকাংশ লেখক এই ঘটনার বে-সব কারণ দেখিয়েছেন. সেগ্লি হল — নারীদের ব্যাভিচার, আগেকার আমলের রক্তক্ষরী যুখে, পরাজিত গোষ্ঠীগর্বলির উপর চাপিয়ে দেওয়া বিপল্ল শ্রমের বোঝা এবং নতুন নতুন রোগের সত্তেপাত, যে রোগগালি অনেক সময় মারাত্মক রূপে নিয়েছে। এইসব কারণ এবং আরও কিছু কারণ যে এ-ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১৮৩২ থেকে ১৮৩৬ সালের মধ্যে লোকসংখ্যা অস্বাভাবিক হারে কমে যাওয়ার জন্যও হয়ত এইসব কারণই দায়ী। কিণ্ড এ-ব্যাপারে সবথেকে গ্রেস্থেপ্রেণ কারণ হল প্রজননক্ষ্মতা কমে যাওয়া। আমেরিকান নৌ-বাহিনীর ডঃ রাশ্রচন বার্গার ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৭ খি.ডান্সের মধ্যে এইসব ছীপ পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি জানিরেছেন, হাওয়াই দীপপ্রের একটি জেলায় ১১৩৪ জন পরেষের মধ্যে মাত্র ২৫ জনের আর অপর একটি জেলায় ৬৩৭ জন পরেষের মধ্যে মাত্র ১০ জনের পরিবারে তিনটি করে সম্তান ছিল। ৮০ জন বিব্যাহতা মহিলার মধ্যে মাত্র ৩৯ জন সম্তান ধারণে সক্ষম হতে পেরেছিল। আর, "সরকারি হিসেব মতে সমগ্র ছীপপক্লের প্রতিটি দম্পতির গড়ে আধজন করে সম্তান আছে।" অয়েশ্টার খাঁড়ির তাসমানিয়ানদের মধ্যেও সম্তানের গড় সংখ্যাটা ঠিক এ-রকমই। জার্ভেস—যাঁর 'ইতিহাস' গ্রন্থটি ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয় বলেছেন, "যে-সব পরিবারে তিনটি করে সম্তান আছে. তাদের সমস্ত রক্ষা क्त थ्यंक दारारे एन्छा रह। याएत मण्डात्नद मर्था छितनद कराउँ द्वींग. তাদের প্রস্কার হিসেবে জমি ও অন্যান্য জিনিস দেওয়া হয়।" এই নজিরবিহীন সরকারি বিধি থেকেই বোকা ষায় গোটা জাতিটা কডদরে পর্যান্ত প্রজনন-অক্ষম হয়ে পড়েছিল। ১৮১৯ সালে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের 'স্পেক্টেট্র' পত্রিকায় রেভারেণ্ড এ বিশপ লিখেছিলেন, ওখানকার বহু শিশুই খুব কম বয়সে মারা যায়। বিশপ দট্যালে আমাকে জানিয়েছেন—চিচ্টা এখনও পান্টায়নি. ঠিক ষেমন পান্টায়নি নিউজিল্যান্ডেও। অনেকে হলেন, শিশুদের প্রতি মায়েদের অবহেলাই এই অকাল মৃত্যুর কারণ। কিন্তু সম্ভবত এর প্রধান কারণ হল শিশুদের দুর্বল ন্বান্হ্য, যার উৎস হচ্ছে তাদের মাতা-পিতার দুর্বল প্রজনন-ক্ষমতা। নিউজিল্যাণ্ডের অবস্থার সঙ্গে আর একটা বিষয়েও এদের সাদুশ্য চোখে পড়ে —এখানেও মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের জন্মের হার অনেক বেশি। ১৮৭২ সালের **লোকগণ**না অনুযায়ী এখানে সর্বসমেত ১১ হাজার ৬৫০ জন প্রে**র আ**র ২৫ शकात २८० कन नाती दिन, अर्थाए श्रींण ১०० कन नाती शिष्ट ১২৫.১৬ कन

करत भूजूय । अथक ममन्ड मंडा एरणारे भूजूरफात करत नातीएत मश्या स्वीन হয়ে থাকে। সম্তানধারণে অক্ষমতার একটা কারণ যে নারীদের ব্যাভিচার— তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের আচার-অভ্যাসের পরিবর্তন ছিল সম্ভবত আরও গ্রেতর কারণ। আর এই ব্যাপারটা তাদের, বিশেষত শিশ্বদের, মাজার হার বেড়ে যাওয়ারও প্রধান কারণ। ১৭৭৯ খিল্টাব্দে কুকা, ১৭৯৪ খিত্রটাব্দে ভ্যাৎকুভার এবং তারপর প্রায়শই তিমি-শিকারীরা এই দীপে পা রেখেছেন। ১৮১৯ খি ভার্টাব্দে হাজির হন ধর্ম-প্রচারকরা। তারা লক্ষ্য করেন— মতি পজো বস্থ হয়ে গেছে, এবং রাজার নির্দেশে আরও কিছু পরিবর্তন স্ক্রিত হয়েছে। এরপর থেকে ঐ দ্বীপের বাসিন্দাদের প্রায় সমস্ত অভ্যাসের প্রতে পরিবর্তন ঘটতে থাকে. এবং শীঘ্রই তারা "প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্ত খীপের অধিবাসীদের মধ্যে সবথেকে স্থসভা হয়ে ওঠে।" আমার জনৈক সংবাদদাতা মিঃ কোন ঐ ঘীপেরই বাসিন্দা ছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, এক হাজার বছরে ইংরেজদের আচার-অভ্যাসের যতটাকু পরিবর্তন ঘটেছে, তার চেয়ে এই ছীপের বাসিন্দাদের অনেক বেশি পরিবর্তন ঘটে গেছে মাত্র পঞ্চাশটা বছরে। বিশপ স্টালে যে তথ্য দিয়েছেন, তা থেকে দরিদ্রতর শ্রেণীগালির খাদ্যাভ্যাসের খুব বেশি পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে হয় না, যদিও অনেক নতুন নতুন ফল তাদের-তালিকার অশ্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং আখ একটা সার্বজনীন খাদ্যে পরিণত হয়েছে। তবে, ইউরোপিয়ানদের নকল করার প্রবণতার দর্মণ তাদের পোশাক-আশাকের পরিবর্তন ঘটে গেছে অনেক দিন আগেই, আর স্মরাপান বেড়ে গেছে প্রচন্ডভাবে। আপাতভাবে এইসব পরিবর্ত নকে নিতাশ্তই অকিণ্ডিংকর বলে মনে হতে পারে। কিন্তু জন্তু-জানোয়ারদের ব্যাপারে পাওয়া তথ্যের আলোয় বিচার করে আমার মনে হয়—ওখানকার বাসিন্দাদের প্রজননক্ষাতা কমে যাওয়ার পিছনে এইসব পরিবর্তানও একটা কারণ হিসেবে কাজ করেছে। শেষত, মি: ম্যাক্নামারা বলছেন, বঙ্গোপসাগরের পর্বে প্রাশ্তম্থ আন্দামান ছীপপ্রেম্বর অনুমত বাসিন্দাদের উপর "জলবায়্র যে-কোন রক্ম পরিবর্ত<sup>ক</sup>িই দারুণ প্রভাব ফুলে; সত্যি বলতে কি, তাদেরকে ঐ দীপপঞ্জে থেকে সরিরে অন্যত নিয়ে গেলে তারা নিশ্চিত মারা যাবে, আর সে-ব্যাপারে খাদ্য বা বিদেশী প্রভাবের কোন ভূমিকা থাকবে না।" তিনি আরও বলেছেন, নেপাল উপত্যকার. ( যেখানে গ্রীষ্মকালে অত্যধিক গরম পড়ে ) অধিবাসীরা এবং ভারতবর্চের পাহাড়ী গোষ্ঠীর লোকজনরা সমতলভূমিতে এলে আমাণায় ও জনরে আক্রান্ত হয়। সারা বছর সমতলভ্মিতে থাকার চেণ্টা করলে তাদের বরাতে লোটে

## অবধারিত মৃত্যু।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে কিন্বা জীবনের বিভিন্ন আচার অভ্যাস পালে গৈলে অনেক অ-সভ্য জাতির মান্রদের স্বাস্থাও ভীষণরকম ভেঙে পড়ে, এবং শুর্মান্ত কোন নতুন জলবায়্ব বিশিষ্ট অন্ধলে গিয়ে পড়াটাই এই স্বাস্থাহানির কারণ নয়। আচার-অভ্যাসের কিছ্ম অদল-বদল, যা এমনিতে আদৌ ক্ষতিকর নয় বলে মনে হয়, তা-ও তাদের স্বাস্থাহানি ঘটাতে পারে। বিশেষত বেশ কিছ্ম ক্ষেত্রে শিশ্বদের স্বাস্থ্য তো একেবারেই ভেঙে পড়ে। প্রায়শই শোনা বায়, যেমন মিঃ ম্যাক্নামারা-ও বলেছেন, যে জলবায়্ম ঘটিত এবং অন্যান্য সমস্ত ধরণের যাবতীয় পরিবর্তনের ঝড়-ঝাণ্টা মান্ম অনায়াসেই সামলে উঠতে পারে। কিন্তু এ-কথাটা কেবলমান্ত সভ্য জাতিগ্রালর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ-ব্যাপারে মান্মের নিকটতম প্রাণী অ্যান্থ্যোপয়েড বাদরদের সঙ্গে বন্য বা বর্বর দশার মান্মদের প্রায় কোন তফাতই নেই। অ্যান্থ্যোপয়েড বাদরদের যথনই তাদের মান্মদের প্রায় কোন তফাতই নেই। আন্থেয়াপয়েড বাদরদের যথনই তাদের মান্মদের প্রায় কোন তফাতই নেই। আন্থেয়াপয়েড বাদরদের যথনই তাদের মান্মদের প্রায় কোন তফাতই নেই। আন্থেয়াপয়েড বাদরদের যথনই তাদের মান্মদের প্রায় কোন তফাতই নেই। আরাম্বের্ডেড, তখন অবধ্যারিতভাবেই তারা আর খ্রব বেশিদিন বাচেনি—এটা পরীক্ষিত সত্য।

তাসমানিয়ান, মাওরি, সাাওউইচ দীপপ্ঞের বাসিন্দা এবং আপাতভাবে আণ্টোলয়াবাসীদের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তনের দর্গ প্রজননক্ষমতার কমে বাওয়ার যে প্রমাণ আমরা পেয়েছি, তা তাদের স্বাস্থাহানি বা মৃত্যুর চেয়েও অনেক গ্রুর্দ্ধপূর্ণ ঘটনা। কেননা যে-কোন গোণ্ঠীর লোকসংখ্যা বেড়ে চলার পথে যে সমস্ত বাধা-বিপত্তি থাকে, সেগ্লির সঙ্গে বিদি সামান্যতমও প্রজনন-অক্ষমতা ব্রুত্ত হয়, তাহলে একসময় গোণ্ঠীটি বিলুপ্ত হয়ে যাবেই। প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ব্যাপারটাকে কোন কোন ক্ষেত্রে নারীদের ব্যভিচারেরই ফল হিসেবে (যেমন কিছ্দিন আগে পর্যন্ত তাহিতির বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে) ব্যাখ্যা করা গেলেও, মিঃ কেণ্টন দেখিয়েছেন যে নিউজিল্যান্ডের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে বা তাসমানিয়ানদের ব্যাপারে এই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য নয়।

উপরোক্ত রচনাটিতে মিঃ ম্যাক্নামারা যথেণ্ট যুক্তি সহযোগে দেখিয়েছেন—
যে-সব জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশি, সেখানকার অধিবাসীরা সাধারণত
প্রজনন-অক্ষম হয়ে থাকে। কিম্তু উপরোক্ত ঘটনাসমূহের অনেকগ্রলির ক্ষেত্রেই
এই সিম্পাদত প্রযোজ্য নয়। কেউ কেউ বলেন, বিভিন্ন ঘীপের বাসিন্দারা যে
প্রজনন-অক্ষমতা ও স্বাস্হাহীনতায় আক্রাম্ত হয়, তার কারণ হল দীর্ঘদিন ধরে
রক্ত সম্পর্কার্য নরনারীর মধ্যে যৌনমিলন ঘটে চলা। কিম্তু এই ব্যাধ্যাও
প্ররোপ্রবি গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা উপরোক্ত ঘটনাগ্রনির ক্ষেত্রে বীপগ্রেলিতে

ইউরোপিয়ানরা পদার্পন করার পর থেকেই বাসিন্দারা বহুলাংশে প্রজনন-অক্ষম হয়ে পড়েছে—এটা আমরা দেখেছি। তাছাড়া রক্ত সম্পর্ক যুক্ত নরনারীর মধ্যেকার মিলনে যে মানুষের উপর খুব বেশি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে, তা-ও আজ আর তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়, বিশেষত নিউজিল্যাম্ডের মতো বিশাল অঞ্চলে আর নানা ধরণের এলাকা বিশিষ্ট স্যান্ডেউচ ছীপপরুজে তো নয়-ই বরং দেখা যায় নরকোক ছীপপরুজের বর্তমান বাসিন্দারা, ভারতবর্ষের টোডারা এবং ক্ষটল্যাম্ডের পশ্চিমপ্রান্তীয় ছীপগ্রালর আধিবাসীরা প্রায় প্রত্যেক্তই পরম্পরের মাসতুতোলিসস্তুতো ভাইবোন বা নিকট আত্মীয়, এবং তা সক্ষেও তাদের মধ্যে প্রজনন-অক্ষমতার কোনরকম চিহন্ট নেই।

নিদ্নতর প্রাণীদের সঙ্গে এ-ব্যাপারে মানুষের সাদৃশ্য কতটা—তা খঞ্জৈ দেখলে একটা অধিকতর সম্ভাব্য দৃৃণ্টিভঙ্গীর হাদিশ মিলতে পারে। জীবনষাপনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে জননব্যবস্থার উপরে তার অস্বাভাবিক রক্ষ প্রভাব পড়ে (কেন এমন হয়, তা অবশ্য আমাদের জানা নেই) ৷ এই প্রভাবের ফল ভালোও হতে পারে, মন্দও হতে পারে। আমার 'ভ্যারিয়েশন অফ অ্যামিম্যালস অ্যাণ্ড 'ল্যাণ্টস আন্ডার ডোমেন্টিকেশন' গ্রন্থের ২য় খন্ডের ১৮-শ পরিচ্ছেদে এ-ব্যাপারে প্রচুর তথ্য দিয়েছি, তাই এখানে শুধু তার একটা সংক্ষিপ্তসারই जुरन मिष्टि — छेरमारी भाठेकता के शन्दि भए एतथरा भारतन । जन्म करतकी है পরিবর্তন অধিকাংশ বা সমস্ত প্রাণীরই স্বাস্থ্য, কর্মশান্তি ও প্রজননক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে, আর অন্য পরিবর্তনগর্লি বহুসংখ্যক প্রাণীকে প্রজনন-অক্ষম করে দেয়। এর একটা সুস্পন্ট দৃন্টান্ত হচ্ছে ভারতবর্ষের পোধা হাতিরাঃ এরা কোন শাবকের জন্ম দিতে পারে না। অবশ্য জাভা-র পোষা হাতিরা শাবকের জন্ম দিয়ে থাকে, কারণ ওখানকার পোষা মাদি-হাতিদের অরণ্যে ঘ্রুরে বেড়ানোর কিছুটো স্থযোগ দেওরা হয়, ফলে তারা অনেকটাই প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে থাকতে পারে। বিভিন্ন ধরণের আমেরিকান বাদরদের স্ত্রী-পরে, বদের जारम्य निरक्षाम्य परण्ये वर् वहत्र अकमात्म स्त्राथ प्रथा शास्त्र—जारम्य वाष्टाकाका **খ्**र क्यरे रख़ वा अक्नातारे रहानि। आमाप्तत आक्नाहनाह पहा अक्हो याधानवाड छेराहर्ग, त्काना मानात्वत मत्न असत मन्नक चारहे चीनके। আসলে, বন্দী হওয়ার পর অবস্থার যে সামান্যতম পরিবর্তনিটুকু ঘটে থাকে, সেট্রকুই একটা বন্য প্রাণীকে প্রজনন-অক্ষম করে দিতে পারে। আরও আন্চর্বের বয়পার হল, আমাদের অধিকাংশ গৃহপালিত প্রাণীই প্রকৃতির কোলে স্বাধীন -স্ক্রীবনে যতটা প্রজননক্ষম ছিল, গাহুপালিত হওয়ার পর থেকে তার চেয়ে অনেক

বেশি প্রজ্ञননক্ষম হয়ে উঠেছে। কিছ্ কিছ্ প্রাণীর তো চরম অন্বাভাবিক অবস্থার মধ্যেও প্রজননক্ষমতার বিন্দ্রমাত হেরকেরও ঘটে না। বন্দীলশা সম্প্রাণীর উপর সমান প্রভাব ফেলে না, তারতম্য থাকেই। অবশ্য একই প্রজাতির সমস্ত প্রাণীর উপর বন্দীদশা সাধারণত একইভাবে একইরকম প্রভাব রেখে বায়। অনেকসময় কোন বর্গের একটা মাত্র প্রজাতি প্রজনন-অক্ষম হয়ে পড়ে, বাকিদের মধ্যে তেমন কোন ব্যাপার চোখে পড়ে না। আবার কখনও বা কোন বর্গের একটা মাত্র প্রজাতিই প্রজননক্ষম থাকে, বাকিরা হয়ে পড়ে অক্ষম। কিছু কিছু প্রজাতির স্থা-পর্বর্গ প্রাণীরা বন্দীদশায় অথবা নিজেদের অঞ্চলে পর্রোপর্বার স্বাধীনভাবে থাকতে না পারার অবস্থায় কখনোই পরস্পর মিলিত হয় না। আবার অন্য অনেক প্রজাতির প্রাণীরা এ-রকম অবস্থায় কমিলত হয় বটে, কিন্তু সম্তানের জম্ম দিতে পারে না। কোন কোন প্রজাতির প্রাণীরা এ-রকম অবস্থায় সম্তানের জম্মতি দিয়ে থাকে, কিন্তু স্বাধীন অবস্থায় মতো বেশি সংখ্যায় নয়। আর, কিছুক্ষণ আগে মানুষের সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে বলা যায় যে, এ-রকম ক্ষেত্রে তাদের স্থানেরা সাধারণত দর্বল আর রক্ষে কিন্দা কিন্তুত চেহারার হয় এবং অলপ বয়সেই মারা যায়।

অর্থাৎ, জ্বীবনযাপনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে তা জননব্যবস্থার উপরেও ছাপ ফেলে—এটা একটা সাধারণ নিয়ম, আর আমাদের নিকটতম প্রাণী চতুম্পদ বাদরদের ক্ষেত্রেও তা সত্য। এ থেকে দ্বভাবতই ধরে নেওরা যে আদিম অবস্থার মানুষদের ক্ষেত্রেও এই নিয়মটি প্রযোজ্য। কাজেই, কোন বন্য জাতির জ্বীবন্যাপনের অভ্যাস হঠাৎ পরিবর্তিত হলে তারা কম-বেশি প্রজনন-অক্ষম হয়ে পড়ে এবং তাদের সম্তানরাও দুর্বল চেহারার হয়, আর তা হয় একইভাবে ও একই কারণে। ঠিক যেমনটা দেখা যায় নিজেদের প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে বিচ্নাত হওয়ার পর ভারতবর্ষের হাতি আর চিতাবাছের ক্ষেত্রে, আমেরিকার অনেক বাদরদের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বহু ধরণের জ্বীবজ্বন্তর ক্ষেত্রে।

যে আদিবাসীরা বহুকাল ধরে বিভিন্ন দ্বীপে এবং প্রায় একইরকম অবস্থার মধ্যে বসবাস করে আসছে, তাদের ওপর অভ্যাসের পরিবর্তন কেন এতটা ছাপ ফেলে — তার কারণটা খ'জে দেখা যায়। কোন ধরণের পরিবর্তনই সভ্য জাতির মানুষদের মতো অতটা প্রভাব ফেলতে পারে না। এ-ব্যাপারে গৃহপালিত পানুদের সঙ্গৈ সভ্য জাতির মানুষদের যথেন্ট সাদৃশ্য চোখে পড়ে, কেননা গৃহপালিত পানুরা কখনো কখনো শারীরিকভাবে অস্কৃন্থ হয়ে পড়লেও ( ষেমন ইউরোপীয় কুকুররা ভারতবর্ষে গেলে কিছুটা অস্কৃন্ধ হয়ে পড়ে ), দ্ব'একটা ক্ষেত্র

ছাডা আর প্রায় কখনোই তারা প্রজনন-সক্ষম হয়ে পড়ে না। সভ্য জাতিগ্রিক বা সূত্রপালিত পশ্রেরা যে প্রজনন-অক্ষমতায় আক্রান্ত হয় না, তার কারণ হচ্ছে मण्डवं धरे त्य, अधिकाश्म वना भगद्रात्व जूननाव जात्तवत्क जात्नक त्वीम পরিমাণে নানা ধরণের অবস্হার মধ্যে পড়তে হয়েছে, ফলে নানা ধরণের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতাও তাদের অনেক বেডে গেছে। তাছাড়া একসময় তাদেরকে এক দেশ থেকে আরেক দেশে বারবার দেশাশ্তরী হতে হয়েছে, আর মিলন ঘটেছে ভিন্ন ভিন্ন বর্গ বা উপ-জাতির নর-নারীর মধ্যে —ক্র্যালোও এর এক একটা কারণ হিসেবে কান্ধ করেছে। সভান্ধাতির মানুষ্ণের সঙ্গে আদিবাসীদের যোনসংযোগ ঘটলে, সেই মিলনজাত আদিবাসী সম্তানদের উপর অকহার পরিবর্তন আর তেমন কোন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে না। দেখা গেছে. তাহিতির বাসিন্দা আর ইংরেজদের মিলনজাত সম্তানরা পিট,কেয়ান' দীপপুঞ্জে বসবাস শুরু করার পর তাদের সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত বেডে উঠেছিল, জায়গার অভাব দেখা দিচ্ছিল দীপে। ১৮৫৬-র জুন মাসে তাদেরকে নরফোক ঘীপপর্ঞে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তখন তাদের মধ্যে ছিল ७० জन विवाहिण मान्य आत्र ১১৪-िंग अशास्त्रवत्रम्क त्यापे ১५८ छन्। अशास्त्र তাদের সংখ্যা এত দ্রত বেড়ে চলে যে তাদের মধ্যে ১৬ জন ১৮৫৯ সালে ि पट्टेरक्य़ान<sup>र</sup> घौभभ**्रक्ष किरत वा**ख्या म**रा**ख्य ১৮৬৮ मालित कान्युवाति बारम **এদের সংখ্যা দা**ড়ায় ২০০ জনে—শূরুষ আর নারীদের সংখ্যা ছিল একেবারে সমান সমান। তাসমানিয়ানদের ঘটনার সঙ্গে এ ঘটনার কতই না তফাং। মাত্র সাড়ে এগার বছরে নরফোক খীপপুঞ্জের বাসিন্দাদের সংখ্যা ১৭৪ জন থেকে বেডে দাঁডিয়েছে ২০০ জনে : আর পনের বছরে তাসমানিয়ানদের সংখ্যা ১২০ **एबरक करम नी** फ़्रिक्सरह ८७ जरन—यात मर्सा निगन मात ५०-ि ।>२

আবার, ১৮৬৬-র লোকগণনা আর ১৮৭২-এর লোকগণনার অশ্তর্বতী সময়ে স্যান্ডউইচ দীপপন্ঞের অমিশ্রিত রক্তর আদিবাসীদের মোট লোকসংখ্যার ৮ হাজার ৮১ জন কমে গেছে, আর মিশ্ররক্তের বাসিন্দারের ( যারা অনেক বেশি স্বাস্থ্যবান ) সংখ্যা ৮৪৭ জন বেড়ে গেছে। তবে এই শেষোক্তদের মধ্যে মিশ্ররক্তের মান্বদের সম্তানরাও আছে, নাকি এটা শৃন্ধ মিশ্ররক্ত বিশিষ্ট প্রথম প্রজম্মের সান্বদেরই সংখ্যা—তা আমার জানা নেই।

১২। এই সৰ বিবরণ লেভি বেল্যার-এর "ম্ব মিউটিনারস্ অল্ ম্ব 'বাউন্টি'," ১৮৭০, এবং হাউস আৰু ক্ষব্ন্-র ২০ মে, ১৮৬৩-র নির্দেশে মুক্তিত "পিট,কেরার্গ আইল্যাঞ', নামক গ্রন্থ ছটি থেকে সংগৃহীত। স্থাঞ্জইচ বীপের অধিবাসীদের সম্পর্কে বাবতীর ভব্য "হ্নসূলু গেকেট' পত্রিকা থেকে এবং মিঃ কোন্-এর কাছ থেকে সংগৃহীত।

এখানে ষে-সব ঘটনার কথা বললাম, সেগালি সবই সেইসব আদিবাসীদেরই घषेना, यात्रा जाएत व्याकार में मान्यएत जागमत्त्र पद्भ नानात्रकम नजून অবস্থার মুখোমুখী হয়েছে। কিন্তু কোন কারণে, বেমন কোন পরাক্তমশালী গোষ্ঠীর আক্রমনের ফলে এইসব আদিবাসীদের যদি নিজেদের এলাকা ছেডে চলে বেতো এবং নিজেদের আচার-অভ্যাস বদলাতে হত, তাহলে সম্ভবত তাদের স্বাস্থা ভেঙে পড়ত আর তারা প্রজনন-অক্ষম হরে পড়ত। যে-সব বন্য পণ্য গ্রহপালিত জীবে পরিণত হয়, তাদের মলে প্রতিরোধক্ষমতা (যা প্রথম বন্দী হওরার পরও তাদের অনায়াসে শাবকের জন্ম দিতে পারার ক্ষমতার মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে ) আর সভ্যতার সঙ্গে প্রথম সংযোগের পর অ-সভ্য মানুষদের মূল প্রতিরোধক্ষ্মতা (যে ক্ষ্মতার জোরে তারা নিজেরাই স্থসভা হয়ে ওঠার জন্য টিকে থাকতে পারে )—এ দুরের মধ্যে কোন পার্থ ক্য নেই। ক্ষমতাটা হল জীবন-স্বাপনের পরিবর্তিত অবস্হার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। শেষত, বিভিন্ন মানবজাতির লোকসংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়া এবং এইভাবে হাস পেতে পেতে একদিন তাদের পরেরাপরীর বিলম্পে হরে যাওয়ার ব্যাপারটা ৰে এক অত্যাত জটিল বিষয়, এর পিছনে যে বহু কারণ কান্ত করে এবং সেই কারণগ্রালিও যে বিভিন্ন জায়গায় ও বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে—তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে, এই প্রক্লিয়ার সঙ্গে উন্নততর শ্রেণীর প্রাণীদের, বেমন প্রদতরীভতে ঘোডাদের, বিলাপ্ত হয়ে বাওয়ার প্রক্রিয়ার কোন ফারাক নেই। এইসব বোডারা একসময় দক্ষিণ আমেরিকার মাটি থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিরেছিল, আর তার কিছুদিনের মধ্যে ঐ একই অঞ্চলে আবিভর্তে হয়েছিল অসংখ্য স্পেনীয় বোড়া। নিউজিল্যাণ্ডের অধিবাসীরা বোধহর পশ্বদের সঙ্গে মানুষের এই সাদ,শ্যাটার কথা জানে। কেননা তারা নিজেদের ভবিতব্যকে তুলনা করে থাকে ভাদের দেশীয় ই'দ্রেদের সঙ্গে, যে ই'দ্রেররা এখন ইউরোপীয় ই'দ্রেদের পাল্লায় পড়ে প্রায় বিলাপ্ত হতে বসেছে। এর নির্দিণ্ট কারণগালিকে আর তার কার্যধারাকে চিহ্নিত করার চেণ্টা করলে আপাতভাবে কাজটাকে খুবই কঠিন বলে মনে হতে পারে। কিম্তু যদি মনে রাখা যায় যে প্রতিটি প্রজাতি ও প্রতিটি জাতির সংখ্যাব স্থির পথে সারাক্ষণই নানান প্রতিবাধক থাকে—তাহলে আর ব্যাপারটা অত কঠিন থাকে না। এইসব প্রতিবন্ধকের সঙ্গে বদি নন্তন কোন প্রতিবম্পক (তা সে বত তৃচ্ছই হোক না কেন ) যুদ্ধ হয়, তাহলে সেই জাতির সদস্যসংখ্যা কমে বেতে বাধ্য, আর এইভাবে কমতে কমতেই জাতিটি একসময়

বিলুপ্তির সীমানায় পে'ছে বায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন পরাক্রমশালী গোষ্ঠীর

আক্রমণাই ঐ জাতিটিকে একেবারে নিশ্চিফ করে দের।

বিভিন্ন মানবজাতি সমূহে র গড়ে ওঠা প্রসঙ্গে: অনেক সময় দুটি প্যঞ্জ পূথক জাতির নারী-পুরুষের মধ্যে মিলনের ফলে একটা নতুন জাতি সূচিট হয়েছে। ইউরোপিয়ানরা আর হিন্দ্ররা একই আর্যকুলের অন্তর্ভুক্ত এবং তারা যে य ভाষায় कथा पत्म (मग्रानि এकटे मान ভाষा थেकে माणे, अथह এटे माटे **जा**जिस মান্ত্রেপের দেখতে একেবারেই আলাদা, আবার অন্যাদকে ইউরোপিয়ানদের সঙ্গে रेर.**मीलन क्र**रातान शाग्न कान भार्थ कारे तनरे, जथक *এ*रे रेर.मीना रक्ष সেমিটিক কুলের অন্তর্ভুক্ত এবং তানের ভাষাও ইউরোপিয়াননের থেকে আলাদা— এই বিচিত্র ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ব্রকা বলেছেন যে আসলে আর্যরা যখন বিভিন্ন অপলে ছড়িয়ে পড়ছিল, তখন তাদের কিছ; কিছ; শাখার সঙ্গে কিছ; কিছা এলাকার আদিবাসীদের ব্যাপক সংমিশ্রণ ঘটেছিল, এবং তারই ফল হিসেবে উপরোক্ত ঘটনা ঘটতে পেরেছে। নিকট সম্পর্ক যুক্ত দুটি জাতির মধ্যে মিলন ঘটলে তার প্রথম ফল হিসেবে সাণ্টি হয় বিভিন্নধর্মী মান্দ্রেরে একটা সংমিশ্রণ। বেমন, ভারতবর্ষের সাওতাল বা পাহাড়ী গোষ্ঠীগর্নলর সম্বন্ধে वलटा शिद्ध ब्रानिद्धारहन य , ७थात्नद्र मान्,यराद्र मर्था जमस्या द्रकम भार्थका আছে. একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য এত সক্ষেত্র যে প্রায় বোঝাই যায় না, আর এই ক্রমমালার মধ্যে আছে "পাহাডে বসবাসকারী খাটো আরুতির রুষ্ণবর্ণ গোষ্ঠী থেকে শরের করে দীর্মকায়, সব্বজাভ বর্ণের রান্ধণরা পর্যাশত, যাদের ভ্রতে ব**্রাখ্যন্তোর ছাপ, চো**খে শাশ্ত ভাব, এবং মাথা উন্নত কিশ্তু আকারে ছোট।" সেইজন্য ওথানকার আদালতে বিচারের সময় সাক্ষীদের জিজেস করা হয় তারা সাঁওতালা না হিন্দু। দুটি স্বতন্ত জাতির মিলনের ফলে যে-সব বিভিন্নধর্ম মানুষবিশিষ্ট জ্লাভি গড়ে উঠেছে এবং হাদের মধ্যে অমিগ্রিভ রক্তের কোন মানুষই আর অর্থাশন্ট নেই বা কড়জোর দু' একজন অর্থাশন্ট আছে ( যেমন পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন অঞ্জলের অধিবাসীরা ), তারা আবার কোনদিন সকলে সমধর্মী হয়ে উঠতে পারে কি না—তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তবে আমাদের গ্রহ্মালিত ক্ষেত্রে কোন সংকরজাতের প্রাণীকে কয়েক প্রজম্ম ধরে সতক নির্বাচনের মধ্যে রাখলে ধীরে ধীরে তাদের বৈশিষ্টাগর্নাল একটা নির্দিষ্ট द्वाल त्मन्न व्यरे जाएन श्राम्भादात मार्या जान कान श्रांचन थार्क ना । व श्रांक অনুমান করে নেওয়া ষেতে পারে যে বিভিন্নধর্মী মানুষ্বিশিণ্ট কোন জাতির भर्या त्रभ क्टाक श्रक्षक भरत व्यवाध मर्भिष्टण वर्त्व हल्ला स्मर्जेर निर्वाहतनत ভ্রমিকা পালন করতে পারে এবং তখন আর পর্বোকভায় প্রভাবর্তনের কোন

সম্ভাবনা থাকে না। এর ফলে ঐ সংকর জাতিটি একসময় সমধর্মী হয়ে উঠবে, তবে তাদের মধ্যে হয়ত আদি জাতিস্বটির বৈশিষ্ট্যসমূহে তখন আর সমান পরিমাণে খ'জে পাওয়া বাবে না।

মান ষের বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে-সব-পার্থক্য দেখা যায়, সেগ্রালর মধ্যে গায়ের রঙের পার্থকাটাই হচ্ছে সবথেকে বিশিষ্ট এবং স্থম্পণ্ট। একসময় মনে করা হত যে বিভিন্ন জাতি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জলবায় বিশিণ্ট অঞ্চলে বসবাস করার দর্শুণ তাদের গারের রঙ ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। কিন্তু প্যালাস্য প্রথম দেখান যে এই ধারণাটা সত্য নয়। তারপর থেকে প্রায় প্রত্যেক নতেছবিদই তার ধারণাকে সমর্থন করে আসছেন। পরেবন্তি ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করার প্রধান কারণ হল, বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট জাতিগালি বিভিন্ন জায়গায় ছডিয়ে থাকলেও েএদের অধিকাংশই তাদের বর্তমান বাসভ্মিতে স্থদীর্ঘকাল ধরে বসবাস করে আসছে ), এইসব জায়গার জলবায়ার মধ্যে যে দারাণ পার্থক্য আছে, তা কিল্ড নয়। আবার; দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনণ বছর ধরে বসবাস করার পরও ডাচু দের গায়ের রঙ প্রায় পাট্টায়নি বললেই চলে। একই ঘটনা দেখা বায় জিপ্রাস আর ইহুদীদের ক্ষেত্রেও। পূথিবীর বিভিন্ন জায়গান এরা ছড়িয়ে আছে, এবং সর্বায়ই এনের দেখতে প্রায় একইরকম—অবশ্য পৃ: থিবার সব জায়গার ইহুদীদের দেখতে একইরকম হওয়ার ব্যাপারটাকে কিছুটো অতিরঞ্জিত করেই দেখানো হরে থাকে। অনেকে বলেন, গায়ের রঙ পরিবর্তানের ব্যাপারে উষ্ণ আবহাওয়া যতটা সাহাষ্য করে, তার চেয়ে অনেক বেশি সাহাষ্য করে সা্যাৎসেতে বা শক্তে আবহাওয়া। কিল্কু স<sup>\*</sup>্যাংসেতে আর শ**ু**ক্ক আবহাওয়ার ভূমিকা সম্বশ্ধে দক্ষিণ আমৌরকায় ডি'অববাইনি এবং আফ্রিকায় লিভিংস্টোন একেবারে ভিন্ন সিখাল্ডে উপনীত হয়েছিলেন। তাই এ বিষয়ে কোন মতামতকেই চডোল্ড বলে মেনে নেওয়া যায় না।

বিভিন্ন ঘটনা ( যেগা, লি আমি অন্যন্ত উন্ধৃত করেছি ) প্রমাণ করে বে গারের আর চুলের রঙ অনেক সময় কিছ্ উভিন্ধ বিষের ক্রিয়া এবং কিছ্ পরজানি জাবাণার আক্রমণের হাত থেকে সম্পূর্ণ অনাক্রমাতার সঙ্গে অভ্যতভাবে সম্পর্কিত হয়ে থাকে । তাই আমার মনে হয়েছিল নিয়ো ও অন্যান্য ক্রম্বর্ণ জাতির গায়ের রঙ কালো হওয়ার কারণ হল—তাদের দেশের জ্বভাত্তিম থেকে হে ভয়৽কর বিশ্ব-বাল্প বেরোত, তার হাত থেকে তারাই বেঁচে বেত বাদের গায়ের রঙ ছিল ঘার কালো, আর বহু প্রজন্ম ধরে চলতে চলতে এটাই তাদের স্বাভাবিক রঙে পরিণত হয়েছে ।

পরে জেনেছি, আমার অনেকদিন আগে ডঃ ওয়েল্স্-ও এই একই কথা ভেবেছিলেন। এটা একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে ক্লাম্তীয় আমেরিকায় যে ইয়েলো-ফিভার বা পীত-জ্বরের ভয়•কর প্রকোপ, তা নিগ্রোদের এবং এমনকি বর্ণসংকর-দেরও একেবারেই আক্রমণ করতে পারে না। আফ্রিকার উপকলেবতাঁ অভতত २७०० मारेल बलाका ब्हुद्रफ् रव मात्राष्ट्रक जीवताम ब्हुद्रद्रत शानुर्जाव द्राप्ता यारा এবং মার আক্রমণে আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দাদের প্রায় এক-পঞ্চমাণে প্রতিবছর মারা ষায় আর আরও এক-পঞ্চমাংশ দেশে ফিরে যায় পঙ্গু হয়ে—তার আক্রমণ থেকেও নিয়ো ও বর্ণ-সংকররা অনেকটাই মূক্ত। এইসব রোগ থেকে নিগ্রোদের এই অনাক্রমাতার ক্রমতাটা কিছুটো সহজাত (যা নির্ভার করে তাদের শারীরিক পঠনের কোন অজানা বৈশিশ্টোর উপর ) এবং কিছুটো নতুন জলবায়ুর সঙ্গে মানিয়ে দিতে পারার ফল। পাউনোট্ বলেছেন, মেক্সিকোর যুখের জন্য युनात्नत्र का**ছाकाष्ट्रि धनाका थिक रव भव निर्धालित रिमिन रिमार**व वाहारे कता হয়েছিল এবং যাদেরকে ঈজিপ্টের ভাইসরয়ের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া হয়েছিল, আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রেণীত এবং ওয়েস্ট্রণিডজের জলবায়ুতে গভাস্ত অন্যান্য নিয়োদের মতো তাদেরকেও প<sup>1</sup>ত-জরর আরুমণ করতে পারেনি। নতুন জ্বলবায়ুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারার ক্ষমতার যে একটা বিশেষ ভ্রিমকা ভাছে, তা অনেক ঘটনার মধ্যেই স্পণ্ট হয়ে ওঠে। যেমন, কোন শীতলতর জলবায়ুর অঞ্জে কিছুদিন বসবাস করার পর নিগ্রোদের সহজেই গ্রীম্মণ্ডলীয় জনুরে আক্লান্ত হতে দেখা যায়। শ্বেতাঙ্গ জাতিগুরীল যে জলবায় বিশিদ্ট অঞ্চল দীর্ঘ'দিন থরে বসবাস করে আসছে, সেই জ্বলবায়**ু** তাদের উপরেও একইভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। যেমন, ১৮৩৭ সালে যখন ডেমেরারা অঞ্চলে পীত-জরে মহামারীর আকার ধারণ করেছিল, তখন ডঃ ব্লেরার দেখেছিলেন—অনা দেশ থেকে বে-সব লোক এসে ওখানে বসবাস শুরু করেছিল, তাদের মৃত্যু-হারের সঙ্গে তারা যে দেশ থেকে চলে এসেছিল তার অক্ষাংশের একটা আনুপাতিক সম্পর্ক আছে। নিগ্নোরা পীত-জনরের বিরুদ্ধে এখন একটা অনাক্রম্যতা অর্জন करब्रष्ट ( यीन स्मित् नेष्ट्रन जनवाराद्व मस्य भागितः निख्यात क्रमणातरे कम रस থাকে ), অর্থাৎ একসময় বহু, বছর ধরেই তারা এই রোগের শিকার হত। ক্রাম্তীয় আমেরিকার আদিবাসীরা ঐ অঞ্চলে স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাস করে আসছে, কিন্তু পতি-জনরের আক্রমণ থেকে তারা ও রেহাই পার না। রেভারে<sup>4</sup>ড এইচ. বি-ট্রিম্মান্ ব**লেছেন, উত্ত**র আফ্রিকার অনেক জেলার আদি বাসিন্দারা প্রতিবছর ঐ-সব এলাকা ছেড়ে চলে ষেতে বাধ্য হয়, অথচ নিগ্নোরা কিন্তু দিব্যি থাকে।

নিগ্নোদের এই অনাক্রমাতার সঙ্গে যে তাদের গায়ের রঙের কিছ্ব একটা সম্পর্ক আছে—এটা নিছকই অন্মান মান্ত। তাদের রক্ত, স্নার্ত্ত বা কোন কলার মধ্যেকার পার্থক্যের সঙ্গেও ঐ অনাক্রমাতার সম্পর্ক থাকতে পারে। তা সক্ষেও, উপরোক্ত ঘটনাগর্বলির কথা এবং গায়ের রঙ ও দেহের ক্ষয়-প্রবণতার মধ্যেকার আপাত সম্পর্কের কথা বিবেচনা করে আমার মনে হর—অনুমানটা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। এই অনুমানটা কজরে সত্য, তা খনজে দেখারও চেণ্টা করেছি, বাদিও খবুব একটা সফল হতে পারি নি। ২০ প্রয়াত ডং দানিয়েল, বিনি আফ্রিকার পশ্চিম উপক্লে দীর্ঘদিন বসবাস করেছিলেন, তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে গায়ের রঙের সঞ্চেগ রোগ থেকে অনাক্রমাতার কোন সম্পর্ক আছে বলে তিনি মনে করেন না। তিনি নিজে অত্যাত ফর্মা ছিলেন, কিন্তু তথাপি ঐ উপক্লে ধখন তিনি প্রথম পা রাখেন (তিনি তখন নেহাতই বালক), তখন তাকে দেখে এক বৃত্থ ও অভিজ্ঞ নিগ্রো-প্রধান বলেছিলেন—পীত-জবর তাকে আক্রমণ করতে পারবে না। আ্রাণ্টিগর্মানর ডং নিকল্সন এই বিষয়টি নিয়ে চিম্তা-ভাবনা করে আমাকে জানিয়েছেন, কৃষ্ণাঙ্গ ইউরোপিয়ানদের চেয়ে ম্বেতাঙ্গ ইউরোপিয়ানঃ ই পীত-জবরে বেশি আক্রান্ত হয় বলে তিনি মনে করেন না। কালো কেশবিশিদ্ট ইউরোপিয়ানরা

১৩। ১৮১২ খুট্টাব্দের বসন্তকালে সৈম্ভবাহিনীর চিকিৎসা বিভাগের ভিরেক্টর ক্ষেনারেলের কাচ থেকে অনুমতি পাৰার পর আমি একটি ফ<sup>®</sup>াকা সারণী নিম্নলিথিত মন্তব্যসহ বিদেশে কর্মরত বিভিন্ন রেজিমেন্টের শল্য-চিকিৎসকদের কাছে পাঠিরেছিলাম, কিন্তু তার কোন উত্তর ফেরত আমেনি। সারণীতে আমি মন্তবা করেছিলাম, "গৃহগালিত পশুদের লেজের বর্ণ ও শারীরিক गर्रतनत्र मर्त्याकात्र मन्न्यर्कत् वहायाद्य दिन किछ छेद्रस्थरवाया चर्छेना नथिकुक कता स्ट्राट्ट । বিভিন্ন মানবক্সাতির গাত্রবর্ণের সঙ্গে তারা যে পরিবেশে বসবাস করে, তারও কিছুটা সম্পর্ক আছে। ভাই নিম্নলিপিত বিষয়টি সম্বন্ধে অসুসন্ধান চালানো দরকার। বিষয়টি হল—ইউরোপের অধিবাদীদের চলের রঙের সঙ্গে ক্রাস্তীর অঞ্চলের বিভিন্ন রোগের ( তারা বে-সব রোগের শিকার হর ) কোন সম্পর্ক আছে কি না। অবাদ্যকর ক্রান্তীর অঞ্চলগুলিতে তাবু ফেলবার সময় বিভিন্ন विकास के बेंगा कि के प्रमुख्य के कि कि के कि कि कि कि कि ৰলের কতন্ত্রন ব্যক্তির কেশ কুক্বর্ণ, কতন্ত্রনের কেশ হাকাবর্ণ আর কতন্ত্রনের কেশ এই ছরের ষধাবতী বর্ণের, তাহলে ভালো হয়। সেইসঙ্গে যদি তারা ম্যালেরিয়া, পীতত্তর বা রক্তামাশার আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা গণনা করেন, তাহলে এরকম কল্লেক হাজার ঘটনা নথিভুক্ত হওয়ার পর শুষ্ট করে বোঝা বাবে যে কেশবর্ণের সঙ্গে শরীরে ক্রান্তীয় অঞ্চলর রোগ সংক্রমণের কোন সম্পর্ক আছে কি না। হয়তো আদৌ এরক্ষ কোন সম্পর্ক খুঁজে গাওয়া বাবে না, কিন্তু অনুসন্ধানটা চালানো একান্তই দরকার। আর সভ্যিসভািই বদি কোন ইভিবাচক কলাফল পাওলা যান্ন, তাহলে তার সাহায্যে বিশেষ কাজের জন্ত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে বাছাই করতে স্থবিধে হবে। এই অনুসন্ধানের ফলাফল তত্ত্বগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে, যার সাহাব্যে বলা বাবে বহু প্ৰজন্ম ধরে কালো চুল বা কালো গাত্ৰবৰ্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অধিকতর কার্বকরীভাবে টিকে থাকার জন্ত ই অবাস্থ্যকর ক্রান্তীর জলবায়ুর অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে রসবাসকারী কোন জাতির সদস্তদের গারের রঙ কালো হরে উঠেছে कि ना।"

ষে উষ্ণ জলবায়নুর প্রকোপকে অন্যদের থেকে বেশি সহ্য করতে পারে—এ-কথা মিঃ জে. এর হ্যারিসও স্বীকার করেন নি। বরং নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি শিথেছেন যে আফ্রিকার উপক্লবর্তী অগলে নানান কাজের জন্য লাল চুলওয়ালা মান্বরাই বেশি উপযুক্ত হয়ে থাকে। ১৪ এইসব ছোট-খাট ইঙ্গিত থেকে মনে হয়, জলাভ্মি হতে নিগতি বিষ-বাৎপজনিত রোগের আক্রমণ থেকে আগেকার দিনের ঘোর কালো রঙের মান্বরা বেশি মান্তায় রেহাই পেতো বলেই আজকের নিগোরা ক্রমান্ত হয়েছে—এই অনুমান নিতাশ্তই ভিত্তিহীন।

ডঃ শাপ বলেছেন, ক্রাম্তীয় অঞ্চলের রোদে শ্বেতাঙ্গদের গায়ের চামড়া পড়ে ষায়, ফোস্কা পড়ে যায়, কিন্তু কুফাঙ্গদের চামডায় এতটকু আঁচও লাগে না। তিনি আরও বলেছেন যে মানাবের অভ্যাসের উপর এটা নির্ভার করে না, কারণ ছ-আট বছর বয়সের ক্রম্বাঙ্গ শিশ্বদের হামেশাই নণ্ন অবস্হায় কোলে করে নিয়ে যাওয়া হয় ঐ রোদের মধ্যে দিয়েই, কিণ্ড তাতে তাদের কোন ক্ষতি হয় না। জনৈক চিকিংসক আমাকে জানিয়েছিলেন যে কয়েকবছর আগে পর্য'ত প্রতি शीष्म ( भीजकाल कथानारे रूज ना ) जीत राज राजका वानामी तरखत अकतकम দাগ হত, যেগালো অনেকটা রোদ-পোড়া দাগেরই মতো, তবে একটা বড মাপের। আশ্রুর্য ব্যাপার হল, প্রথর রোদের তাপে তাঁর শরীরের এই দাগ-পড়া অংশগলোর কোন ক্ষতি হত না, কিম্তু তার চামড়ার অন্য শাদা অংশগ্রেলো রোদের তাপে হামেশাই লাল্ডে হয়ে যেত, ফোস্কা পড়ত। নিমুতর শ্রেণীর প্রাণীদের ক্ষেত্রেও শরীরের শাদা লোমে ঢাকা অংশ আর শরীরের অন্যান্য অংশের উপর রোদের প্রতিক্রিয়া একরকম হয় না, কিছুটো পার্থক্য থাকেই। এইভাবে त्तारम भारक काल्या रात याखरात राज त्याक ठामकात तका भाषरात घरेना मिरा প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফং মানুদ্রের গারের চামড়া ধীরে ধীরে কালো হয়ে বাওয়ার ঘটনাকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা যায় কিনা, তা আমার জানা নেই। যদি তা-ই

১৪। ত্রঃ, "জ্যান,খ্রোগলজিকাাল রিভিয়্।", জামুরারি ১৮৬৬, পৃ: ২১। ড: শার্পণ্ড ভারতবর্ধ প্রদক্তে বলেছেন—"কিছু মেডিকাাল অফিনার লক্ষ্য করেছেন বে ক্রান্তীয় অঞ্চলের বিভিন্ন রোগে দেখানকার কালো 'চুল ও মরলা গাত্রবর্ণের অধিবাসীরা যতটা ভোগে, তার চেরে হাকা বর্ণের চুল ও উত্তল গাত্রবর্ণের ইউরোপের অধিবাসীরা অনেক কম ভোগে ( ফ্রঃ, "ম্যান এ শেখাল ক্রিরেশন'', ১৮৭৩, পৃ: ১১৮)। আমি যতদূর জানি, তাতে বলতে পারি এই মন্তব্যের পিছনে যথেষ্ট সক্ষত কারণ আছে।" অক্তদিকে, সিরেরা লিওনের অধিবাসী মিঃ হেছ, সৃ ঠিক ক্যান্টেন বার্টনের মতোই সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলেছেন। কারণ, পশ্চিম আফ্রিকার উপকৃল অঞ্চলের প্রতিকৃল আবহাওরার "তার আমলেই স্বধেকে বেশি সংখ্যক কেরাণীর মৃত্যু হরেছিল" ( ফ্রান্টেন্টি, রিরাদ্-এর "আফ্রিকান স্কেচ্বুক্", থও ২, পৃঃ ২২২)।

হয়, তাহলে ধরে নিতে হয় যে আফ্রিকা মহাদেশে নিগ্রোরা যতদিন ধরে বসবাস করে আসছে কিন্বা মালয় ছীপপুর্ঞের দক্ষিণাংশে যতদিন ধরে বসবাস করছে পাপুরানরা, আর্মেরিকা ক্রান্তীয় অপ্সলের আদি বাসিন্দারা তার থেকে অনেক কম দিন ধরে সেথানে বসবাস করছে, আবার অন্য দিকে ভারতবর্ষের বৃক্ ফর্সা রঙের হিন্দ্রেরা যতদিন ধরে বসবাস করছে, তার চেয়ে অনেক আগে থেকে সেখানে বসবাস করছে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের ক্রম্কবর্ণ আদিবাসীরা।

বিভিন্ন মানবজাতির গায়েব রঙের মধ্যে কেন এত তারতম্য, এটা গায়বর্ণের দর্শ অর্জিত কোন বিশেষ স্থাবিধেরই স্মারক, নাকি জলবায়্র প্রত্যক্ষ প্রভাব-জানিত ফল, তার সঠিক বিশেষণ আমানের বর্তমান জ্ঞানের সাহায্যে করা সম্ভব নয়। তব্তু, জলবায়্র প্রভাবেব ব্যাপারটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কেননা কিছ্ কিছ্ উত্তরাধিকারম্লক প্রভাব যে কোন-না-কোন নির্দিণ্ট জলবায়্র দর্শই স্টিণ্ট হয়েছে, তা বিশ্বাস করার পক্ষে যথেণ্ট সঙ্গত কারণ রয়েছে।

দিতীর পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি, জীবনযাপনের অবস্থা শারীরিক কাঠামোকে সরাসরিভাবে প্রভাবিত করে থাকে, আর তার ফলে স্ট বৈশিষ্ট্যপ্রিল বংশ-পরন্পরায় সম্পারিত হয়। তাই দেখা যায় ইউরোপের লোকেরা কিছ্মিদন আমেরিকায় থাকলে তাদের চেহারার সামান্য পরিবর্তন ঘটে, এবং এই পরিবর্তনটা ঘটে অত্যুক্ত দ্রুত। তাদের শ্রীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গম্পাল কিছ্ম্টা লম্বা হয়ে যায়। কর্ণেল বার্নিস্ আমাকে বলেছিলেন, বিগত যুন্থের সময় আমেরিকার বে-সব জার্মান সৈন্য এসেছিল, তারা যখন আমেরিকান ব্রেতাদের জন্য বানানো রেডিমেড পোশাক পরে ঘ্রের বেড়াত, তখন তাদের চেহারাটা বড় হাস্যকর দেখাত। আসলে ঐ-সব পোশাকের সব অংশগ্রেছে কথারই একটা প্রমাণ ফুটে উঠেছে। এছাড়াও, দক্ষিণের প্রদেশগ্রিলতে তৃতীয় প্রজম্মের গৃহ-নাসদের

১৫। এ-বিবরে আবিসিনিরা, আরব ও অক্সান্ত অঞ্চলে বসবাদের প্রভাব সম্পর্কে ম'নির উ. ড ক্যাত্রেকাজের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য ( জ:, "রেভো দে কুর্ নাইভিফিক্", ১০ অক্টোবর, ১৮৯৮ পৃ: ৭২৪ )। থানিকফ্-এর লেখা উদ্ধৃত করে ড: রোল্ জানিরেছেন, জর্জিরাতে বসবাসকারী জার্মানদের অধিকাংশই তুংপুক্ষের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ কেল ও কালো চোথের মণি লাভ করেছে ( জ:, "Der Mensch, seine Abstammung", ১৮৯৫, পৃ: ৯৯ )। মি: ডি. ফোর্বস্ আমাকে জানিয়েছেন, আলিজ পর্বতমালার কুইচুরা জাতির লোকেরা উপত্যকার যে যে অঞ্চলে বসবাস করে, সেই সেই অঞ্চলের প্রকৃতি অনুযারী তাদের পরস্পরের গারের রঙের মধ্যেও ব্যাপক পার্থকা হোবা বার।

( house-slave ) দেখতে যে কৃষিগত দাসদের ( field-slave ) চেয়ে অনেকটাই আলাদা হয়ে গেছে—সে ব্যাপারে প্রমাণের অভাব নেই ।

তবে, সারা প্রথিবী জাড়ে ছড়িয়ে থাকা মানুষের বিভিন্ন জাতিগলের দিকে जनाता वाया याय्र—जापन मध्या जातितिक विभाग्ने गाव वर्गन्त शार्थका त्रसाहरू. সেগ্রাল প্রতাক্ষ প্রতিফলন নয়। এমনকি কোন নির্দিণ্ট অবস্হার মধ্যে বহুকাল বসবাস করাটাও এ-সব পার্থকা স্'িট করে না। এম্কিমোদের একমাত্র খাদাই হচ্ছে পশ্মাংস: এরা লোমওয়ালা মোটা পশ্চমের পোশাক পরে, কন্কনে ठे। जा जात **नीर्च काम**राभी अन्यकारतत मर्सा ( मर्स्य ७८५ ना ) पिन कांग्रेस । কিন্তু তাসন্তেও দক্ষিণ চীনের অধিবাসীদের সঙ্গে এদের এমন কিছু বিশাল পার্থক্য নেই. অথচ এই দক্ষিণ চীনের অধিবাসীরা বেঁচে থাকে প্রধানত উভিজ্ঞ খাদ্য খেরে, এবং প্রায় খালি গায়ে তাদেরকে দিন কাটাতে হয় প্রচন্ড গরম, রোদ-থলমল আবহাওয়ায়। দুর্গম উপক্লে তণলে সামুদ্রিক থাদোর উপর নির্ভব্ন করে জীবনযাপন করে বন্দ্রহীন ফাজয়ানরা। ব্রাজিলের বোটোকডো-রা অভ্যাতর ভানের গভীর নিরক্ষীয় অরণ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, উভিজ্জ খাদাই এদের প্রধান সন্বল। কিন্তু এইসব জলবায় ুগত পার্থ ক্য সত্ত্বেও এই গোণ্ঠীগ ুলির পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে ৷ "বিগ্লেং" জাহাজে যে ফুজিয়ানরা ছিল, কয়েকজন রাজিলবাসী তাদেরকে দেখে তো বোটোকুডো গোণ্ঠীর লোক বলেই মনে করেছিল। আবার ক্রাণ্ডীয় আমেরিকার অন্যান্য অধিবাসীদের মতো বোডোকুডোদের সঙ্গেও নিগ্নোদের বিপলে পার্থক্য দেখা ষায়। অথচ নিগ্রোরা বাস করে আতলান্তিক মহাসাগরের ঠিক বিপরীত পারে. তাদের এলাকার জলবায়রে সঙ্গে ক্রাম্তীয় আমেরিকার জলবায়রে প্রায় কোন পার্থ'ক্যই নেই, এবং নিগ্রোদের আচার-অভ্যাসও প্রায় এদেরই মতো।

শরীরের বিভিন্ন অংশের ব্যবহার বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়ার বংশান্ক্রমিক প্রতিক্রিয়ার ফলেই বিভিন্ন জাতির মধ্যে দেখা দিয়েছে নানান পার্থ ক্য—এ মতও গ্রহণযোগ্য নয় ( সামান্য কিছ্ প্রভাব অবশ্য থাকতে পারে )। যে-সব মান্ত্র্য সাধারণত ডিঙিত্তেই বসবাস করে, তাদের পাগ্লো কিছ্টো খাটো হয়ে যেতে পারে; যারা বসবাস করে উর্ভু জায়গায়, তাদের ব্লটা বেড়ে উঠতে পারে আয়তনে; যাদেরকে সারাক্ষণ কোন-না-কোন ইন্দ্রিয় ব্যবহার করতে হয়, তাদের সেই ইন্দ্রিয়ের কোটরটি আয়তনে বড় হয়ে উঠতে পারে এবং তাদের মুখের আদলেও ঘটতে পারে কিছ্ পরিবর্তন। সভ্য জাতিগ্রেলির মধ্যে চোয়ালের ব্যবহার অনেক কমে গেছে বলে ( আগে বিভিন্ন মনোভাব প্রকাশ করার জন্য

চোরালের বিভিন্ন পেশীতে বিভিন্ন ভঙ্গী ফোটাতো মানুষ ) তাদের চোরাল আরতনেও অনেক ছোট হয়ে গেছে আর বৃশ্বিবৃত্তিগত কাজ বেশি করার দর্শ তাদের মহিতক আরতনে বড় হয়ে উঠেছে। এই দৃয়ের মিলিত প্রতিক্রিয়ায় সভ্য মানুষ্বের চেহারা বন্যদের থেকে অনেকটাই আলাদা হয়ে গেছে। কোন জাতির মানুষ্বের দৈহিক উচ্চতা যদি বেড়ে যায় আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মহিতকের আরতন যদি না বাড়ে, তাহলে (খরগোশদের ব্যাপারে আগে যা বলা হয়েছে, তার আলোকে বিচার করলে মনে হয় ) তাদের করোটির গঠন কিছুটা লম্বাকৃতির (dolichocephalic) হয়ে উঠতে পারে।

শেষতঃ, পরস্পর সম্পর্কায়ন্ত শারীরিক বাশির বে নিয়মটিকৈ আমরা আজও ভালভাবে ব্ৰেথে উঠতে পারিনি, তা-ও অনেক সময় সক্লিয় ভূমিকা নিয়ে থাকে। যেমন, পেশীসমহের বিপলে বান্ধি এবং অক্ষিকোটরের অনেকখানি বেডে যাওয়ার মধ্যে একটা আল্তঃসম্পর্ক আছে । উত্তর আমেরিকার মান্দানদের গারন্তক আর চুলের মধ্যে এবং চুলের বিন্যাস ও তার রঙের মধ্যে স্বস্পন্ট আশতঃসম্পর্ক আছে ।<sup>১৬</sup> স্বকের রঙ আর স্বক থেকে নিগ*ত* গম্পের মধ্যেও আছে একটা আশ্তঃসম্পর্ক । ভেডাদের শরীরের কোন একটা নির্দিণ্ট অংশে লোমের সংখ্যা আর রোমকাপের সংখ্যাও আশ্তঃসম্পর্কায়ত্ত । আমাদের গাহপালিত পশাদের সঙ্গে তলনা করে দেখলে মানুষের শারীরিক কাঠামোর বিভিন্ন পরিবর্তনকেও হয়ত এই আশ্তঃসম্পর্ক যাত্ত্ত পরিবর্ত নের নীতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন মানবজাতির মধ্যেকার বাহ্যিক বৈশিণ্টা-গত পার্থকাগ, লিকে বিভিন্ন জাতির জীবনযাপনের অবস্থার প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে. কিম্বা কোন কোন অঙ্গকে লাগাতারভাবে ব্যবহার করার ফল হিসেবে, অথবা বিভিন্ন অঙ্গের আল্তঃসম্পর্কের নীতির সাহাব্যে মোটেই বথাবথভাবে वााथा। कता यात्र ना । তাহলে এবার খ'জে দেখা यात्र यে, একজন मान्यात्र সঙ্গে অপর একজন মানুবের বে-সব ছোটখাট পার্থক্য থাকে ( এরকম পার্থক্য একাশ্তই স্বাভাবিক ), সেগ্রাল বহু প্রজম ধরে প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহাযো বজায় থেকেছে কিনা এবং বেডে উঠেছে কি না। কিম্নু এক্ষেত্রে প্রথমেই **আপত্তি** 

১৬ । মি: কার্টনিন বলেছেন, মান্দানদের সমগ্র গোঞ্জীতে সমস্ত বরসের মাত্মব এবং নারী-পুরুষ সর মিলিরে শ্রন্তি ১০-১২ জনের মধ্যে একজনের উত্থল রূপালী-ধুসর বর্ণের চুল খাকে, আর এটা বংশগতভাবেই সঞ্চারিত হয় ( ফ্র:, "রুর্থ আনেরিকান ইণ্ডিয়ান সূ", ভূতীর সংস্করণ, ১৮৪২, খণ্ড ১, পৃঃ ৪৯ ) । এরকম লোকেদের চুল ঘোড়ার কেশরের মতো মোটা আর কর্কশ হরে থাকে, বাধবাকীদের চুল পাতলা ও কোমল।

তলে বলা বায়—বে-সব পার্থক্য মানুষের পক্ষে সহায়ক, কেবলমাত সেগালিই এভাবে বজ্ঞায় থাকতে পারে। আমাদের বিচার-বৃদ্ধি অনুযারী বলা যায় ( ভুল হওয়া নিতাশ্তই স্বাভাবিক), বিভিন্ন মানবজাতির মধ্যেকার পার্থকাগলে তাদেরকে কোনরকম প্রত্যক্ষ বা বিশেষ স্থাবিধে দেয় না। অবশ্য মান্ধের মননগত, নৈতিক বা সামাজিক গুণোবলীর পার্থক্য সম্বন্ধে এ কথাটা প্রযোজ্য নয়। বিভিন্ন মানবজাতির যাবতীয় বাহ্যিক পার্থক্য নিয়তই পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এ থেকেও বোঝা যায় যে এইসব পার্থক্য খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, কেননা গ্রেম্বপূর্ণে ব্যাপার হলে বহুদিন আগেই এগুলি হয় একটা স্হায়ী রপে নিত এবং দেই অনুযায়ীই বজায় থাকত, অথবা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। প্রাণিতম্ববিদরা যাকে প্রোটিআন বা পলিমরফিক (protean or polymorphic) य**ल था**रकन, जात मान क्यांभारत मान स्वतं मान मान आहा। क्ये প্রোটিআন বা পলিমরফিক: অত্যন্ত পরিবর্তনশীল চরিত্রের হরে থাকে, আর তার কারণ হল, প্রথমত, এই বিভিন্নতাগুলি নিতাশ্তই গুরুত্বীন, এবং বিতীয়ত, এর ফলে তারা প্রাকৃতিক নির্বাচনের আওতার বাইরে থেকে বেতে পেরেছে। এতক্ষণ পর্যাত্ত আমরা নানাভাবে বিভিন্ন মানবজাতির মধ্যেকার পার্থাকোর কারণ খোঁজার ব্যর্থ চেন্টা করেছি। কিন্তু একটা গ্রের্ডপূর্ণ বিষয় আমাদের আলোচনায় আর্দোন—যৌন নির্বাচন (sexual selection)। মানুষ এবং অন্যান্য বহু জীবজন্তুর উপর এই যৌন নির্বাচনের যথেণ্টই প্রভাব আছে। অবশ্য, বিভিন্ন জাতির মধ্যেকার যাবতীয় পার্থ কা যৌন নির্বাচনের ফলেই গড়ে फेटेर - कथा यामि वलरा हार्रेष्टि ना । यामल करे ककी विषयर गाँउ অব্যাখ্যাত রয়ে গেছে। আমাদের স্বন্ধ জ্ঞান নিয়ে এ-ব্যাপারে আমরা শুখু এটাকুই বলতে পারি বে, মানুষে মানুষে কিছু-না-কিছু ছোটখাট পার্থকা বেহেতু থাকেই—বেমন কার্বর মাথা একটা গোল হয়, কার্বর বা চ্যাণ্টা, কার্বর নাক টিকালো আবার কার্বের বা থ্যাবড়া—তাই সময়ের সঙ্গে এইসব পার্থক্য একটা স্থায়ী আর নির্দিষ্ট রূপে নিতে পারত, বদি এইসব পার্থক্যের পিছনের কারণগ্রেল আরও স্থানিদি ভিভাবে ক্রিয়া করত এবং যদি তার সঙ্গে যুক্ত হত स्मीर्घकानवाभी जन्जीर्ववार वा तकुमन्वन्थयः नाती-भृतुत्स्वत्र मर्था भिन्न। এই পার্থকাগ্রলি সাময়িক বা অস্হায়ী চরিতের হয়ে থাকে, যে বিষয়ে এই বইয়ের বিতীয় পরিচ্ছেদে কিছু আলোচনা করা হয়েছে, এবং যথোপযুক্ত অভিধার অভাবে এগ্রালিকে প্রায়শই স্বতঃস্কৃতে পরিবর্তন বলে চিহ্নিত করা হয়। আমি একপাও বলতে চাইছি না যে যৌন নির্বাচনের ব্যাপারটাকে বিজ্ঞানসম্মত

পার্যাতিতে নির্ভুলভাবে চিচ্ছিত করা যায়। তবে, এই যৌন নির্বাচন অসংখ্য জীবজন্তুর ক্ষেত্রেই এক নির্ধারক ভ্রমিকা নিয়েছে। কাজেই, এই বিষয়টা যদি মান,মের মধ্যেও কোন পরিবর্তন না ঘটিয়ে থাকে, তাহলে তা এক বিচিন্ত ঘটনা হিসেবেই প্রতিভাত হবে যার কোন ব্যাখ্যা নেই। সেইসঙ্গেই দেখানো যায় যে মান,মের বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে-সব পার্থক্য রয়েছে, যেমন গায়ের রঙ, রোমশতা, ম্থের আদল ইত্যাদি বিযয়ে, এগালি এমন ধরণের পার্থক্য যা যৌন নির্বাচনের ফল হিসেবে উভ্তুত হতেই পারে। কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে যথাযথভাবে আলোচনা করতে হলে গোটা প্রাণী-জগণ্টারই পর্যালোচনা করতে হয়। তাই এ বইয়ের দিতীয় খণ্ডে আমি মলেত এই বিষয়টা নিয়েই আলোচনা করেছে। সবণেষে আমি আবার মান,ষের প্রসঙ্গেই কিছ্ আলোচনা করব, এবং যৌন নির্বাচন তাকে কতটা পরিবতিত করেছে দেখানোর পর এই প্রথম খণ্ডের বিভিন্ন পরিচ্ছেদের একটা সারসংক্ষেপ উপস্হাপিত করব।

## সারসংক্ষেপ এবং উপসংহার ( তৃতীয় খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদ )

ভাষাদের প্রধান সিদ্ধান্ত হল, কোন নিম্নতর জীব থেকেই উভ**ু**ত হরেছে মাসুধ—বিকাশের ধরণ —মাসুষের বংশবৃত্তান্ত—মননগত ও নৈতিক গুণ—যৌন নির্বাচন—উপসংহার।

এই গোটা বইটার একটা ছোটু সারসংক্ষেপ হাজির করা গেলে এর মলে বিষয়গ্রালি পাঠকের কাছে স্পণ্ট হয়ে উঠবে বলে আশা করা ষায়। এখানে যে সমস্ত মন্ত অভিবান্ত হয়েছে, তার মধ্যে অনেকগ্রালি নিছকই অনুমানভিজ্কি, এবং কোন কোনটা ভুল বলেও প্রমাণিত হবে। তবে, গোটা বইটাতে আমি যেখানেই কোন একটা মতের পক্ষে দাঁড়িয়েছি, তখন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কেন আমি সেই মত সমর্থন করছি—তার কারণও দেখানোর চেণ্টা করেছি। মানুষের ইতিহাসের কিছ্ম জটিল সমস্যার উপরে কতটা আলোকপাত করতে পারে বিবর্তনবাদ, তা খাজে দেখা দরকার ছিল। বিজ্ঞানের অগ্রগতির পক্ষে লাশ্ত তথ্য অত্যাত ক্ষতিকর, কেননা এগ্রালি দার্ঘাদিন ধরে চাল্ম থেকে লাশ্ত ছড়ায়। কিণ্ডু কিছ্মটা যুক্তি-প্রমাণবিশিণ্ট কোন লাশ্ত দ্ভিভঙ্গী খুব একটা ক্ষতিকর হয়ে ওঠে না, কারণ সেই দাণ্টিভঙ্গীর লাশ্ত প্রমাণের ব্যাপারে অনেকেই উৎসাহী হয়ে ওঠে। লাশ্তিটা প্রমাণ করা গেলে ভুল-ঠিকানায় ষাওয়ার একটা পথ বন্ধ হয়ে যায় আর সেই—সঙ্গেই অনেক সময় খালে যায় সত্যের ঠিকানাম্থী পথের দা্মার।

কোন নিম্নতর জৈবিক র প থেকে বিবর্ত নের মধ্যে দিয়েই মান্ষ উভ্জেত হয়েছে
—এটাই এ বইয়ের প্রধান সিম্পাত, এবং বহু অভিজ্ঞ প্রাণিতত্ববিদই এখন এই
দ্ভিউলী সমর্থন করেন। যে বনিয়াদের উপর এই সিম্পাত্তি গড়ে উঠেছে,
তা কখনোই নাকচ হয়ে যেতে পারে না। কারণ, মান্ষ ও নিন্নতর প্রাণীদের
হুণগত বিকাশের মুধ্যেকার এবং শারীরিক গঠন-কাঠামোর অসংখ্য বিষয়ের মধ্যেকার
হানিষ্ঠ সাদ্শ্য ( যেগ্লির কোনটা হয়ত অত্যত গ্রেছপূর্ণে, আবার কোনটা
বা নিছকই মাম্লী), তার শরীরের মধ্যে এখনও পর্যন্ত টিকে থাকা নানান
ল্থেপ্রায় অংশ, এবং তার মধ্যে মাঝে মাঝে প্রেবিস্হায় প্রজাবর্তনের যে
অস্বাভাবিক লক্ষ্ণ দেখা বায়—এই বিষয়গভ্লিকে কোনভাবেই অস্বীকার করা বায়
না। এগভ্লে সম্বন্ধে অনেকদিন আগে থেকেই নানা কিছু জানা গেছে, কিন্ত

মানুষের উভবের সঙ্গে এগুলির সম্পর্কটা কী—তা কিছুদিন আগে পর্যন্তও काना बार्रान । আक्र সমগ্र क्षीयकशर সন্বন্ধে আমরা যে खान वर्कन कर्ताह, তার আলোকে বিচার করলে এগুলের তাৎপর্য দিনের আলোর মতোই স্পণ্ট হয়ে **७८**ठे । এই বিষয়গ**্লি**কে অন্যান্য কিছু বিষয়ের সঙ্গে যু**ত্ত** করে বিজ্ঞোষণ করলে, যেমন একই প্রজাতির সদস্যদের পারস্পরিক সাদৃশ্য, অতীতে এবং বর্তমানে তাদের ভৌগোলিক বিন্যাস এবং তাদের ভতোত্তিক পারম্পর্যের সঙ্গে যুক্ত করে বিশেলষণ করলে, সবকিছার মধ্যে বিবর্তনবাদের অমোঘ নীতিটাই আমাদের সামনে একাশ্ত স্পন্ট হয়ে ফুটে ওঠে। এই সবকটি বিষয়ই ভাশ্ত, এমন ভাবাটা নিতাত্তই অর্থাহীন। প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনাবলীকে যারা কিছত্র বিচ্ছিন ঘটনার সমণ্টিমাত্র বলে দেখতে (বনারা যেভাবে দেখে) রাজি নয়, তারা কোনমতেই আর মেনে নেবে না যে মানুষ পরেরাপর্রার এককভাবে, সবার থেকে বিচ্ছিন্নভাবে স্ভিট হয়েছে। মানবশিশরে ভাগের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর, বেমন কুকুরের, লুণের সাদৃশ্য : অন্যান্য দতন্যপায়ী প্রাণীদের করোটি, অঙ্গ-প্রতাঙ্গ ও সমগ্র দৈহিক কাঠামোর সঙ্গে মানুষের করোটি, অঙ্গ-প্রতাঙ্গ ও দৈহিক কাঠামোর মিল ( এ-সব অঙ্গ যে কাজেই ব্যবস্থাত হোক না কেন ) : শারীরগঠনের বিভিন্ন অংশ या ठ्रुप्शन न्वनाशाहीत्तव मत्यारे तथा याह्र वथह সाधावणव मान्यतव मतीत থাকে না, এমন কিছু অংশ—বেমন বেশ কিছু পেশী, কখনো কোন মানুষের শরীরে হঠাৎ দেখতে পাওয়া, এবং এ-রকম আরও অনেক বিষয় থেকে এটা न्भण्डें दावा याद्र— य यापि भाव'भावा प्रतक माण्डे राह्र वनामा न्छनाभारा वागीता, स्मर्ट ५करे भार्तभारत थाकरे मानास्वत छेडव रसाह । আমরা দেখেছি, শরীরের সমস্ত অংশের ব্যাপারে এবং মানসিক ক্ষমতার কেতে মানাবে মানাবে হরেক রকমের ফারাক থাকে। নিয়তর প্রাণীদের মধ্যে যে-সব কারণে এ-ধরণের পার্থকা বা বিভিন্নতা সূচিট হয় এবং সেগালের ব্যাপারে বে-সব নিয়ম ক্রিয়াশীল থাকে, মানুষের ক্ষেত্রেও সেইসব কারণ ও নিয়মগর্বাল সমানভাবে প্রযোজ্য। নিশ্নতর প্রাণী এবং মান্ত্র —উভয়ের ক্ষেত্রেই বংশগতির একই নিয়ম কাছ করে। হাতের কাছে জীবনযাপনের যতটাুকু উপকরণ থাকে, তার পরিধি ছাড়িয়ে দ্রত বেড়ে চলে মানুষের সংখ্যা। ফলে দেখা দেয় অস্তিত রক্ষার জন্য কঠোর সংগ্রাম, আর স্থবোগ পেলেই সক্রিয় হয়ে ওঠে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়য়। একই ধরণের বেশ বিছা সুস্পণ্ট পার্থক্য বা বিভিন্নতা বংশপরম্পরারমে চলতে থাকাটা এ ব্যাপারে মোটেই অভ্যাবশ্যক নয়, মান্যবের একের সঙ্গে অপরের বে সামান্য পার্থক্য থাকে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠার জন্ম

সেট্-কৃই যথেণ্ট। আবার এমনটা মনে করারও কোন কারণ নেই যে একই প্রজাতির অত্যাত প্রতিটি প্রাণীর শরীরের প্রতিটি অংশের সঙ্গে অন্য প্রজাতির প্রাণীদের শরীরের অংশগর্নলির পার্থাক্য হ্বহ্ন একইরকম। দীর্ঘাকাল ধরে কোন অঙ্গ ব্যবহৃত বা অব্যহৃত হতে থাকলে তার বংশান্ত্রমিক প্রতিক্রিয়াও অনেকটা প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতো একটা ভূমিকা নের। শরীরের যে-সমস্ত পরিবর্তন একসময় খ্বই গ্রুব্রুপর্ণ ছিল অথচ আজ আর ষেগ্নলির বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই, সেগর্নলি বহুনিন ধরে বংশপরস্পরাক্রমে সন্ধারিত হয়ে চলে। শরীরের কোন একটা অংশ পরিবর্তিত হলে অন্যান্য অংশগর্নলিও আন্তঃসম্পর্কের নিরুমের দর্লণ পরিবর্তিত হয়। আন্তঃসম্পর্কার্ক অঙ্গবিকৃতির নানান ঘটনার মধ্যে এর নজির আমরা পেয়েছি। জীবনযাপনের পারিপান্দিক, যেমন স্মপ্রের খাদ্য, উষ্ণতা বা আর্দ্রতা ইত্যাদির প্রত্যক্ষ ও স্থানিদিন্ট প্রভাবেরও একটা ভূমিকা আছে বলে ধরে নেওয়া যায়। আর শেষতঃ শারীরিকভাবে খ্বই কম গ্রুব্রুপর্নণ এবং কয়েকটি যথেণ্ট গ্রুব্রুপর্নণ বৈশিণ্ট্য অজিন্ত হয়েছে যৌন নির্বাচনের সাহাযে।

মান্য এবং অন্যান্য প্রতিটি প্রাণীর শরীরেই এমন কিছু কিছু অংশ থাকে, আমাদের সীমিত জ্ঞানে মনে হয় ষেগালি এখন তার কোন কাজেই লাগে না বা আমেও লাগত না, এবং এই কাজে না-লাগার কারণ হয়ত জীবনষাপনের সাধারণ অকহা কিন্বা একের সভেগ অন্যদের যৌণ সম্পর্কের মধ্যেই নিহিত। কোন একটি ধরণের নির্বাচন অথবা অংগগলের ব্যবহার বা অব্যবহারের -বংশান্ক্রমিক প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে এইসব অপ্রয়োজনীয় অংশগ্রেলির উভবের ব্যাখ্যা করা বায় না। তবে, আমরা আমাদের গৃহপালিত পশ্লের শরীরে -কখনও কখনও যে-সব অঙ্তে ও স্থান্সণ্ট গঠন-কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই, সেগালির অজানা কারণসমহে যদি তাদের সকলকার মধ্যে সমানভাবে কাজ করত, তাহলে ঐ বৈশিষ্টাগালি সম্ভবত ঐ প্রজাতির সকল সদস্যের মধ্যেই ফুটে ষ্টেতে দেখা যেত। এ-ধরণের পরিবর্তনের কারণ কী, ভবিষ্যতে তা জানতে পারার আশা করতে পারি আমুরা, বিশেষত অংগবিকৃতির ব্যাপারটার সাহায্যে এই ·কারণগুলো বোঝা যেতে পারে। বহু পর্য বেক্ষক, যেমন ম<sup>\*</sup>সির কামিল দারেল্ড, রে কঠোর পরিশ্রম করে চলেছেন, তা ভবিষ্যতে খুবই সম্ভাবনাময় ভ্রমিকা নিতে পারে। সাধারণভাবে আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে প্রতিটা ছোঁটখাট র্ণবিভিন্নতা এবং প্রতিটা অভগবিকৃতির কারণ চারপাশের অবস্হার চারিতের মধ্যে -শতটা না নিহিত থাকে, তার চেয়ে অনেক বেশি নিহিত থাকে প্রাণীদের শারীরিক

কাঠামোর মধ্যেই। অবশ্য বহু ধরণের শারীরিক পরিবর্তন ঘটানোর ব্যাপারে: নতুন ও পরিবর্তিত অবস্থা নিঃসন্দেহেই একটা গ্রেহ্তব্পর্ণে ভূমিকা পালন করে থাকে।

বে-সব উপায়ের কথা এইমান্ত বলা হল সেগন্ধির সাহায্যে এবং সম্ভবত এখনও পর্যান্ত অনাবিশ্বকৃত আরও কিছ্ম উপায়ের সাহায্যেই মানুষ তার আজকের অবস্থায় উমাত হয়েছে। কিন্তু মানুষ যখন থেকে সতি্যকারের মানুষ হয়ে উঠল, তখন থেকেই গড়ে উঠতে থাবল বিভিন্ন পূথক পূথক জাতি, বা আরও সঠিক অর্থে বললে, বিভিন্ন উপ-প্রজাতি। এ-রকম কোন কোন উপ-প্রজাতির মধ্যে, যেমন নিপ্রোও ইউরোপিয়াননের মধ্যে, পার্থাক্য এতই বেশি যে এই দুই শাখার দু'জন মানুষকে কোন প্রাণিতন্ত্রবিদের কাছে হাজির করলে এবং তাদের সম্বন্ধে আর কোন তথ্য তাকৈ না জানালে, তিনি নির্ঘাণ্ড এদের দুজনকে দুটি পূথক প্রজাতির সদস্য বলে চিহ্নিত করে দেবেন! তাসত্ত্রেও, সমস্ত জাতির মানুষদের দৈহিক কাঠামোর অসংখ্য ছোটখাট বিষয় এবং মানসিক বহু বৈশিশ্বটা একইরকম। এর কারণ একমান্ত এ-ই হতে পারে যে, তারা প্রত্যেকেই কোন এক সাধারণ পূর্বাপ্রমার কাছ থেকে এগালি অর্জান করেছে উত্তরাধিকার সারে। আর এইসব বৈশিশ্বটার্মাণ্ডত সেই আদি পূর্বাপ্রম্বকে মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করাই শ্রেয়।

একটা জাতি থেকে আর একটা জাতির পার্থক্য এবং মলে বংশের থেকে প্রত্যেক জাতির পার্থক্যের উৎস কোন এক আদি মানব-মানবীর মধ্যেই নিহিত ছিল—এমনটা ভাবলে ভুল হবে। আসলে পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে জীবন-যাপনের অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার পক্ষে যারা অধিকতর উপযুক্ত ছিল (কেউ কিছনটা বেশি, কেউ কিছনটা কম), তারা ঐ অবস্থার পক্ষে অনুপর্যক্রদের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যায় টিকে থাকতে পেরেছিল। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিল রয়েছে সেই প্রক্রিয়ার, যেখানে মানুষ মিলনের জন্য কোন নির্দিণ্ট ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বেছে নেয় না, বরং শুখু উৎকৃষ্টতর ব্যক্তিদের সাহাব্যেই সম্ভান উৎপাদন করায় এবং নিকৃষ্টতরদের অবহেলা হরে। এইভাবে ধীরে ধীরে অথচ স্থানিশ্চিতভাবে সে তার নিজের বংশ বা গোষ্ঠীকে পরিবর্তিত করে এবং অসচেতনভাবেই গড়ে তোলে এক নতুন বংশধারা। কাজেই, কোনরকম নির্বাচন ব্যতীতই অজিত পরিবর্তনের ব্যাপারে, এবং নির্দিণ্ট জীবটির প্রকৃতি ও চারপাশের অবস্থার প্রভাবের ফলে অথবা জীবনযাপনের পরিবর্তিত আচারণ অভ্যাসের ফলে উড্তে বিভিন্নতাসমূহের দর্শ কোন একজোড়া নারী-প্রেম্ব ঐ

একই দেশে বসবাসকারী অন্য নারী-প্রের্খদের চেরে বেশি পরিমাণে পরিবর্তিত হতে পারে না, কেননা এদের সকলকার মধ্যে অবাধ যৌনমিলনের দর্বণ অবিরাম একটা সংমিশ্রণ ঘটেই চলে।

মানুষের ভুণাক্তার গঠন-কাঠামো, নিন্দতর প্রাণীদের সঙ্গে তার সাদুশ্য, তার শরীরের বিভিন্ন লপ্তেপ্রায় অঙ্গ এবং মাবে-মাঝে তার্মমধ্যে পর্বোকহায় প্রত্যাবর্তনের যে প্রবণতা দেখা যায়--- এগালি থেকে আমরা আমানের আদি পরে পরে বুবদের অবস্হা কিছুটো অনুমান করতে পারি এবং জীবজগতের সমগ্র সারিতে তাদের সঠিক স্থানটাও মোটামুটি নির্ধারণ করতে পারি। আমরা জেনেছি যে কোন এক রোমশ, লেজবিশিষ্ট চতুৎপদী প্রাণী থেকেই উভতে হয়েছিল মানুষ, ষে প্রাণীটি সম্ভবত ব্যক্ষবাসী ছিল এবং বসবাস করত পূর্ব গোলার্যে। কোন প্রাণিতত্ববিদ যদি এই প্রাণীটির সমগ্র দৈহিক-কাঠামো পরীক্ষা করে দেখার সুষোগ পেতেন, তাহলে খাব সম্ভবত তিনি এদেরকে ঠিক পার্ব গোলার্ধের এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বাদরদের আরও প্রাচীন পরেপরের্ঘদের মতো চতম্পদী দতনাপায়ী প্রাণী (quadrumana) হিসেবেই চিহ্নিত করতেন। চক্তপদী দ্তন্যপায়ীরা এবং বাবতীয় উন্নততর দ্তন্যপায়ীরাই সম্ভবত উদ্ভত হয়েছে কোন এক প্রাচীন ক্যাঙার, জাতীয় প্রাণী থেকে, এই ক্যাঙার, জাতীয় প্রাণী উল্ভতে হয়েছিল কোন উভচর-সন্শু জীব থেকে বহু বিচিত্র রূপের মধ্যে দিয়ে বিবর্তানের ধারায়, আবার এই উভচর-সন্দ জীবের উত্তব ঘটেছিল মাছের মতো কোন জীব থেকে। স্থদরে অতীতের ধসের কয়াশা সরালে বোঝা যায়— সমস্ত মেরুদ্রন্ডী প্রাণীর আদি পর্বেপরেন্থ ছিল নিঃসন্দেহেই কোন জলচর প্রাণী, তাদের শরীরে ফুলকা থাকত, স্মী ও পরেষ উভর লিঙ্গই একই শরীরে বিদামান থাকত, এবং শরীরের সবথেকে গ্রের্স্পর্ণে অঙ্গগ্রলি (ষেমন মন্তিত্ব বা হল পিশ্ড ) ছিল অসম্পর্ণভাবে বিকশিত বা একেবারেই **অবিক**শিত। **ঐ-সব প্রাণীদের সঙ্গে সবথেকে বেশি মিল খ**ঁজে পাওয়া যায় বর্তমানে**র সাম**্বীদুক জীব অ্যাসিডিয়ানের শকেকীটের সঙ্গে।

মান্বের উত্তব সম্বম্থে এই সিম্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর সবথেকে গ্রের্থপূর্ণ সমস্যা হিসেবে সামনে এসে দাঁড়ায় আমাদের মননগত ক্ষমতা ও নৈতিক প্রবণতার প্রশন্টা। কিম্তু বিবর্তনবাদে যারা বিশ্বাস করেন, তারা সহজ্ঞেই ব্বে নিতে পারেন যে, উষততার জীবজ্ঞস্তুদের ব্যিশ্বর্তিগত ক্ষমতাও (যে ক্ষমতার ধরণটা ঠিক মান্বের ব্যিশ্বর্তিগত ক্ষমতারই মতো, যদিও মান্তাগত পার্থকাটা বিপ্লে) বিকশিত হয়ে চলে। তাই দেখা যায় উষততার জাতের বাদের বা বনমানুষদের

সঙ্গের মাছেদের, কিন্বা পি'পড়েদের সঙ্গে ক্ষান্ত কোন কীটেদের মানসিক ক্ষমতার পার্থক্য বিপলে। কিন্তু তাসন্থেও এদের মানসিক ক্ষমতার বিকাশের প্রশ্নটা খনুব একটা জটিল নয়, কেননা আমাদের গৃহপালিত জীবজন্তুদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই বে তাদের মানসিক ক্ষমতা পরিবর্ত নশাল এবং এই পরিবর্ত নগালি উর্জ্বাধিকারসত্রে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। প্রকৃতির কোলে স্বাধান অবস্থার থাকার সময় এগালি বে জীবজন্তুদের পক্ষে অত্যন্ত গ্রের্জ্বপূর্ণ ভ্রমকা নেয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই, এই ব্যাপারটা প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে তাদের অগ্রগতির অনাকলে। মানাক্ষের সন্দেশেও এই একই সিখান্ত কয়া চলে: অত্যন্ত স্প্রাচীন কালেও মননশক্তি তার পক্ষে চড়োন্ত গর্মত্বপূর্ণ ছিল, এই শক্তির সাহাযোই সে উত্তাবন করেছিল ভাষা এবং ব্যবহার করেছিল সেই ভাষাকে, তৈরী করেছিল নানান হাতিয়ার, উপকরণ, ফান ইত্যাদি; আর নিজের সামাজিক আচার-অভ্যাসের বলে বহুদিন আগেই সে সমন্ত সজীব প্রাণীদের মধ্যে শ্রেণ্ড প্রাণীর স্থান অর্জন করেছিল।

আধা-উত্তাবন এবং আধা-সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে ভাষাকে মান্দ বখন থেকে ব্যবহার করতে শ্রুর্ করল, তখন থেকে তার মননশান্তর বিকাশও ঘটে চলল প্রতালে। কারণ ভাষার অবিরাম ব্যবহার প্রতিক্রিয়া ঘটাতো মাল্লকে এবং তা সন্ধারিত হত উত্তরাধিকারস্কে। এটা আবার ছাপ ফেলতো ভাষার অগ্রগতির উপর। মিঃ চন্সি রাইট চমংকারভাবে বলেছেন, নিন্নতর প্রাণীদের তুলনায় মান্বের মাথা যে তার শরীরের থেকে অপেক্ষাকৃতভাবে বড় হয়, সন্তবত তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, সেই প্রাচীনকালে কোন সাদামাটা ধরণের ভাষা ব্যবহার করার দর্শই তার মাথাটা শরীরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বড় হয়ে গিরেছিল। ভাষা হচ্ছে এক আশ্রুর্ব স্বৃত্তি, বা সমন্ত জিনিস ও গ্রেণ বা ক্ষমতার জন্য আলাদা আলাদা সংকেতের জন্ম দিয়েছে, মান্বের মধ্যে গড়ে তুলেছে স্ক্রেভল চিন্তাধারা, বা নিছক ইন্দ্রিয়গত অন্ভ্রতি থেকে কখনোই গড়ে উঠতে পারত না বা গড়ে উঠলেও তাকে টিকিয়ে রাখা যেত না। মান্বের উনতের মননগত ক্ষমতাসমূহ—যেমন যুক্তিয়েগা, বিভিন্ন ঘটনার সার-সংকলন, আশ্বসচেতনতা প্রভৃতি—সন্তবত গড়ে ওঠে অন্যান্য মানসিক ক্ষমতার অবিরাম অপ্রগতি ও অনুশীলনের ফলেই।

নৈতিক গ্রেণাবলীর বিকাশের প্রশ্নটা আরও চিন্তাকর্ষক। এর বনিয়াদ নিহিত থাকে সামাজিক প্রবৃত্তির মধ্যে, পারিবারিক বন্ধনও যার অন্তর্ভুক্ত। এই প্রবৃত্তি-গ্রন্থিল অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির এবং নিন্দতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই প্রবৃত্তিগ্রন্থিল করেকটি নির্দিণ্ট কাজের দিকে বিশেষ প্রবণতা সৃণ্টি করে থাকে। কিন্তু ভালবাসা আর সহান্ত্তির স্থানির্দিণ্ট বোধ হচ্ছে আরও গ্রেক্পের্ণ বিষয়। সামাজিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন জীবজন্তুরা পরস্পরের সাহচর্যে আনন্দ পায়, বিপদের সময় একে অপরকে সতর্ক করে দেয় এবং একে অপরকে নানাভাবে রক্ষা ও সাহাষ্য করে। এই প্রবৃত্তিগর্নলি কিন্তু একই প্রজাতির সকল সদম্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না, এগর্নলি প্রযোজ্য হয় কেবলমাত্র একই গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যদের মধ্যেই। যেহেতু এগর্নলি প্রজাতির পক্ষে অত্যাত মঙ্গলজনক, তাই ধরে নেওয়া ষায় যে খ্রুব সম্ভবত প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়েই এগর্নল অজিভি হয়েছিল।

নৈতিকগুণসম্পন্ন প্রাণী একমাত্র তাকেই বলা চলে, যে তার নিজের অতীভ কার্যকলাপ এবং সেগ, লির উন্দেশ্য সম্বন্ধে চিম্তা-ভাবনা করতে, আর সেইসব কাজের কোন কোনটাকে সঠিক ও কোন কোনটাকে বেঠিক বলে চিহ্নিত করতে সক্ষম। এ-কথা অনম্বীকার্য যে একমাত্র মানুষ্ট এইসব ক্ষমতার অধিকারী, আর নিম্নতর প্রাণীদের সঙ্গে তার যাবতীয় পার্থক্যের মধ্যে এটাই হচ্ছে সবথেকে গ্রের্থপূর্ণ। কিন্তু চতুর্থ পরিচ্ছেদে আমি দেখানোর চেন্টা করেছি যে নৈতিক বোধ সাণি হয়, প্রথমত, সামাজিক প্রবাত্তিসমূহের চিরস্হায়ী ও সদা-বর্তমান প্রকৃতির দর্মণ ; বিতীয়ত, কোন কাজ সম্বন্ধে নিজের প্রতি-বেশীদের অনুমোদন বা অননুমোদনকে মানুষ মূল্য দেয় বলে; এবং তৃতীয়ন্ত, তার মানসিক ক্ষ্মতার উন্নততর কার্যকলাপের দর্শে, যেখানে অতীতের ক্ষ্মীড তার মনের পর্দার ফটে থাকে নিখনতভাবে। এই শেষোক্ত বিষয়টিতেই সে নিশ্নতর थागौरनत स्थरक भूरताभूति वालामा । मत्नत अहे क्रमाजात मत्रूग मान्स वासा হয় অতীত আর ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে, এবং অতীতের ঘটনাগালির মল্যোমণ করতে। তাই দেখা যায় কোন সাময়িক আকাৎখা বা আবেগ মানুদ্রের সামাজিক প্রবৃত্তিকে কিছুক্ষণ বা কিছুদিনের জন্য দমিয়ে রাখার পর সে বিষয়টা নিয়ে চিম্তা-ভাবনা করে এবং ঐ প্রশামত হয়ে আসা তাড়নাটিকে তুলনা করে সদা-বর্তমান সামাজিক প্রবৃত্তির সঙ্গে। তখন তার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে একটা অসম্প্রণিটর ভাব—আসলে অভৃপ্ত যে-কোন প্রবাহিত্ত মানুষের মধ্যে অসম্ভোষের জন্ম দেয়। অতঃপর সে সিম্পান্ত নেয় যে ভবিষাতে সে আর ও-রকম কাজ করবে ना । এটাকেই আমরা বিবেকবোধ বলে থাকি। অন্য কোন প্রধ, ভির থেকে অধিকতর জোরদার বা দীর্ঘস্থায়ী কোন প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে এমন এক অনুভূতি সৃণ্টি করে, যে অনুভূতিকে আমরা প্রকাশ করে থাকি 'এ কাজটা

করা অবশাই উচিত' বলে। কোন শিকারী কুকুর যদি নিজের অতীত কার্যকলাপ সম্বন্ধে চিম্তা করতে পারত, তাহলে সে হয়ত নিজেকে বলত ( যেমনটা আমরা তার সম্বন্ধে বলে থাকি )—আমার উচিত ছিল ঐ খরগোশটার দিকে ভাল করে নজর রাখা;, ওটাকে শিকার করার তাৎক্ষণিক উত্তেজনার বশে আমার অমন করে ছুটে যাওরাটা ঠিক হয় নি।

সমাজবন্ধ প্রাণীনের একটা আকা•খা তাদেরকে আংশিকভাবে অনুপ্রাণিত করে সাধারণভাবে নিজের গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের সাহায্য করতে, কিন্তু এই আকাৰ্থা তাকে অনেক বেশি করে অনুপ্রাণিত করে কয়েকটি নিদিণ্ট কার্য সম্পাদন ক.তে। মানুষও তার আশপাশের অন্যান্য মানুষদের সাহায্য করার ব্যাপাবে একই সাধারণ আকাৎথার দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়, কিন্তু তার কোন বিশেষ প্রবৃত্তি নেই বা থাকলেও তা খুবই কম। কথার সাহায্যে নিজের আকাৎখা ব্যক্ত করার ব্যাপারে তার যে ক্ষমতা রক্তেছে, সেক্ষেত্রেও সে নিম্নতর প্রাণীদের থেকে আলাদা। কথার দ্বারা আকাৎথা ব্যক্ত করার এই ক্ষমতা সাহায্য চাওয়ার বা েওনার অন্যতম নির্দেশকের ভূমিকা দখল করেছে। সাহায্য দেওনার উদ্দেশ্যটাও নেক প দেও গোছে মানুষের মধ্যে। এখন আর এটা শুধু এক অন্ধ প্রবৃত্তি-সঙ্গাত ব্যাপার নয়। অন্যান্য মানুষদের প্রশংসা বা নিন্দ। এখন এই উদ্দেশ্যকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে থাকে। প্রশংসা ও নিন্দা করা বা তা উপলব্ধি করার ভিত্তি হল সহানুভূতি। আমরা দেখেছি যে এই সহানুভূতি বোধটা **হচ্ছে** সবথেকে গ্রে, ত্বপূর্ণ সামাজিক প্রবৃত্তি সম্হের অন্যতম। সহান্ত্তি ব্যাপারটা একটা সহজ্ঞাত প্রবৃত্তি হিসেবে অজিতি হলেও, অনুশীলন ও অভ্যাসের দারা তা আরও জোরদার হযে ওঠে। যেহেতু মান্য মাত্রেই থোঁজে তার নিজের স্বর্থ, তাই কোন কাজ ও উদ্দেশ্য সদ্যুদ্ধে তার প্রশংসা বা নিন্দাও নির্ভর করে সেই কাজ বা উদ্দেশ্য তাকে স্থখ দিতে পারছে কিনা – তারই উপর । আর স্থখ বেহেত সার্বজনীন মঙ্গলের এক অপরিহার্য উপাদান, তাই সর্বাধিক মান্তকে সুখী ্বতে পারার নীতিটা সঠিক-বৈঠিক নির্ধারণের একটা নিরাপদ মানদন্ড হিসেব কাজ করে থাকে পরোক্ষভাবে। মান<sup>ু</sup>ষের য**ুন্তিপ্র**রো**গের ক্ষমতা যত উন্নত হ**য় এবং যতই সে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, ততই ব্যক্তির চরিত্রের উপর এবং সার্বজনীন মঙ্গলের উপর কিছু, কিছু, আচার-আচরণের স্থান্রপ্রসারী ফলাফল তার কাছে দ্পণ্ট হয়ে ওঠে। তখন মানুবের এই উপলব্ধিপ্রসত্ত গ্রেণগুলিকে জনমতের দারা যাচাই করার অবস্হা সু চিট হয়, সেগ, লি প্রশংসা লাভ করে এবং তার বিপরীত ব্যাপারগ্রিলকে নিন্দা করে মানুষ, কিন্তু অনুমত জ্ঞাতিগুরিল

প্রায়শই যুদ্ধিপ্রয়োগে ভূল করে থাকে, অনেক কুপ্রথা ও বাজে কুসংস্কারকেও তারা ঐ ভূল যুদ্ধি দিয়ে বিচার করে। ফলে সেগাুলি তাদের কাছে উচ্চ গাুণের মর্যাদা পায় আর তা ভঙ্গ করাকে তারা দারুণ অপরাধ বলে মনে করে।

মননগত ক্ষমতার থেকে মানুষের নৈতিক গুণোবলীকে সঙ্গতভাবেই অধিক মল্যে দেওয়া হয়ে থাকে। কিম্কু মনে রাখা দরকার যে, অতীতের স্মৃতিকে পশ্বেখান্-প্থেভাবে স্মরণ করতে পারার ব্যাপারে মনের যে শক্তি আছে, তা হচ্ছে বিবেকবোধের অন্যতম মোলিক (যদিও গোণ) বনিয়াদ। প্রতিটি মানুষের মননগত ক্ষমতাকে সম্ভাব্য সমূহত উপায়ে স্থাশিক্ষত ও উদ্দীপিত করে তোলার সব্থেকে জোরদার যুক্তি খর্নজে পাওয়া যায় এই ঘটনার মধ্যেই। কোন জড়বুন্ধি-সম্পন্ন মানুষের মধ্যে যদি কিছুটা সামাজিক অনুভূতি ও সহানুভূতিবোধ থাকে, তাহলে স্বভাবিকভাবেই সে ভালো কাজই করার চেণ্টা করে এবং তার মধ্যে যথেণ্ট সংবেদনশীল বিবেকবোধও থাকতে পারে। তবে, যা-কিছু আমাদের কম্পনাকে আরও বিশদ করে তোলে এবং অতীতের স্মাতিকে স্মরণ করায় ও আজকের ঘটনার সঙ্গে তার তুলনা করার অভ্যাসকে জোরদার করে তোলে, তা আমাদের বিবেকবোধকেও করে তোলে আরও সংবেদনশীল, আর এমনকি সামাজিক অনুভূতি ও সহানুভূতির ঘাটতিকেও কিছুটা পরেণ করতে পারে। মান ষের নৈতিক প্রকৃতি আজকের অবস্হায় এসে পে'ছিতে পেরেছে অংশত তার যুক্তিপ্রােগের শক্তি উন্নত হওয়া এবং তার ফলস্বরূপ একটা যুক্তিসম্মত জনমত গড়ে ওঠার মাধ্যমে। কিন্তু অভ্যাস, দুণ্টান্ত, নিদেশে ও চিন্তা-ভাবনার সাহায্যে তার সহান,ভাতিবোধ আরও কোমল আর আরও পরিব্যাপ্ত হয়ে ওঠাটা এর পিছনে আরও বড় কারণ হিসেবে কাজ করেছে। বিভিন্ন সদ্গর্ণসম্মন প্রবণতাগর্নল যদি মানুষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ক্রিয়াশীল থাকে, তাহলে একসময় সেগুলি উজ্জাধিকারস্করে সন্তারিত হতেও পারে। কোন এক সর্বদ্রুটা দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে স্থসভ্য জাতিগ**্লি,** আর এই বিশ্বাসটা তাদের নীতিবোধকে অনেক উন্নত করে তুলেছে। শেষ বিচারে মানুষ তার আশপাশের অন্যান্য লোকজনের প্রশংসা বা নিন্দাকে নিজের কার্যকলাপের একমাত্র পথ-প্রদর্শক বলে মেনে নেয় না ( যদিও এই প্রশংসা বা নিন্দার প্রভাব থেকে প্রায় কেউই মূক্ত নয় ), বরং তার পথ-প্রদর্শ ক হয়ে ওঠে যুক্তিসম্মত প্রত্যয়। তখন সে নিজের বিবেকবোধ দিরেই সর্বাকছ, বিচার করে, পরিচালিত করে। তাসম্বেও, নৈতিক বোধের প্রধান ভিত্তি বা উৎস হল সামাজিক প্রবৃত্তি, এবং সহান,ভ,তিবোধও এই প্রবৃত্তির অন্তর্গত। আর ঠিক নিম্মতর প্রাণীদের মতো মান্ত্রেও এইসব প্রবৃত্তি

অর্জন করেছিল ম্লেড প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফং।

অনেকেই বলে থাকেন যে মান্য ও নিশ্নতর প্রাণীদের মধ্যে সবথেকে প্রেশাঙ্গ পার্থকা হচ্ছে ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকা ও না-থাকা। তবে এই বিশ্বাসটা যে মান্যবের সহজাত বা প্রবৃত্তিগত হতে পারে না, তা আমরা আগেই দেখেছি। আবার অন্যদিকে, সর্ববাাপী কোন এক ঐশ্বরিক শান্ততে বিশ্বাসটা সারা পৃথিবী জন্তেই ছড়িয়ে আছে। আপাতভাবে এই বিশ্বাসটি গড়ে ওঠে মান্যবের যৃত্তিসমত চিশ্তা-ভাবনার অগ্রগতির ফলে, এবং আরও বেশি তার কম্পনাশন্তি, কোতৃহল ও বিশ্বারবাধ বেড়ে ওঠার ফলে। ঈশ্বর বিশ্বাসটাকে মান্যবের একটা সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে দেখিয়ে যে অনেকে ঈশ্বরের অভিতত্ত প্রমাণ করার চেশ্টা করেছেন, তা আমি জানি। কিল্ডু এ য্রন্তিটা একেবারেই অচল। তাহলে তা আমাদের বেশ কিছ্ব নির্দায় ও ক্ষতিকর ভ্তে-প্রেতের অভিতত্ত বিশ্বাস করতে হয়, কেননা কোন মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের থেকে এইসব ভ্তেপ্রেতে বিশ্বাসটা আরও সার্বজনীন। দীর্ঘদিনের চর্চার মধ্যে দিয়ে মান্যবের মন্তিত্বক অত্যন্ত উল্লেভ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত কোন সর্বব্যাপী ও মঙ্গলময় সৃত্তিট কর্তার ধারণা তার মাথায় আসে নি।

যাঁরা বিশ্বাস করেন নিশ্নশ্রেণীর কোন প্রাণী থেকে বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই উদ্ভব হয়েছে মানুমের, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করতে পারেন যে আত্মার অবিনন্দরতা সংক্রান্ত ধারণার ক্ষেত্রে এটা কিভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। স্যার জে- লাবক দেখিয়েছেন, বর্বর মানবজাতিগালের মধ্যে এ-রকম কোন স্মুস্পন্ট ধারণার অস্তিত্ব নেই। তবে, আমরা দেখেছি যে বন্য মানুষদের আদিম বিশ্বাস থেকে আহরিত যুদ্ধিগুলি আমাদের প্রায় কোন সাহায্যই করে না। অতি ক্ষুদ্র একটা কোষ থেকে বিবর্তিত হতে হতে বিকাশের ঠিক কোন: পর্যায়ে এসে মানক একটা অবিনম্বর প্রাণীর মর্যাদা পেল—তা নির্ধারণ করা অসম্ভব এবং তা নিয়ে খুব কম জনেরই মাথাব্যথা আছে। তাছাড়া এই প্রশ্নটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোন লাভও নেই, কেননা ধাপে ধাপে এগিয়ে-চলা জৈবিক শৃতথলার বিশাল পরিধির মধ্যে ঠিক কখন ঐ পর্যায়টা এসেছিল, তা নির্ধারণ করা সম্ভবও নয়। আমি জানি এই প্রস্থের সিম্পান্তগর্নলকে অনেকেই চরম অধার্মিক ব্যাপার বলে মনে করবেন । কিম্তু এইসব সিম্বান্তকে যাঁরা অম্বীকার করবেন, **তাঁদেরকে ও** প্রমাণ করতে হবে যে মানুষের জন্মকে সাধারণ জননক্রিয়ার ফল হিসাবে দেখানোর ক্রয়ে, কোন নিম্মতর জৈবিক রপে থেকে রপোশ্তর ও প্রাক্রতিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে মানুষের উত্তব সং**ত্তা**ম্ভ ব্যাখ্যাটা কেন বেশি অধার্মিক ব্যাপার চিসেবে

বিবেচিত হবে। কোন প্রজাতি এবং তার প্রতিটি সদস্যের জন্মের প্রশ্নটা সেই সুদীর্ঘ ঘটনা-পরস্পরারই অঙ্গ, তাকে নিছক আকস্মিক কিছু স্থযোগের ফল বলে মেনে নিতে আমরা রাজি নই। দৈহিক কাঠামোর প্রতিটি ছোটখাট পরিবর্তন, বিবাহের মধ্য দিয়ে প্রতিটি নারী-পর্বুষের মিলন, প্রতিটি শ্রেলার্র বিস্তার এবং এ ধরণের অন্যান্য যাবতীয় ঘটনা আসলে কোন-না-কোন বিশেষ উদ্দেশ্যই সাধন করে—আমাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসে তার কিছু যায় আসে না। আর আমাদের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা স্বাভাবিকভাবেই এই সিম্বাণ্তকে মেনে নিতে রাজি হয় না।

মোন নির্বাচন সম্বন্ধে অনেক কিছুই যে আজও অজানার কুয়াশার ঢাকা, তা আমি জানি। তবু আমি গোটা ব্যাপারটা সম্বন্ধে যথাসম্ভব স্বচ্ছ একটা চিত্র তুলে ধরার চেন্টা করেছি। প্রাণীজগতের নিম্নতর ধাপগৃর্বলিতে এই যৌন নির্বাচনের প্রায় কোন ভ্রমিকাই নেই। এইসব নিম্নতর প্রাণীরা অনেক সময় জীবনভার একই জায়গায় থেকে বায়, বা একই শররে স্ত্রা ও প্ররুষ উভয় লিক্সই বিদামান থাকে, কিম্বা (যা আরও গ্রুর্ত্বেশ্র্ণ) তাদের উপলব্ধি ও ব্রুম্বিভাগত ক্ষমতা এতটা উন্নত হয় না যা দিয়ে তারা ভালবাসা বা ঈর্ষা অন্তব করতে থেবা ভাল-মন্দ বাছাই করতে পারে। তবে, সন্ধিপদ ও মের্দেণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে, এমনকি এই দুই বিরাট উপ-পর্বের নিম্নতম প্রাণীদের ক্ষেত্রে, যৌন নির্বাচন এক তাৎপর্যপূর্ণ ভ্রমিকা পালন করেছে।

জাবজগতের বড় বড় শ্রেণীগ্রালিতে, অর্থাৎ শতনাপায়ী, পাক্ষী, সরাস্থা, মাছ, কীট-পতঙ্গ, এমনকি কঠিন খোলাযান্ত প্রাণীদের (কাঁকড়া, চিংড়ি প্রভ্ তি) মধ্যেও শ্রী ও পার, বের মধ্যেকার পার্থক্যগার্লি প্রায় একইরকম। এদের সবার ক্ষেত্রেই পারার্বাই সাধারণত প্রণয়-প্রার্থী হয়, এবং প্রতিদ্বন্ধার সঙ্গেল লড়াই করার জন্য শাধার তাদেরই শারীরে থাকে অন্সের মতো ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন অন্ধ। সাধরণত তারা নারীদের চেয়ে বেশি শাক্তিশালী ও আকারে বড় হয়, আর সেই সঙ্গে তাদের মধ্যে থাকে সাহস ও সংগ্রামপ্রিয় মেজাজ। গান গাওয়া বা শিস্ দেওয়ার ক্ষমতাও শাধা পারে । তাছাড়া পারার্বদের শারীরেই থাকে স্থান্থ উৎপাদক গ্রন্থি । নানাধরণের অসংখ্য উপাঙ্গের অধিকারী হয় পারা্ব্রন্ধার, তাদের শারীরে দেখা বায় চোখ-জাড়োনা কিন্বা অন্ততে ধরণের রঙের কার্কাজ, আর নারীরা থাকে এ-সব থেকে বিশ্বত। আবার ষে-সব প্রজাতির প্রাণীদের শ্রী ও পারা্ব্রের শারীরিক কাঠামোর মধ্যে আরও গ্রন্তর পার্থক্য থাকে, তাদের

ক্ষেত্রেও শুখু পুরুষদের শরীরেই থাকে স্থা-প্রাণীদের চিনে নেওয়ার মতো বিশেষ ইন্দিয়, আর সেইসঙ্গেই থাকে দ্বী-প্রাণীর কাছে পে'ছিনোর উপযুক্ত সম্পরণ-অঙ্গ এবং এমনকি সঙ্গিনীকৈ আঁকডে ধরার মতো বিশেষ অঙ্গও থাকে কারো কারো মধ্যে। দ্বী-প্রাণ দের মোহিত করা বা করায়ত্ব করার এই উপাদানগালি প্রেম্ব প্রাণীদের শরীরে প্রায়শই বছরের বিশেষ একটা সময়ে, অর্থাৎ সঙ্গমের মরশানে, স্ব ভিট হয়ে থাকে। অনেক সময় এগালি মেয়েদের মধ্যেও কমবেশি সন্তারিত হয়। তবে মেয়েদের ক্ষেত্রে এগুনলি একেবারেই প্রাথমিক দশায় থাকে। পরেষ প্রাণীদের নিবার্ষ করে দিলে তাদের এই উপাদানগর্মল নাট হয়ে যায়, কিম্বা তারা আর কোনদিনই এগালি অর্জ'ন করতে পারে না। এইসব **উ**পাদান কিম্তু অঙ্পবয়সী পার,ষ-প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় না, এগালি তাদের শরীরে দেখা দেয় তারা জননক্ষম হয়ে ওঠার কিছুদিন আগে থেকে। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একই প্রজাতির অধ্পবসী স্ত্রী ও পরে ছে-প্রাণীদের দেখতে অনেকটাই একরকম হয়, আর দ্র্যী-প্রাণীদের সঙ্গে তাদের সন্তানদের প্রচুর সাদৃ,শ্য থাকে। আবার জীবজগতের প্রতিটা বড় বড় শ্রেণীর মধ্যেই কিছু, কিছু, ব্যতিক্রমী ঘটনার সম্থান মেলে। এইসব ক্ষেত্রে পরেষদের বৈশিষ্টাগর্মল কোন কোন স্ত্রী-প্রাণীর মধ্যে ফুটে উঠতে দেখা যায়। এত রকম একেবারে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির স্ফা-পুরুষের মধ্যেকার পার্থক্যকে নিম্নন্তণকারী নিমুমের এই বিস্ময়কর সমরপ্রেতাকে উপলব্ধি করা যায় এদের সকলকার মধ্যে একটা সাধারণ কারণের সক্রিয়তার कथा न्दीकात करत निर्द्धा । এই कात्रमहों इराष्ट्र खीन निर्वाहन ।

কোন প্রজাতির বংশবিস্তারের ব্যাপারে একই লিঙ্গভুক্ত সদস্যদের মধ্যে অন্যান্যদের চেয়ে কয়েকজনের বেশি সফল হওয়ার উপরই নির্ভার করে যৌন নির্বাচন । অন্যাদকে, প্রাকৃতিক নির্বাচন সর্বদাই নির্ভার করে জীবনযাপনের সাধারণ অবস্থার ব্যাপারে উভয় লিঙ্গের সদস্যদের সাফল্যের উপর । যৌন নির্বাচন দ্ব ধরণের হয়ে থাকে : প্রথম ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিদ্বন্দীদের তাড়িয়ে দেওয়া বা হত্যা করার জন্য একই লিঙ্গভুক্ত সদস্যদের মধ্যে, সাধারণত প্রের্থদের মধ্যেই, নির্বাচনটা ঘটে থাকে, আর মেয়েরা থাকে নিক্তিয় ; বিতায় ক্ষেত্রেও সংগ্রামটা ঘটে একই লিঙ্গভুক্ত সদস্যদের মধ্যে, বার উদ্দেশ্য থাকে বিপরীত লিঙ্গের সদস্যদের, সাধারণত মেয়েদের, উত্তেজিত বা মোহিত করা, এবং মেয়েরাও আর তথন নিক্তিয় থাকে না, নিজেদের মনোমত সঙ্গী বেছে নেয় । এই শেষেত্র ধরণের নির্বাচনটারঃ সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে অন্য একটা ঘটনার, যেথানে মান্য কোন উদ্দেশ্য ব্যাতরেকে অথচ কার্যকরীভাবে তার গৃহপালিত জাবিজক্ত্বদের মধ্যে একটা

নির্বাচন ঘটিরে থাকে। এই নির্বাচনের ঘটনাটা তখনই ঘটে, যখন মান্ত্র তার গ্রেপালিত জীবজন্ত্র বংশধরদের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটানোর কথা না ভেবেই দীর্ঘদিন ধরে কোন প্রজাতির সবথেকে চমৎকার বা সবথেকে উপযোগী প্রাণীদের পরেষ রেখে দেয়।

যৌন নির্বাচন মারফং দ্রী ও পরেষে প্রাণীরা ষে-সব বৈশিষ্টা অর্জন করে, তা তাদের নিজ লিঙ্গের বা উভয় লিঙ্গের সদস্যদের মধ্যে সন্থারিত হবে কিনা এবং কোনা বয়সে তাদের মধ্যে এইসব বৈশিশ্টা ফুটে উঠবে—সেটা নির্ধারিত হরে থাকে বংশগতির নিয়মের সাহায্যে। দেখা গেছে কোন প্রাণীর জীবনের উত্তরপর্বে যে-সব পরিবর্তন তার মধ্যে ফুটে ওঠে. সেগ্রেল সাধারণত তার নিজ লিঙ্গের উত্তরপরের্যদের মধ্যেই (পরের্য হলে পরের্য-সম্তানের মধ্যে, স্ত্রী হলে স্ত্রী-সম্তানের মধ্যে ) সঞ্চারিত হয়। নিবচিনক্রিয়ার আর্বাশ্যক বনিয়াদ পরিবর্তনশীলতা, এবং এই পরিবর্তনশীলতা প্ররোপ্রারিভাবেই নির্বাচন-নির**পেক। এর কারণ হল এই যে, প্রজাতির বংশবি**স্তারের ব্যাপারে একই ধরণের পরিবর্তনগুলি প্রায়শই যৌন নিবচিন মারফং অজিত হয়েছে বা তাকে কাজে লাগিয়েছে, আবার জীবনের বিভিন্ন সাধারণ উন্দেশ্যের ব্যাপারে তা অজিত হয়েছে প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফং। তাই, কোন লিঙ্গের গোণ বৈশিষ্ট্যগুলি যখন উভয় লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যেই সমানভাবে সন্ধারিত হয়ে যায়, তখন এইসব বৈশিষ্ট্যকে অন্যান্য নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যর থেকে আলাদা করে চিনে নেওয়া যায় কেবলমাত্র তুলনার সাহায্যেই। যৌন নির্বাচন মারফং অজিতি পরিবর্তনগুলি প্রায়শই এত স্থম্পণ্টভাবে ফুটে ওঠে যে একই প্রজাতির দ্বী ও পরেষ-প্রাণীদের প্ৰেক প্ৰেক প্ৰজাতির, বা পূৰ্থক পূৰ্থক বৰ্গের প্ৰাণী বলে মনে হয়। এই সুম্পণ্টভাবে চিহ্নিত পার্থকাগ লৈ নিশ্চয়ই কোন-না-কোনভাবে অত্যাত গ্রেছপূর্ণ। আর আমরা তো জানিই যে এইসব পরিবর্তন অর্জন করার জন্য তাদেরকে নানান অস্থাবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে তো বটেই, এমনকি মুখোমুখী হতে হয়েছে অনেক বিপদেরও।

বোন নির্বাচনের শক্তি সংক্রাশ্ত বিশ্বাসটা গড়ে উঠেছে মূলত নিশ্নলিখিত বিষয়গর্নলির ভিত্তিতে। কিছু কিছু বৈশিশ্টা ষে-কোন একটা লিঙ্গের মধ্যেই শর্ধ সীমাবশ্ধ থাকে, আর এ থেকেই বোঝা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগর্নলি জননক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক । অসংখ্য ঘটনায় দেখা গেছে যে এইসব বৈশিশ্টা প্রেরাপ্রিরভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে বয়ঃপ্রান্তির পর, এবং প্রায়শই বছরের একটা বিশেষ সময়ে, অর্থাৎ সঙ্গমের মরশহ্মে। প্রেম-নিবেদনের ব্যাপারে অধিকতর

অগ্রণী ভ্রমিকা প্রেষ্বরাই নিয়ে থাকে ( কিছ্র কিছ্র ব্যাতিক্রম অবশ্য আছেই )। তারা বেশি শক্তিমান তো বটেই, তাছাড়াও নানা দিক থেকে তারা অনেক বেশি আকর্ষণীয়ও। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে মেয়েরা সামনে থাকলে প্রেষ্বরা তাদের সৌন্দর্যকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য অত্যাত সচেন্ট হয়ে ওঠে। তাছাড়া, সঙ্গমের মরশ্রম বাদে অন্য সময়ে কিন্তু তারা এভাবে নিজেদের আকর্ষণীয় করে তোলার চেন্টা করে না বা বড়জার কালে—ভদ্রে করে থাকে। এইসব ব্যাপারকে একেবারেই উল্দেশ্যহীন কান্ড-কারখানা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শেষত, কিছ্র কিছ্র চতুন্পদী প্রাণী ও পাখিদের মধ্যে একটি লিঙ্কের সদস্যরা যে অপর লিঙ্কের কিছ্র সদস্যের প্রতি দার্গ বিষেষ কিন্তা বিশেষ পক্ষপাতিত অন্ভব করতে পারে, তার স্থানির্দণ্ট প্রমাণ আমরা প্রের্ছি।

এইসব তথ্যকে মাথায় রেখে, এবং গৃহপালিত জীবজন্ত ও চাষ-করা গাছপালার ক্ষেত্রে মানুবের দ্বারা সংঘটিত অসচেতন নির্বাচনের স্তুদ্পণ্ট ফলাফলগালের কথা বিবেচনা করে আমি এ-ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত হয়েছি যে, কোন একটি লিঙ্গের সদস্যরা যদি বেশ কিছা প্রজন্ম ধরে বিপরীত লিঙ্গের কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত সনস্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে চলে, তাহলে তাদের সম্তানদের মধ্যেও ধীরে ধীরে অথচ স্থানিশ্চিতভাবে ফুটে উঠবে ঐ বৈশিষ্টাগুলি। আমি একথা গোপন করার চেণ্টা করিনি যে ( একমাত্র যেখানে নারীর চেয়ে পরে, ষের সংখ্যা অনেক বেশি, थथवा **राथा**ति भारतास्तित वद्यविवार हाला आरह—स्म-भव स्मार वास्त ), कम আকর্ষ'ণীয় পুরুষদের চেয়ে অধিকতর আকর্ষ'ণীয় পুরুষরা কিভাবে নিজেদের বিভিন্ন চমংকার বৈশিষ্ট্য বা অন্যান্য মোহিনীশক্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে অনেক বেশি সংখ্যক সন্তান-সন্ততি রেখে যেতে পারে—তা খুব একটা স্পন্ট নয়। তবে আমি দেখিয়েছি যে এর কারণটা সম্ভবত নারীদের মধ্যেই নিহিত থাকে. এবং মলেত অধিক প্রাণগন্তিসম্পন্না নারীদের মধ্যেই, যারা অন্যদের থেকে আগেই সম্তানের জন্ম দিতে সক্ষম। আসলে, এইসব নারীরা বেছে নেয় সেইসব পরেষদেরই, যারা অধিকতর আকর্ষণীয় তো বটেই, সেই সঙ্গেই অধিক প্রাণ-শক্তিসম্পন্ন এবং জীবন-যুদ্ধে জয়ীর আসনেও অধিষ্ঠিত।

পাখিরা ( যেমন অন্টেলিয়ার নিকুঞ্জপাখিরা ) যে উজ্জনেবর্ণ বিশিণ্ট ও সৌন্দর্য ময় জিনিস পছন্দ করে আর তারা যে গান গাইবার ক্ষমতাকে যথেণ্ট মলো দেয়, তার কিছু নির্দিণ্ট প্রমাণ আমরা পেয়েছি। তাসতেও আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে বেশ কিছু জাতের পাখি এবং কয়েক ধরণের স্তন্যপায়ী প্রাণীর নারীদের মধ্যে মনোহর অঙ্গসম্ভার প্রতি দার্ণ আকর্ষণ থাকাটা (যাকে ধোন নির্বাচনের ফল হিসেবেই ধরে নেওয়া যায়) বেশ বিদ্ময়ড়য়য়। সরীস্পা, মাছ এবং কটি-পতঙ্গের ক্ষেত্রে এ-ব্যাপারটা আরও বিদ্ময়ড়য়য়। তবে, নিদ্মতর প্রাণ্ডির মনের গতি-প্রকৃতি সদ্বন্ধে আমরা কতট্বকুই বা জানি! যেয়ন, প্রব্রুষ জাতীয় বার্ডা অফ প্যারাডাইস (স্কুলর ডানাওয়ালা বায়স জাতীয় পাখি) বা ময়রেরা যে একেবারে বিনা উদ্দেশ্যেই অজস্র কট দ্ব কার করেও দ্বা-পাথিদের সামনে নিজেদের পেখন খাড়া করে ছড়িয়ে দেয় ও নাচতে থাকে—তা মোটেই বিদ্বাস্য নয়। বেশ কিছু বিশেষজ্ঞ কর্তৃক উল্লিখিত একটা বিষয়ের কথা অমাদের মনে রাখা দরকার। তাঁরা বলেছেন, কাণ্ডিথত প্রব্রুষকে না পেলে ভনেক ময়রেরী প্ররো একটা মরশ্রুম সঙ্গিহীন অবদ্হায় কাটিয়ে দেয়, তব্ অন্যাকোন ময়রের সঙ্গে জ্যেড বাঁধে না।

তাসত্ত্বেও, প্রাণী ও উল্ভিদ জগতের ইতিকথায় আমার জানা সবথেকে আশ্চর্যজনক ঘটনা হল আর্গাস-ফেজ্যাট জাতীয় পরের্ঘ-পাখিদের ডানার পালকের মনোরম নকশা ও চক্রাকার অঙ্গসম্জার আলো-ছায়াময় বর্ণচ্ছটা সম্বন্ধে স্ক্রী পাখিদের তীব্র প্রতি । যাঁরা মনে করেন এই জাতীয় পরেষ-পাখিরা তাদের স্বৃত্তির সময় থেকেই এই বৈশিশ্টোর অধিকারী ছিল, তাঁনেরকে অবশাই স্বীকার করে নিতে হবে যে, বড বড পালকগালি তাদের ডানাকে ওড়ার কাজে সাহায্য করে না এবং সেগুলি একমাত এই প্রজাতির পাখিদের ক্ষেত্রে শুধুমাত প্রেমনিবেদনের সময়ে বিচিত্রভাবে প্রদর্শিত হয়ে থাকে, সেই পালকগর্বাল তারা পেয়েছিল অঙ্গসম্জা হিসেবেই। তাই যদি হয়, তাহলে সেইসঙ্গে তাঁকে এ-ও স্বীকার করে নিতে হবে যে ঐ প্রজাতির স্ত্রী-পাখিরাও একেবারে প্রথম থেকেই এই ধরণের অঙ্গসম্জাকে মল্যে দেওরার ক্ষমতা নিয়েই স্বাণ্টি হরেছিল। আমার আপত্তি শুখ্ব একটা জায়গাতেই। আমি মনে করি, আর্গাস-ফেজাাণ্ট জাতীয় পরেষ-পাখিরা তাদের সৌন্দর্য অর্জান করেছে ক্রমান্বরে, এবং বহু প্রজাম ধরে স্ত্রী-পাখিরা স্থানরতর এক্সনজাবিশিটে প্রেষদের পছন্দ করার ফলেই তা ধীরে ধীরে স্থি হয়েছে। দ্বী-পাখিদের এই সৌন্দর্যচেতনা ক্রমান্বরে উন্নত হরে উঠেছে অনুশীলন বা অভ্যাস মারক্ ঠিক আমানের রুচিবোধের মতোই। প্রেব-পাখিদের শ্রবীরের করেকটি পালক ঘটনাচকে অপরিবর্তিত রয়ে গেলে দেখা যায় তার একদিকের কিছু ফিকে দাগ ধীরে ধীরে চমৎকার চক্রাকার অঙ্গসক্ষায় পরিণত হতে পারে, এবং সম্ভবত এভাবেই তাদের শর`রের অঙ্গসম্জাগানি স'্ডিট -হয়েছিল।

ষারা বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করেও এটা মেনে নিতে বিধাগ্রহত হয়ে পড়েন ষে দতনাপায়ী প্রাণী, পাখি, সরীস্প ও মাছেলের দ্বী-প্রাণীরা তাদের নিজ নিজ প্রজাতির প্রের্মের সোন্দর্যকে উপলন্ধি করার মতো উন্নত র্নুচি অর্জন করতে পারে (যে র্নুচির সঙ্গে আমাদের র্নুচিও প্রায়শই মিলে যায়), তাদের একট্ব ভেবে দেখতে বলব যে মের্দেভী শ্রেণীর উচ্চতম প্রাণী থেকে শ্রু করে নিন্তম প্রাণী পর্যন্ত সকলেরই মন্তিকের দ্নায়ুকোর গড়ে উঠেছে এই মের্দেভী শ্রেণীর আদি সাধারণ প্রেপ্রুমের কাছ থেকে। এইদিক থেকে বিচার করলে বোঝা যায় কিভাবে কতকগ্রাল মান্সিক ক্ষমতা বিভিন্ন ধরণের জীবজন্ত্র মধ্যে প্রায় একইভাবে ও একই মান্সায় গড়ে উঠতে পেরেছে।

মৌন নির্বাচনের নীতিকে যাঁরা দ্বীকার করেন, তাঁরা এই উন্তেলখযোগ্য সিম্বান্তে উপনীত হন যে দ্বায়ত্বত শুধু অধিকাংশ শারীরিক কার্যকলাপকেই নিয়ন্ত্রণ করে না, সেই সঙ্গেই শরীরের বিভিন্ন গঠন-কাঠানোর এবং কিছু নিছু মানসিক ক্ষমতার বিকাশকেও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। সাহস, সংগ্রামপ্রিয়তা, ধৈর্য, শারীরিক শান্তি ও আয়তন, সব ধরণের হাতিয়ার, সাক্ষীতিক অভগ গোন গাওয়া ও শিস্ দেওয়া উভয়েরই ), উদ্ধনলবর্ণ আর অভগসম্ভামলেক উপাশ্য — এই সর্বাকছেই কোন একটি লিভেগর সদস্যরা পরোক্ষভাবে অর্জন করেছে পছন্দে অপছন্দের প্রয়োগ, ভালবাসা ও ঈর্ষার প্রভাব করে ধনি, বর্ণ বা আকারের ব্যাপারে স্কন্দরকে চিনে নিতে পারার সাহায্য। আর, মনের এইসব ক্ষমতা দ্বপট্টই নির্ভার করে মাহ্সতক্ষের বিকাশের উপর।

গৃহপালিত ঘোড়া, গবাদি পাশ্ব ও কুকুরদের মধ্যে যৌনমিলন ঘটানোর আগে মান্য তাদের প্রকৃতি ও বংশব্জালত সম্বশে বিশ্তর খোঁজথবর নেয়। কিম্তু নিজেদের বিবাহের ক্ষেত্রে তারা খ্ব কম সময়েই এরকম যত্ম নেয় বা আদৌ নেয় না। প্রকৃতির কোলে স্বাধীন অবস্হায় থাকার সময় জোড়-বাঁধার ব্যাপারে নিম্নতর প্রাণীরা যে প্রেরণার দারা চালিত হয়, বিবাহের ব্যাপারে মান্যও চালিত হয় প্রায় সেই একই প্রেরণার দারা—যদিও সে ঐ-সব প্রাণীদের থেকে জৈনত, কেননা মানসিক আকর্ষণ ও গ্রেণকে সে বিপ্লে মল্যে দিয়ে থাকে। অনাদিকে, সম্পদ বা সামাজিক মর্যাদাও মান্যুবকে আকৃত করে দার্ণভাবে। তব্ও, উপযুক্ত সঙ্গী বা সাঙ্গিনী নির্বাচন করতে পারলে সে তার সম্তানদের শারীরিক গঠন ও কাঠামোকে জমত করতে পারে তো বটেই, সেই সঙ্গেই জমত করতে পারে তাদের মননগত ও নৈতিক গ্রেণাবলীকেও। শারীরিক বা মানসিক—জাবে যথেণ্ট অক্ষম নারী বা প্রুষ্থের বিবাহ করা উচিত নয়। কিম্তু তাই বলে

তারা যে সত্যিসত্যিই বিবাহ করা থেকে বিরত থাকবে, এমনটা আশা করা নেহাতই আকাশকুস্থম কল্পনা, এবং বংশগতির নিরমকে প্ররোপরিভাবে না জানলে এই আশা কোননিন্ট আংশিকভাবেও বাস্তবায়িত হবে না। এই লক্ষ্য সাধনের জন্য ধারা কাজ করছেন, তারা সমাজের মঙ্গলই করে চলেছেন। সম্তানের জম্ম দেওয়া এবং বংশগতির নিরমকে ভালভাবে ব্যুক্তে পারলে আমাদের অজ্ঞ আইনপ্রণতোরা আর রন্তসম্পর্ক ব্যুক্ত নারী-প্ররুষের মধ্যে বিবাহ মান্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর কিনা, তা নিধরিণ করার প্রচেণ্টাকে ঘ্রণভেরে প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না।

কিভাবে মানবজাতির আরও বেশি মঙ্গল করা যায়, তা এক জটিল সমস্যা। যারা নিজেদের সম্তানদের চরম দারিদ্রোর হাত থেকে মাজি দিতে পারবে না, তাদের কারবেই বিবাহ করা উচিত নয়। কারণ দারিদ্রা শুধ্ব একটা দার ণরকম ক্ষতিকর. ব্যাপারই হয়, সেইসঙ্গেই দেখা যা: দারিদ্র্য ষতই বেড়ে চলে, বিবাহের ব্যাপারে মান্মণ্ড ততই বেপরোয়া হয়ে ওঠে। অন্যাদকে, মিঃ গ্যান্টন যেমন বলেছেন, দ্রেদশী ব্যক্তিরা যদি বিবাহ করা থেকে বিরত থাকে আর বেপরোয়ারা বিবাহ করে চলে, তাহলে একসময় সমাজের উৎকৃণ্টতর সদস্যদের চেয়ে নিকৃণ্টতরদের সংখ্যা বেশি হয়ে যেতে পারে। অন্য সব জীবজম্তুর মতো মানুষও আজকের উন্নত অবস্থায় এসে পেশীছেছে অস্তিম্বক্ষার সংগ্রামের পথ বেয়েই, যে সংগ্রাম ছিল মানুষের সংখ্যা দুতে হারে থেডে চলারই অনিবার্য ফলাফল । মানুষ যদি আরও উন্নত হতে চায়, তাহলে তাকে এক ভয়ঞ্কর সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই এগিয়ে চলতে হবে। নাহ**লে সে** ব্রুমে ব্রুমে শুমবিম্বথ হয়ে পড়বে, এবং অধিকতর গ**্রণসম্পন্ন** মানুষরা জীবনযুদেধ কম গুণসম্পন্ন মানুষদের থেকে বেশি সাফল্যও অর্জন করতে পারবে না। তাই, মানুষের সংখ্যাবৃণ্ধির স্বাভাবিক হারকে ( তার বেশ কিছু, সুস্পুট্টভাবে ক্ষতিকর দিক থাকলেও) কোনভাবেই ভীষণ রক্ম কমিয়ে দেওরা উচিত নয়। সমুত মান্ধেরই অবাধ প্রতিযোগিতার অধিকার পাওয়া উচিত, আর যোগ্যতম ব্যক্তিদের জীবনযুদ্ধে স্বথেকে সফল হওয়া এবং স্বথেকে বেশি সংখ্যক সম্তানসম্তাত রেখে যাওয়ার পথে কোন আইনগত বা রীতি-প্রথামলেক প্রতিবস্ফুকও স্থাপন করা উচিত নয়। অস্তিত রক্ষার সংগ্রাম অত্যত গ্রের ত্রেপ পূর্ণ ই ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু তাসত্ত্রেও, মানবপ্রকৃতির উচ্চতম অংশের উপর আরও কিছ্ম অধিকতর গরেরতবপূর্ণ বিষয়ের প্রভাবও অঙ্গবীকার ষায় না। কেননা মানুষের নৈতিক গুণাবলী প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে ততটা অগুসর হয় নি, যতটা অগুসর হয়েছে অভ্যাস, যুবিষ্প্রয়োগের ক্ষমতা, নির্দেশ, ধর্ম ইত্যাদির প্রভাবের সাহাযো। অবশ্য মানুষের নীতিবোর্ধের

বিকাশের ভিডি হিসাবে কাজ করে যে সামাজিক প্রবৃত্তি, তা গড়ে উঠেছে প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যেই—এ-কথা অনুস্বীকার্য

কোন নিদ্নতর জৈবিক রূপে থেকে ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়েই স্টিট হয়েছে মানুষ—এটাই এগ্রন্থের মূল সিম্বান্ত। কিন্তু, দুঃথের সঙ্গেই দ্বীকার করতে रुष्ट, व मिथान्व बर्ताकरे ठिक मन एथरक मार्त निरंप भारतिन ना । वा मर्स्स्य, আমরা যে বর্ব রদের থেকেই উভতে হয়েছি, তাতে কোন সন্দেহই নেই। এক জঙ্গলাকীর্ণ ও ভাঙাচোরা সম্দ্রতটে একদল ফুজিয়ানকৈ প্রথম দেখার সময় বিস্ময়ে আমি স্তাম্ভত হয়ে গিয়েছিলাম, সে স্মৃতি আমি কোনদিন ভূলতে পারব না। ঐ ফুজিয়ানদের দেখা মাত্রই আমার মধ্যে যে চিন্তাটা এলক দিয়ে উঠেছিল. তা হচ্ছে --এ-রকমই ছিল আমাদের পরে পরে ছবা ! ঐ লোকগালি ছিল সম্পর্ণে নণন, সর্বাঙ্গে রঙ দিয়ে আঁকা নকশা, জট-পড়া দীর্ঘ চুল, মুখে উত্তেজনার ছাপ, আর চার্টনিতে হিংস্রতা, বিক্ষায় এবং অবিশ্বাসের ছোঁয়া। প্রায় কোনরকম কলা-কৌশলই তাদের জানা ছিল না। যা-কিছু শিকার করত, তাই দিয়েই জীবনধারণ করত বন্য জীবজশ্তদের মতো। তাদের কোন শাসনবাবস্থা বা সরকার ছিল না, এবং নিজেদের ক্ষাদ্র গোষ্ঠবীর বাইরের সকলকার প্রতিই তারা ছিল একান্ড নির্মাম। কোন বনা মানুষকে তার নিজের বাসভ্নিতে নেখলে লম্জা পাওয়ার কিছু, নেই, কেননা মনে রাখা দরকার আরও নিম্নতর কোন জীবের রম্ভ প্রবাহিত হচ্ছে তার শিরায় শিরায়। সেই ছোট বীর বাদরটি, যে তার প্রতিপালকের জীবন রক্ষা করার জন্য রূখে দীড়িয়েছিল এক ভয়ঙ্কর দৃশমনের সামনে, কিম্বা সেই বৃশ্ব বেব্নটি, যে পাহাড় থেকে নেমে এসে এসে একপাল বিক্ষিত কুকুরের মাঝখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল নিজের তর্ব সাথীকে—এদের থেকে উভতে হয়েছি বলতে আমি যতটা গর্ববোধ করি, ততটা গর্ব আমি অনুভব कांत्र ना रकान वना भान रावत्र थारक मुन्दि शता वनारक, य भान सि जात्र শারুদের উপার নির্যাতন চালিয়ে উৎফুল্ল হয়, রম্ভরঞ্জিত বলি দিয়ে উল্লাসিত হয়, অনুশোচনাহীনভাবে চালিয়ে যায় শিশহেতাা, নিজের স্বীদের সঙ্গে ক্রীতদাসীর মতো আচরণ করে, যার ব্যবহারে কোনরকম নম্রতা নেই, এবং ষে নানান কুসংস্কারে একেবারে আচ্ছন হয়ে থাকে।

নিজের প্রচেণ্টায় না হলেও, জৈবিক পরম্পরার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করার জন্য মানুষ কিছুটা গর্ব নিশ্চয়ই অনুভব করতেই পারে । স্বিণ্টর উষালান থেকে মানুষ এই শিখরে অধিণ্ঠিত ছিল না, ধাপে ধাপে সে উঠে এসেছে এখানে । এই ঘটনাটা তাকে স্থদ্যর ভবিষ্যতে আরও উচ্চত ওঠার আশা যোগাতে পারে । কিম্তু

এথানে আমরা আশা বা আশা কা নিয়ে আলোচনা করছি না, আলোচনা করছি আমাদের যুক্তির পরিসরে আবিষ্কৃত সতাট্যুকু নিয়ে। আমার সাধামতো প্রমাণ উপস্থাপিত করার চেণ্টা করেছি এই গ্রন্থে। তবে, আমার মতে, একথা অনম্বীকার্য যে, মান্যের ধাবতীয় মহৎ গুণ সম্বেও, চরম হীন অবস্থায় থাকা ব্যক্তিদের জন্য তার সহান্ত্তি, অন্যান্য মান্যের প্রতি এবং এমনকি নিম্নতম প্রাণীদের প্রতিও তার সদাশয়তা, তার আকাশছোয়া মননশক্তি যা সৌরজগতের গতিত্রকৃতিকেও আয়ন্ত করতে শরে করছে —এইসব সুউন্নত বিপর্ল ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বও, মান্যের শারীরিক কাঠামোয় আজও রয়ে গেছে কোন নিম্নতর জীব থেকে উভ্তে হওয়ার অনপনেয় ছাপ।